

### রহিত হওয়া উচিত কি না

এত ছিয়য়ক বিচার

## **बी ने श**त ह स्प्रिका भागत श भी छ।

তৃতীয় দং স্করণ।

#### CALCUTTA:

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY
NO, 3 MIRZAPORE STREET, COLLEGE SQUARE, SOUTH.

1878.

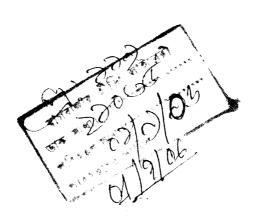



### বিজ্ঞাপন

এ দেশে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, স্ত্রীজাতির যৎপরোনান্তি ক্লেশ ও সমাজের বহুবিধ অনিক ঘটিতেছে। রাজশাসন ব্যতিরেকে, সেই ক্লেশের ও সেই অনিষ্টের নিবারণ সম্ভাবনা নাই। এজন্য, দেশস্থ লোকে, সময়ে সময়ে, এই কুৎদিত প্রথার নিবারণ প্রার্থনায়, রাজদ্বারে আবেদন করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ, ১৬ বৎসর পূর্কে, জীযুক্ত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের উদেয়াগে, বন্ধুবর্গসমবায় নামক সমাজ হইতে, ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে এক আবেদন-পত্র প্রদত্ত হয়। বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কার্য্য, তাহা রহিত হইলে হিন্দুদিগের ধর্মলোপ হইবেক, অতএব এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে, এই মর্মে প্রতিকৃশ পক্ষ হইতেও এক আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে, এই হুই আবেদনপত্রের প্রদান ভিন্ন, এ বিষয়ের অন্য কোনও অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

২। ছই বৎসর অতীত হইলে, বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, দিনাজ-পুর, নাটোর, দিঘাপতি প্রভৃতি স্থানের রাজারা ও দেশস্থ প্রায়যাবতীয় প্রধান লোকে, বহু বিবাহের নিবারণ প্রার্থনায়, ব্যবস্থাপক সমাজে আবেদনপত্র প্রদান করেন। এই সময়ে, দেশস্থ লোকে এ বিষয়ে একমত হইয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে: কারণ, নিবারণ প্রার্থনায় প্রায় সকল স্থান হইতেই আবেদনপত্র আদিয়াছিল, প্রতিকূল কথা কোনও পদ্দ হইতে উচ্চারিত হয় নাই। লোকান্তরবাদী সুপ্রদিদ্ধ বারু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়, এই সময়ে, এই কুৎসিত প্রথার নিবারণ বিষয়ে সেরপ যতুবানু হইয়াছিলেন, এবং নিরতিশয় উৎসাহ সহকারে অশেষ প্রকারে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন. তাহাতে তাঁহাকে সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতে হয় ৷ ব্যব-স্থাপক সমাজ বহুবিবাহনিবারণী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিবেন, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ আশাস জনিয়াছিল। কিন্তু, এই হতভাগ্য দেশের ত্রভাগ্য ক্রমে, সেই সময়ে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল। রাজপুরুষেরা বিদ্রোহ নিবারণ বিষয়ে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত হইলেন ; বহু বিবাহ নিবারণ বিষয়ে আর ভাঁহাদের মনো-যোগ দিবার অবকাশ রহিল না।

৩। এইরপে এই মহোদেষাগ বিফল হইরা যায়। তৎপিরে, বারাণসীনিবাসী, অধুনা লোকান্তরবাসী, রাজা দেবনারারণ দিংহ মহোদর বহু বিবাহ নিবারণ বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ও উদেষাগী হইরাছিলেন। এই সময়ে, উদারচরিত রাজাবাহাত্ব ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজের সভ্য ছিলেন। তিনি নিজে নুমাজে এ বিষয়ের উত্থাপন করিবেন, স্থির

করিয়াছিলেন। তদনুসারে তদ্বিষয়ক উদ্যোগও ইইতেছিল। কিন্তু, আক্ষেপের বিষয় এই, তাঁহার ব্যবস্থাপক সমাজে উপবেশন করিবার সময় অতীত ইইয়া গেল; স্কুতরাং, তথায় তাঁহার অভিপ্রেত বিষয়ের উত্থাপন করিবার সুযোগ রহিল না।

- ৪। পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইল. পুনরায় বহু বিবাহ নিবারণের উদ্যোগ হয়। ঐ সময়ে. বর্দ্ধান, নবদ্বীপ প্রভৃতির রাজা, দেশের অন্যান্য ভূম্যধিকারিগণ, তদ্যতিরিক্ত অনেকানেক প্রধান ব্যক্তি, এবং বহুদং খ্যক সাধারণ লোক, একমতাবলম্বী হইয়া, এ দেশের তৎকালীন লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত সর সিসিল বীডন মহোদয়ের নিকট আবেদনপত্র প্রদান করেন। মহামতি সর সিসিল বীডন, আবেদনপত্র প্রদান করেন। মহামতি সর সিসিল বীডন, আবেদনপত্র প্রাইয়া, এবিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগ প্রকাশ ও অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন; কিন্তু, উপরিস্থ কর্তৃপক্ষের অনভিপ্রায় বশতঃ, অথবা কি হেডু বশতঃ বলিতে পারা যায় না, তিনি এতদ্বিষয়ক উদ্যোগ হইতে বিরত হইলেন।
- ে। শেষ বার আবেদনপত্র প্রদন্ত হইলে, কোনও কোনও পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইরাছিল। সেই সকল আপত্তির মীমাংসা করা উচিত ও আবশ্যক বোধ হওরাতে, এই পুস্তক মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু, এ বিষয় আপাততঃ স্থানিত রহিল, এবং আমিও, এ সময়ে অতিশয়

পীড়িত হইয়া, কিছু কালের জন্য শয্যাগত হইলাম; সুতরাং, তৎকালে পুস্তক মুদ্রিত করিবার আর তাদৃশ আবশ্যকতাও ছিল না, আর, তাহা সম্পন্ন করিয়া উঠি, আমার তাদৃশ ক্ষমতাও ছিল না। এই ছই কারণ বশতঃ, পুস্তক এত দিন অর্দ্ধুদ্রিত অবস্থায় কাল্যাপন করিতেছিল।

৬। সম্প্রতি শুনিতেছি, কলিকাতাস্থ সনাতনধর্মরে কিণী সভা বহু বিবাহ নিবারণ বিষয়ে বিলক্ষণ উদেয়াগী হইয়াছেন; তাঁহাদের নিতান্ত ইচ্ছা, এই অতিজ্ञখন্য, অতিনৃশংস প্রথা রহিত হইরা যায়। এই প্রথা নিবারিত হইলে, শাস্ত্রের অবমাননা ও ধর্মের ব্যতিক্রম ঘটিবেক কি না, এই আশকার অপনয়ন জন্য, সভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ী প্রধান প্রধান পণ্ডিতের মত গ্রহণ করিতেছেন, এবং রাজদ্বারে আবেদন করিবার অপরাপর উদেয়াগ দেখিতেছেন। তাঁহারা, সদভিপ্রায়প্রশোদিত হইয়া, যে অতি মহৎ দেশ-হিতকর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, হয় ত সে বিষয়ে তাঁহাদের কিছু আমুকুল্য হইতে পারিবেক, এই ভাবিয়া, আমি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।

৭। শেষ বারের উদেয়াগের সময়, কেছ কেছ কহিয়া-ছিলেন, রাজপুরুষেরা পরামর্শ দিয়া, কোনও ব্যক্তিকে এ বিষয়ে প্রব্রুত করিয়াছেন, তাহাতেই বহু বিবাহ নিবারণ প্রার্থনায় আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছে। কেছ কেছ কহিয়া- ছিলেন, যাহাদের উদেয়াগে আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছে; তাহারা হিন্দুধর্মদ্বেমী, হিন্দুধর্ম লোপ করিবার অভিপ্রায়ে এই উদেয়াগ করিয়াছে। কিন্তু, সনাতনধর্মরক্ষিণী সভার এই উদেয়াগে তাদুশ অপবাদ প্রবর্তনের অণু মাত্র সম্ভাবনা নাই। যাহাতে এ দেশে হিন্দুধর্মের রক্ষা হয়, সেই উদ্দেশে সনাতনধর্মরকিণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ঈদৃশ সভার অধ্যক্ষেরা, রাজপুরুষদিগের উপদেশের বশবর্তী হইয়া, হিন্দুধর্ম লোপের জন্য, এই উদ্যোগ করিয়াছেন, নিতান্ত নির্কোধ ও নিতান্ত অনভিজ্ঞ না হইলে, কেহ এরপ কহিতে পারিবেন না। তবে, প্রস্তাবিত দেশহিতকর বিষয় মাত্রে প্রতিপক্ষতা করা যাঁহাদের অভ্যাস ও ব্যবসায়, ভাঁহারা কোনও মতে ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না। ভাঁহারা, এরূপ সময়ে, উন্মত্তের ন্যায় বিশ্বিপ্তচিত হইয়া উঠেন; এবং, যাহাতে প্রস্তাবিত বিষয়ের ব্যাঘাত ঘটে, স্বতঃ পরতঃ দে চেষ্টার ত্রুটি করেন না। ঈদুশ ব্যক্তিরা সামাজিক দোষ সংশোধনের বিষম বিপক্ষ। তাঁহাদের অদ্ভত প্রকৃতি ও অদ্ভুত চরিত্র; নিজেও কিছু করিবেন না, অন্যকেও কিছু করিতে দিবেন না। ভাঁহারা চিরজীবী হউন।

৮। পরিশেষে, সনাতনধর্মরকিণী সভার নিকট প্রার্থনা এই, যখন তাঁহারা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সবিশেষ যত্ন ও যথোচিত চেন্টা না করিয়া, যেন ক্ষান্ত না হয়েন। তাঁহারা ক্তকার্য্য হইতে পারিলে, দেশের ও সমাজের যে, যার পর নাই, হিতসাধন হইবেক, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র; সেরপ সংক্ষার না জিমিলে, তাঁহারা কদাচ এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেন না। বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, সমাজে যে মহীয়সী অনিউপরম্পরা ঘটিতেছে, তদ্দর্শনে তদীর অভঃকরণে বহু বিবাহ বিষয়ে ম্বাণ ও দ্বেষ জিমিরাছে; সেই ম্বাণ প্রযুক্ত, সেই দ্বেষ বশতঃ, তাঁহারা এই প্রথার নিবারণ বিষয়ে উদেয়াগী হইরাছেন, তাহার সংশ্র নাই।

এলিশ্বরচন্দ্র শর্মা

কাশীপুর ১লা আবন। সংবং ১৯২৮।



# বহুবিবাহ

ন্ত্রীজাতি অংশকাকত ভূর্বল ও দামাজিক নিয়ম দোবে পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন। এই ছুর্কলতা ও অধীনতা নিবন্ধন, ভাঁহারা পুক্ষ-জাতির নিকট অবনত ও অপদস্থ হইয়া কালহরণ করিতেছেন। প্রভুতা-পন্ন প্রবল পুরুষজাতি, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন; তাঁহারা, নিতান্ত নিৰুপার হইয়া, মেই সমস্ত সহ্য করিয়া, জীবনযাত্রা সমাধান করেন। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্ব প্রদেশেই ন্ত্রীজাতির ঈদৃশী অবস্থা। কিন্তু, এই হতভাগ্য দেশে, পুরুষজাতির নুশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃশ্যকারিতা প্রভৃতি দোবের আতিশয্য বশতঃ, স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, ভাছা অন্সত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। অত্রত্য পু্রুষজাতি, কতিপয় অতিগার্হত প্রথার অনু-বর্ত্তী হইয়া, হতভাগা ক্রীজাতিকে অশেষবিধ যাতনা প্রদান করিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে বহুবিবাছপ্রথা এক্ষণে সর্বাপেক্ষা অধিকতর অনর্থকর হইয়া উঠিয়াছে। এই অতি জঘতা অতি নৃশংস প্রধা প্রচ-লিত থাকাতে, ন্ত্রীজাতির হুরবস্থার ইয়ন্তা নাই। এই প্রথার প্রবলতা প্রযুক্ত, তাঁহাদিগকে যে সমস্ত ক্লেশ ও যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে, সে সমুদয় আলোচনা করিয়া দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় । ফলতঃ, এতমূলক অত্যাচার এত অধিক ও এত অসম্ হইয়া উঠিয়াছে যে যাঁহাদের কিঞ্চিৎ মাত্র হিভাহিভবোধ ও সদসদ্বিবেকশক্তি আংছে,

তাদৃশ ব্যক্তি মাত্রেই এই প্রথার বিষম বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা, এই প্রথা এই দণ্ডে রহিত হইয়া যায়। অধুনা এ দেশের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে রাজশাদন ব্যতি-রেকে, ঈদৃশ দেশব্যাপক দোষ নিবারণের উপায়ান্তর নাই। এজন্ত্য, অনেকে উদ্যক্ত হইয়া, অশেষদোষাস্পদ বহুবিবাহপ্রধার নিবারণের নিমিত্ত, রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন। এ বিষয়ে কোনও কোনও পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। যথাশক্তি সেই সকল আপ্রতির উত্তর প্রদানে প্রারত্ত হইতেছি।

## প্রথম আপত্তি।

এরূপ কতকগুলি লোক আছেন যে বহুবিবাহপ্রথার দোষকীর্ত্তন বা नियात्रनेकथात छेप्यायन इहेल, छाहाता थड्नाहरू हहेता छेर्छन। তাঁহাদের এরপ সংস্কার আছে, বহুবিবাহকাও শাস্তানুমত ও ধর্মানুগত ব্যবহার। যাঁহারা এ বিষয়ে বিরাগ বা বিদ্বের প্রদর্শন করেন, তাদৃশ ব্যক্তি সকল, তাঁহাদের মতে, শাস্ত্রদোহী ধর্মছেবী নান্তিক ও নরাধম বলিয়া পরিগণিত। তাঁছারা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়া-ছেন, বহুবিবাছপ্রথা নিবারিত হইলে, শাস্ত্রের অবমাননা ও ধর্মলোপ ঘটিবেক। তাঁহারা, শান্তের ও ধর্মোর দোহাই দিয়া, বিবাদ ও বাদানুবাদ করিরা থাকেন ; কিন্তু, এ বিষয়ে শান্ত্রেই বা কত দূর পর্য্যন্ত অনুমোদন আছে, এবং পুরুষজাতির উচ্ছগ্বল ব্যবহার দারাই বা কত দূর পর্য্যন্ত অনার্য্য আচরণ ঘটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সবিশেষ অবগত নহেন। এ দেশে সকল ধর্মই শাস্ত্রমূলক; শাস্ত্রে বে বিষয়ের বিধি আছে, ভাহাই ধর্মানুগত বলিয়া পরিগৃহীত; আর, শাস্ত্রে যাহা প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই ধর্মবহিন্ত ত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। স্বতরাং, বিবাহ বিষয়ে শাস্ত্রকারদিণের যে সমস্ত বিধি অথবা নিবেধ আছে, দে সমুদ্য পরীক্ষিত হইলেই, বহুবিবাহকাও শাস্ত্রানুমত ও ধর্মানুগত ব্যবহার কি না, এবং বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, শাস্তের অবমাননা ও ধর্মলোপের আশস্কা আছে কি না, অবধারিত হইতে পারিবেক।

দক্ষ কহিয়াছেন,

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেভ দিনমেকমপি দিজঃ। আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন প্রায়শ্চিভীয়তে হি সং॥ (১)

দ্বিজ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষজ্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণ আশ্রমবিহীন হইয়া এক দিনও থাকিবেক নাঃ বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে পাতকপ্রস্ত হয়।

এই শাস্ত্র অনুসারে, আশ্রমবিহীন হইয়া থাকা দিজের পক্ষে নিবিদ্ধ ও পাতকজনক। দিজপদ উপলক্ষণ মাত্র, ত্রান্ধণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারি বর্ণের পক্ষেই এই ব্যবস্থা।

বামনপুরাণে নির্দিষ্ট আছে,

চত্মার আশ্রমাশ্চেব ব্রাহ্মণস্থ প্রকীর্ত্তি। ব্রহ্মচর্যাঞ্চ গার্হস্তং বানপ্রস্থঞ্চ ভিক্ষুকম্। ক্ষব্রিস্থাপি কথিতা আশ্রমান্ত্রয় এব হি। ব্রহ্মচর্যাঞ্চ গার্হস্থাশ্রমাদ্বিত্রং বিশঃ। গার্হসমূচিতত্ত্বেকং শূদ্রেস্থ ক্ষণমাচরেৎ॥ (২)

ব্রশাচ্ধ্য, গার্হস্থা, বানপ্রস্থা, সন্ধ্যাস, ব্রান্ধণের এই চারি আশ্রম নির্দিষ্ট আছে; ক্ষল্রিরের প্রথম তিন; বৈশ্যের প্রথম হুই; শুদ্রের গার্হস্থা মাত্র এক আশ্রম; সে হুষ্ট চিত্তে তাহারই অনুষ্ঠান করিবেক।

এই ব্যবস্থা অনুসারে, সমুদয়ে ত্রন্ধচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রাস্থ্য, এই চারি আশ্রম। কালভেদে ও অধিকারিভেদে, মনুষ্যের পক্ষে এই আশ্রমচতুষ্টয়ের অন্যতম অবলম্বন আবশ্যক; নতুবা আশ্রমভংশ নিব-স্ক্রন পাতকগ্রস্ত হইতে হয়। ত্রান্ধণ চারি আশ্রমেই অধিকারী; ক্ষান্ত্রিয় ত্রন্ধচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রমে; বৈশ্য ত্রন্ধচর্য্য, গার্হস্থ্য

<sup>(</sup>১) দক্ষণ হিড়া। প্রথম অধ্যায় :

<sup>(</sup>২) উদ্বাহতস্কুপুত

এই ছুই আশ্রমে ; শূদ্র একমাত্র গার্হস্য আশ্রমে অধিকারী। উপনয়ন সংস্কারের পর, গুরুকুলে অবস্থিতি পূর্ব্বক, বিদ্যাভ্যাস ও সদাচার-শিক্ষাকে ব্রল্কর্য্য বলে ; ব্রল্কর্য্য সমাপনের পর, বিবাহ করিয়া, সংসার্যাত্রা সম্পাদনকে গার্হস্থ্য বলে ; গার্হস্থার্য্য প্রতিপালনের পর, যোগাভ্যাসের নিমিত্ত, বনবাস আশ্রয়কে বান প্রস্থ বলে ; বান প্রস্থার্য সমাধানের পর, বিষয়বাসনা পরিত্যাগকে সন্ম্যাস বলে।

মনু কহিয়াছেন,

গুরুণানুমতঃ স্বাত্বা সমারত্তো যথাবিধি। উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাৎ স্বর্ণাৎ লক্ষ্ণান্মিতামু॥ ৩।৪।

দিজ, গুৰুর অনুজ্ঞা লাভের পর, যথা বিধানে স্নান ও সমাবর্তন(৩)
করিয়া, সজাতীয়া স্থলক্ষণা ভার্যার পাণি গ্রহণ করিবেক।
বিবাহের এই প্রথম বিধি। এই বিধি অনুসারে, বিদ্যাভ্যাস ও
সদাচার শিক্ষার পার, দারপরিগ্রহ করিয়া, মনুষ্য গৃহস্থাপ্রমে প্রবিষ্ট হয়।

ভার্য্যায়ৈ পূর্বমারিল্যৈ দজ্বান্নীনভাকর্মণ।
পুনর্লার জিয়াং কুর্যাৎ পুনরাধানমেব চ॥৫। ১৬৮।(৪)
পূর্বমৃতা স্ত্রীর যথাবিধি অন্ত্যেকী জিয়া নির্বাহ করিয়া, পুনরায়
দার পরিতাহ ও পুনরায় জয়্যাধান করিবেক।
বিবাহের এই দ্বিতীয় বিধি। এই বিধি অনুসারে, স্ত্রীবিয়োগ হইলে
গৃহস্থ ব্যক্তির পুনরায় দার পরিতাহ আবশ্যক।

মদ্যপাসাধুয়ভা চ প্রতিকুলা চ যা ভবেৎ। ব্যাধিতা বাধিবেভব্যা হিংস্রার্থন্দী চ সর্ব্বদা ॥৯।৮০।(৪)

<sup>(</sup>৩) বেদাধ্যগদ ও একচর্য্য সনাপনের পর, গৃহস্থান্তম প্রেশের পুর্কি, অনুষ্ঠীন্দান ক্রিগাবিশেষ।

तः यतुमः (इ.स.)

যদি ক্রী সুরাপারিণী, ব্যভিচারিণী, সতত স্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীতকারিণী, চিররোগিণী, অতি ক্রুসভাবা, ও অর্থনাশিনী হয়, তাহা হইলে অধিবেদন, অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ, করিবেক।

বস্ধ্যাইনেইধিবেদ্যাকে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে জ্রীজননী সদ্যস্থপ্রিয়বাদিনী॥৯।৮১।(৫)
জ্রী বন্ধ্যা হইলে অইম বর্ষে, মৃতপুল্লা হইলে দশম বর্ষে, কফামাত্রপ্রস্বিনী হইলে একাদশ বর্ষে, ও অপ্রিয়বাদিনী(৬) হইলে
কালাতিপাত ব্যতিরেকে, অধিবেদন করিবেক।
গাহের এই ততীয় বিধি। এই বিধি অনুসারে, স্ত্রী বন্ধ্যা প্রেড

বিবাহের এই তৃতীয় বিধি। এই বিধি অনুসারে, দ্রী বন্ধ্যা প্রভৃতি অবধারিত হইলে, তাহার জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করা আবশ্যক।

সবর্ণাত্যে ছিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণ।
কামতস্ত প্রক্তানামিমাঃ স্থাঃ ক্রমশো বরাঃ॥৩।১২।
শূদ্রেব ভার্যা শূদ্রেশ্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা হৈচব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥৩।১৩।(৭)
ছিজাতির পক্ষে অত্যে সবর্ণাবিবাছই বিহিত। কিন্তু, যাহারা
ঘদুছা ক্রমে বিবাহ করিতে প্ররত্ত হয়, তাহারা অনুলোম ক্রমে
বর্ণাত্তরে বিবাহ করিবেক। ত্রান্মণের ত্রান্মণী, ক্ষল্রিয়া, বৈশ্রা,
শূদ্রা; ক্ষল্রিয়ের ক্ষল্রিয়া, বৈশ্রা, শূদ্রা; বৈশ্রের বিকার শূদ্রা ভার্যা হইতে পারে।

বিবাহের এই চতুর্থ বিধি। এই বিধি অনুসারে, সবর্ণাবিবাহই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণেয় পক্ষে প্রশস্ত কল্প। কিন্তু, যদি কোনও উৎকৃষ্ট বর্ণ, যথাবিধি সবর্ণা বিবাহ করিয়া, যদৃদ্ধা ক্রমে পুনরায় বিবাহ করিতে অভিলাধী হয়, তবে সে আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণে বিবাহ করিতে পারে।

<sup>(</sup>e) মনুসংহিতা।

<sup>(</sup>৬) যে সতত স্থামীর প্রতি দুঃশ্রর নটকি প্রযোগ বরে ১

<sup>(</sup>१ मनुमःहिखः।

যে সমস্ত বিধি প্রদর্শিত হইল, তদনুসারে বিবাহ ত্রিবিধ নিত্য, নমিত্তিক, কামা। প্রথম বিধি অনুসারে যে বিবাহ করিতে হয়, গ্রাহা নিত্য বিবাহ; এই বিবাহ না করিলে, মনুন্য গৃহস্থাপ্রমে অধিন্তারী হইতে পারে না। দ্বিতীয় বিধির অনুষায়ী বিবাহও নিত্য বিবাহ; তাহা না করিলে, আশ্রমজ্ঞংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হইতে হয় (৮)। তৃতীয় বিধির অনুষায়ী বিবাহ নৈমিত্তিক বিবাহ; কারণ, গ্রাহা জ্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ করিতে হয়। চতুর্থ বিধির অনুষায়ী বিবাহ কাম্য বিবাহ। এই বিবাহ নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহের ত্যায় অবশ্য কর্ত্তব্য নহে, উহা পুরুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে তাদৃশ বিবাহ করিতে পারে, এই মাত্র। কাম্য বিবাহে কেবল ত্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের অধিকার প্রদর্শিত হয়য়াতে, শ্রুদ্রের তাদৃশ বিবাহে অধিকার নাই।

পুত্র লাভ ও ধর্মকার্য্য সাধন গৃহস্থাপ্রমের উদ্দেশ্য। দারপরিপ্রছ ব্যতিরেকে এ উভয়ই সম্পন্ন হয় না; এ নিমিত্ত, প্রথম বিধিতে দার-শরিপ্রছ গৃহস্থাপ্রম প্রবেশের দ্বার স্বরূপ, ও গৃহস্থাপ্রম সমাধানের অপরিহার্য্য উপায় স্বরূপ, নির্দিষ্ট হইয়াছে। গৃহস্থাপ্রম সম্পাদন কালে, স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, যদি পুনরায় বিবাহ না করে, তবে সেই দারবিরহিত ব্যক্তি আপ্রমন্তংশ নিবন্ধন পাতকপ্রস্ত হয়; এজন্ত, ঐ অবস্থায়, গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে, পুনরায় দারপরিপ্রহের অবশ্যকর্ত্রব্যতা বোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা দ্বিতীয় বিধি প্রদান করিয়াছেন। স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব চিররোগিত্ব প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, পুত্র লাভের ও ধর্মকার্য্য সমাধানের ব্যাঘাত ঘটে; এজন্ত, শাস্ত্রকারেরা, তাদৃশ স্থলে, স্ত্রী সত্ত্বে পুনরায় বিবাহ করিবার তৃতীয় বিধি দিয়াছেন। গৃহস্থাপ্রম সমাধানের নিমিত্ত, শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে সবর্ণাপরিণয়নের পর, যদি কোনও উৎকৃষ্ট,

<sup>(</sup>৮) জীবিয়োগরূপ নিমিত বশতঃ করিতে হয়, এজন্য এই বিবাহের নৈমিতিক্ত্যও আছে।

বর্ণ, যদৃচ্ছা জেমে, বিবাহে প্রারুত্ত হয়, ভাষার পক্ষে অসবর্ণা বিবাহে অধিকার বোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা চতুর্থ বিধি প্রদর্শন করিয়াছেন। বিবাহ বিষয়ে এতদ্যাতিরিক্ত আর বিধি দেখিতে পাওয়া যায় না। স্থতরাং, স্ত্রী বিস্তামান থাকিতে, নির্দিষ্ট নিমিত্ত ব্যতিরেকে, যদৃচ্ছা ক্রমে পুনরায় সবর্ণা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত নহে। কলতঃ, সবর্ণা বিবাহের পর, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহপ্রারত ব্যক্তির পক্ষে অসবর্ণা বিবাহের বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, তাদৃশ ব্যক্তির, তথাবিধ স্থলে, সবর্ণা বিবাহ নিষদ্ধ কণ্পা হইতেছে।

এরূপ বিধিকে পরিসংখ্যা বলে। পরিসংখ্যা বিধির নিয়ম এই, যে স্থল ধরিয়া বিধি দেওয়া যায়, তদ্বাতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়। বিধি ত্রিবিধ অপূর্ব্ববিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি। বিধি ব্যতিরেকে যে স্থলে কোনও রূপে প্রবৃত্তি সম্ভবে না, তাছাকে অপূর্ব্ববিধি কছে; থেমন, "স্বর্গকামো যজেত" স্বর্গকামনায় যাগ করিবেক। এই বিধি না থাকিলে, লোকে স্বর্গ লাভ বাসনায় কদাচ যাগে প্রাবৃত্ত হইত না; কারণ, যাগ করিলে স্বর্গ লাভ হয়, ইহা প্রমাণান্তর দ্বারা প্রাপ্ত নহে। যে বিধি ছারা কোনও বিষয় নিয়মবদ্ধ করা যায়, তাহাকে নিয়মবিধি বলে; যেমন, "সমে যজেত" সম দেশে যাগ করিবেক। লোকের পক্ষে যাগ করিবার বিধি আছে; সেই যাগ কোনও স্থানে অবস্থিত হইয়া করিতে হইবেক; লোকে, ইচ্ছা অনুসারে, সমান অসমান উভয়-বিধ স্থানেই যাগ করিতে পারিত; কিন্তু "দমে যজেত", এই বিধি षाता, मगान स्थात यांग कतिरवक, देश नियमवक्ष इरेल। य विधि षाता বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়, এবং বিহিত স্থলে বিধি অনুযায়ী কার্য্য করা সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন থাকে, তাহাকে পরিসংখ্যা বিধি বলে , যেমন, "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্যাঃ", পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয়। লোকে, যদৃচ্ছা ক্রমে যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তু ভক্ষণ করিতে পারিত; কিন্তু "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ", এই বিধি দারা বিহিত শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত কুকুর প্রভৃতি যাবতীয় পঞ্চনথ জন্তুর ভক্ষণনিযেও সিদ্ধ হইতেছে , অর্থাৎ, লোকের পঞ্চনথ জন্তুর মাংস ভক্ষণে প্রাবৃত্তি হইলে, শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখ জন্তুর মাংস ভদ্দণ করিতে পারি-বেক না; শশ প্রভৃতি পঞ্চনধ জন্তুর মাংস ভক্ষণও লোকের সম্পূর্ণ ইক্রাধীন; ইক্সা হয় ভক্ষণ করিবেক, ইচ্ছা না হয় ভক্ষণ করিবেক না। দেইরূপ, যদুচ্ছা ক্রমে অধিক বিবাহে উদ্ভত পুরুষ সবর্ণা অসবর্ণ। উভয়বিধ জ্রীরই পাণি গ্রহণ করিতে পারিত; কিন্তু, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহে প্রবৃত্ত হইলে, অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, এই বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, যদুজ্বাস্থলে অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত জ্রীর বিবাহনিয়েধ শিদ্ধ হুইতেছে। অসবর্ণাবিবাহও লোকের ইচ্ছাধীন, ইচ্ছা হয় তাদুশ বিবাহ করিবেক, ইচ্ছা না হয় করিবেক না; কিন্তু যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া বিবাহ করিতে হইলে, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত বিবাহ করিতে পারিবেক না, ইহাই বিবাহবিষয়ক চতুর্থ বিধির উদ্দেশ্য। এই বিবাহবিধিকে অপূর্মবিধি বলা যাইতে পারে না; কারণ, ঈদুশ বিবাহ রাগপ্রাপ্ত অর্থাৎ লোকের ইচ্ছা বশতঃ প্রাপ্ত হইতেছে; যাহা কোনও রূপে প্রাপ্ত নহে, তদ্বি-ষয়ক বিধিকেই অপূর্কবিধি বলে। এই বিবাছবিধিকে নিয়মবিধি বলা যাইতে পারে না; কারণ, ইছা দ্বারা অসবর্ণা বিবাহ অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া নিয়মবদ্ধ হইতেছে না। স্কুতরাং, এই বিবাহবিধিকে অগত্যা পরিসংখ্যাবিধি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবেক (৯)।

বিবাহবিষয়ক বিধিচতুষ্টয়ের স্থূল তাৎপর্য্য এই, প্রথম বিধি অনুসারে গৃহস্থ ব্যক্তির স্বর্ণা বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য ; গৃহস্থ অবস্থার

<sup>(</sup>১) বিনিযোগনিধিরপ্যপূর্মনিধিনিমননিধিপরিসংখ্যাবিধিতেদাজিবিধঃ
বিধিং বিনা কথমপি যদর্থগোচরপ্রবৃত্তিনোপপদ্যতে অসাবপূর্মনিধিঃ নিয়তপ্রবৃত্তিফলকো বিধিনিমনবিধিঃ অবিষয়াদন্যত্র প্রবৃত্তিনিরোধী বিধিঃ পরিসংখ্যাবিধিঃ তদুক্তং বিধিরত;ভানপ্রাপ্তৌনিয়য়ঃ পাক্ষিকে সতি। তত্র চান্যত্র
চ প্রাপ্তৌপরিসংখ্যেতি গীয়তে॥ বিধিস্কুগ।

ন্ধীবিয়োগ হইলে, দিতীয় বিধি অনুসারে, স্বর্ণা বিবাহ অবশ্র কর্ত্তব্য ,
দ্রী বন্ধ্যা প্রাকৃতি স্থির হইলে, তৃতীয় বিধি অনুসারে, স্বর্ণা বিবাহ অবশ্র কর্ত্তব্য , স্বর্ণা বিবাহ করিয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহে প্রবুতি হইলে, ইচ্ছা হয়, চতুর্থ বিধি অনুসারে, অস্বর্ণা বিবাহ করিবেক, অস্বর্ণা ব্যতিরিক্ত বিবাহ করিতে পারিবেক না। কলিয়ুগে অস্বর্ণা বিবাহের ব্যবহার রহিত হইয়াছে, স্কুতরাং যদৃচ্ছাপ্রায়ক্ত বিবাহের আর স্থল নাই।

এক্ষণে ইহা স্পন্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে ইদানীন্তন যদৃক্যাপ্রারন্ত বহুবিবাহকাণ্ড কেবল শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত নয় এরূপ নহে, উহা সম্পূর্ণ নিবিদ্ধ হইতেছে। স্থতরাং, ধাঁহারা যদৃক্তা ক্রমে বহু বিবাহ করিতেছেন, ভাঁহারা, নিবিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান জন্ম, পাতক-এন্ত হইতেছেন। বাজ্ঞাবলকা কহিয়াছেন,

বিহিতস্থাননুষ্ঠানাব্লিকিত্ত চ সেবনাৎ।

অনিএহাজেন্দ্রাণাৎ নরঃ পত্রমুচ্ছতি॥ ৩ 1 ২১৯। বিহিত বিধয়ের অবহেলন ও নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠান করিলে, এবং ইন্দ্রিরশীকরণ করিতে না পারিলে, মনুষ্য পাতকএন্ত হয়।

কোনও কোনও মুনিবচনে এক ব্যক্তির অনেক স্ত্রী বিদ্যমান থাকা নির্দিট আছে, তদ্দর্শনে কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, যখন শাস্ত্রে এক ব্যক্তির যুগণথ বহু ত্রী বিদ্যমান থাকার স্পাই উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তথন যদ্ভাপ্রেরত বহু বিবাহ শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য নহে, ইহা কি রূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। তাঁহাদের অভিপ্রেত শাস্ত্র সকল এই,—

১। স্বর্ণাস্থ বহুভার্য্যাস্থ বিদ্যাদাস্থ জ্যেষ্ঠ্য়া সহ । ধর্মকার্য্যং কারয়েৎ (১০)।

সজাতীয়া বহু ভার্যা বিছমান থাকিলে জ্যেষ্ঠার সহিত ধর্ম-কার্যোর অনুষ্ঠান করিবেক।

<sup>(</sup>১০) বিধাু**স**ংহিতা। ২৬অধ্যায়।

২। এর্কাদামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুজিণী ভবেৎ। দর্কাস্তান্তেন পুজেণ প্রাহ পুজবতীর্ম রুং॥৯।১৮৩।(১১)

মনু কহিয়াছেন, সপত্নীদের মধ্যে যদি কেছ পুত্রবতী হয়, সেই সপত্নীপুত্র দ্বারা তাহারা সকলেই পুত্রবতী গণ্য হইবেক।

৩। ত্রিবিবাহং ক্বতং যেন ন করোতি চতুর্থকম্। কুলানি পাতয়েৎ সপ্ত ভ্রূণহত্যাব্রতং চয়েৎ॥ (১২)

যে ব্যক্তি তিন বিবাহ করিয়া চতুর্থ বিবাহ না করে, দে সাত কুল পাতিত করে, তাহার ভ্রণহত্যাপ্রায়শিতত করা আবশ্যক।

এই সকল বচনে এরপ কিছুই নির্দিন্ট নাই যে তদ্ধারা, শান্ত্রোক্ত নিমিত্ত ব্যতিরেকে, পুক্ষের ইচ্ছাধীন বহু বিবাহ প্রতিপন্ন হইতে পারে। প্রথম বচনে এক ব্যক্তির বহু ভার্য্যা বিদ্যমান থাকার উল্লেখ আছে; কিন্তু ঐ বহু ভার্য্যা বিবাহ অধিবেদনের নির্দিন্ট নিমিত্ত নিবন্ধন নহে, তাহার কোনও হেতু লক্ষিত হইতেছে না। দ্বিতীয় বচনে যে বহু বিবাহের উল্লেখ আছে, তাহা যে কেবল পূর্ম্ম পূর্ম প্রীর বন্ধ্যাত্ব নিবন্ধন ঘটিয়াছিল, তাহা স্পান্ট প্রতিষ্কানা হইতেছে; কারণ, ঐ বচনে পুত্রহীনা সপত্মিদের বিষয়ে ব্যবস্থা প্রদিত্ত হইয়াছে। তৃতীয় বচনে, তিন বিবাহের পর বিবাহান্তরের অবশ্যা-কর্ত্তরেতানির্দেশ আছে। কিন্তু এই বচন বহুবিবাহবিষয়ক নহে। ইহার স্থল এই,—যে ব্যক্তির ক্রমে ছুই স্ত্রী গত হইয়াছে, দে পুনরায় বিবাহ করিলে, তাহার তিন বিবাহ হয়; চতুর্থ বিবাহ না করিলে, তাহার প্রত্যবায় ঘটে। এই প্রত্যবায় পরিহারের নিমিত্ত, বিবাহার্থী ব্যক্তি, গ্রেথমতঃ এক ফুল গাছকে স্ত্রী কম্পনা করিয়া, উহার সহিত তৃতীয়

<sup>(5%)</sup> मनुमानिकः।

বিবাহ সম্পন্ন করে; তৎপরে যে বিবাহ হয়, তাহা চতুর্থ, বিবাহের স্থলে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপ তিন বিবাহ ও চারি বিবাহই এই বচনের উদ্দেশ্য। কেহ কেহ এই ব্যবস্থা করেন, যেখানে তিন স্ত্রী বর্ত্তমান থাকে, দেই স্থলে এই বচন খাটিবেক (১৩)। যদি এই ব্যবস্থা আদরণীয় হয়, তাহা হইলে, বর্ত্তমান তিন স্ত্রীর বিবাহ অধিবেদনের নির্দিষ্ট নিমিত্ত নিবন্ধন, আর চতুর্থ বিবাহ এই বচনে উল্লিখিত দোষের পরিষার স্বরূপ নিমিত্ত নিবন্ধন বলিতে হইবেক। অর্থাৎ, প্রথমতঃ স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ ক্রমে তিন বিবাহ ঘটিয়াছে; পরে, তিন স্ত্রী বিদামান থাকিলে, এই বচনে যে চতুর্থ বিবাহের অবশ্যকর্ত্তব্যতা নির্দেশ আছে, তদমুসারে পুনরায় বিবাহ করা আব-भार इहेट एह । मनू वहत अधित पत्न ता समञ्ज निमिन्छ निर्मिष्ठ আছে, এই বচনে উল্লিখিত দোষের পরিষার তদতিরিক্ত নিমিতান্তর বলিয়া পরিগণিত হইবেক। ফল কথা এই, যখন শান্তকারের। কাম্য-বিবাহস্থলে কেবল অসবর্ণা বিবাহের বিধি দিয়াছেন, যখন 🔊 বিধি দারা, পূর্ব্বপরিণীতা জ্রীর জীবদশায়, যদৃচ্ছা ক্রমে স্বর্ণাবিবাহ সর্ব্যভোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে, যখন উল্লিখিত বহুবিবাহ সকল অধি-বেদনের নির্দিষ্ট নিমিত্ত বশতঃ ঘটা সম্পূর্ণ সম্ভব হইতেছে, তখন যদজা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য, ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

কেছ কেছ কহিয়া থাকেন, যখন পুরাণে ও ইতিহাসে কোন ও কোনও রাজার যুগপৎ বহু জ্রী বিজ্ঞমান থাকার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তখন পুরুষের বহু বিবাহ শাস্ত্রান্ত্রমত কর্ম নহে, ইহা কিরূপে অঙ্গীকত হইতে পারে। ইহা যথার্থ বটে, পূর্ব্বকালীন কোনও কোনও রাজার বহু বিবাহের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু, সে সকল

<sup>(</sup>১০) এডছচনং বর্ত্তমানস্কীত্রিকপর্মিতি বদন্তি। উদ্বাহ্তস্ত্র।

বিবাহ যদুক্তাপ্রবৃত্ত বিবাহ নহে। রামায়ণে উল্লিখিত আছে, রাজা দশরথের অনেক মহিলা ছিল। কিন্তু তিনি যে যদৃচ্ছা ক্রমে দেই সমস্ত বিবাহ করিয়াছিলেন, কোনও ক্রমে এরূপ প্রতীতি জন্মে না। রামায়ণে যেরূপ নির্দিষ্ট আছে, তদনুসারে তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যস্ত পুলুমুখ নিরীক্ষণে অধিকারী হয়েন নাই। ইছা নিশ্চিত বোধ হইতেছে, তাঁছার প্রথমপরিণীতা স্ত্রী বন্ধ্যা বলিয়া পরিগণিতা হইলে, তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন; এবং সে স্ত্রীও পুত্রপ্রসব না করাতে, তাঁহারও বন্ধ্যাত্ব বোধে, রাজা পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার অনেক বিবাহ ঘটে। অবশেষে, চরম বয়সে, কৌশল্যা, কেকয়ী, স্থমিত্রা, এই তিন মহিষীর গর্ভে তাঁহার চারি সন্তান জন্ম। স্থৃতরাং, রাজা দশরথের বহু বিবাছ পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রার বন্ধ্যাত্বশঙ্কা নিবন্ধন ঘটিয়াছিল, স্পট প্রতীয়মান হইতেছে। দশরথ যে কারণে বহু বিবাহ করিয়াছিলেন, অস্থান্ত রাজারাও দেই কারণে, অথবা শাস্ত্রোক্ত অন্ত কোনও নিমিত্ত বশতং, একাধিক বিবাহ করেন, তাহার সংশয় নাই। তবে, ইহাও লক্ষিত হইতে পারে, কোনও কোনও রাজা, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, বহু বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু, ভাদৃশ দৃষ্টান্ত দর্শনে, বহুবিবাহকাও শান্তানুমত ব্যাপার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। রাজার আচার সর্ব্যাধারণ লোকের পক্ষে আদর্শস্ক্রপে পরিগৃহীত হওয়া উচিত নহে। ভারতবর্ণীয় রাজারা স্ব স্ব অধিকারে এক প্রকার সর্ব্বশক্তিমান্ ছিলেন। প্রজারা ধর্মশাস্তের ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়া চলিলে, রাজা, দণ্ড বিধান পূর্ব্বক, তাহাদিগকে স্তায়পরে অবস্থাপিত করিতেন। কিন্তু, রাজারা উৎপণপ্রতিপন্ন হইলে, তাঁহাদিগকে ফ্রায়পথে প্রবর্ত্তিত করিবার লোক ছিল না। বস্তুতঃ, রাজারা সর্ব্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেক্ত ছিলেন। স্কুতরাং, যদি কোনও রাজা, উক্ঞাল হইয়া, শাস্ত্রোক্ত নিমিত ব্যতিরেকে, যদৃষ্ঠা ক্রমে বহু বিবাহ করিয়া থাকেন, সর্ব্বসাধারণ লোকে, সেই দৃটাজ্বের

অনুবর্ত্তী হইয়া, বহু বিবাহ করিলে, তাহা কোনও ক্রমে বৈধ বলিন্তা পরিগৃহীত হইতে পারে না। মনু কহিয়াছেন,—

নোইগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোইকঃ সোমঃ স ধর্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ॥ ৭। ৭।
বালোইপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হোষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥ ৭। ৮।

রাজা প্রভাবে সাক্ষাৎ অগ্নি, বায়ু, স্থা, চন্দ্র, যম, কুবের, বকণ, ইন্দ্র। রাজা বালক হইলেও, ভাঁহাকে সামায় মনুষ্য জ্ঞান করা উচিত নহে। তিনি নিঃসন্দেহ মহতী দেবতা, নররূপে বিরাজ করিতেছেন।

রাজা প্রাক্ত মনুষ্য নহেন, শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকে মহতী দেবতা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। অতএব, যেমন দেবতার চরিত্র মনুষ্যের অনুকরণীয় নহে; সেইরূপ, রাজার চরিত্রও মনুষ্যের পক্ষে অনুকরণীয় হইতে পারে না। এই নিমিত্ত, যাহা সর্ব্বসাধারণ লোকের পক্ষে সর্ব্বথা অবৈধ, তেজীয়ানের পক্ষে তাহা দোঘাবহ নয় বলিয়া, শাস্ত্রকারেরা ব্যবস্থা দিয়াছেন।

ফলতং, বদ্চ্চাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাও যদৃচ্চাপ্রবৃত্তব্যবহারমূলক মাত্র। এই অতিজঘন্ত অতিনূশংস ব্যাপার শাস্তানুমত বা ধর্মানুগত ব্যবহার নহে; এবং ইহা নিবারিত হইলে, শাস্ত্রের অবমাননা বা ধর্মলোপের অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

# দ্বিতীয় আপত্তি।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে,
কুলীন রান্ধণদিগের জাতিপাত ও ধর্মলোপ ঘটিবেক। এই আপত্তি
ন্যায়োপেত হইলে, বহুবিবাহপ্রথার নিবারণচেন্টা কোনও মতে উচিত
কর্ম হইত না। কেলীক্যপ্রথার পূর্দ্বাপর পর্যালোচনা করিয়া
দেখিলে, উহা ক্যায়োপেত কি না, তাহা প্রতীয়মান হইতে পারিবেক;
এজন্ম, কেলীক্যমর্যাদার প্রথম ব্যবস্থা ও বর্ত্ত্বান অবস্থা সংক্ষেপে
উল্লিখিত হইতেছে।

রাজা আদিহর, পুত্রেন্টিবাণের অনুষ্ঠানে ক্রুসক্ষশ্প হইয়া, অধিকারস্থ ব্রাহ্মণদিগকে যজ্ঞ সম্পাদনের নিমিন্ত, আহ্বান করেন। এ দেশের তৎকালীন ব্রাহ্মণেরা আচারভ্রন্ট ও বেদবিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন; স্কৃতরাং, তাঁহারা আদিহরের অভিপ্রেত যজ্ঞ সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না। রাজা, নিরুপায় হইয়া, ৯৯৯ শাকে (১) কান্তকুজ্ঞরাজের নিকট, শাস্ত্রজ্ঞ ও আচারপূত পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রেরণ প্রার্থনায়, দৃত প্রেরণ করিলেন। কান্তকুজ্ঞরাজ, তদনু-সারে, পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণ পাচাইয়া দিলেন—

১ শাণ্ডিলাগোত্র

ভটনারায়ণ।

২ কাশ্যপগোত্ৰ

牙环 1

 <sup>(</sup>১) আদিস্থারা নবনবত্যধিকনবশতীশতাকে পঞ্ রাজগানানায়য়ামান।
 ক্ষচস্তারিয়।

ও বাংস্মাণোত্র ছান্দড়। ৪ ভরদারণোত্র শ্রীহর্ম।

ে সাবর্ণগোত্র বেদগর্ভ। (২)

ত্রান্ধণেরা সন্ত্রীক সভ্ত্য অখারোহণে গৌড়দেশে আগমন করেন। চরণে চর্মপাদ্রকা, সর্বাঙ্ক স্থচীবিদ্ধ বস্ত্রে আরত, এইরূপ বেশে তাস্থূল চর্ব্বণ করিতে করিতে, রাজবাটীর ম্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, ভাঁহারা দারবানকে কহিলেন, ত্বরায় রাজার নিকট আমাদের আগমনসংবাদ দাও। দ্বারী, নরপতিকোচরে উপস্থিত হইয়া, ভাঁহাদের আগমন-সংবাদ প্রদান করিলে, তিনি প্রথমতঃ অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন ; পরে, দৌবারিকের মুখে, তাঁহাদের আচার ও পরিচ্ছদের বিষয় অবগত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ দেশের ব্রান্সণেরা আচারভ্রষ্ট ও ক্রিয়াহীন বলিয়া, আমি দূর দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইলাম। কিন্তু, যেরপ শুনিতেছি, তাহাতে উঁহাদিগকে আচারপূত বা ক্রিয়ানিপুণ বলিয়া বোধ হইতেছে না। যাহা হউক, আপাততঃ সাক্ষাৎ না করিয়া, উঁহাদের আচার প্রভৃতির বিষয় সবিশেষ অবগত হই, পরে যেরূপ হয় করিব। এই স্থির করিয়া, রাজা দ্বারবানকে কহিলেন, ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগকে বল, আমি কার্য্যাস্ত্ররে ব্যাপৃত আছি, একণে দাক্ষাৎ করিতে পারিব না; তাঁছারা বাসস্থানে গিয়া শ্রাস্তিদূর কৰুন ; অবকাশ পাইলেই, সাক্ষাৎ করিতেছি।

এই কথা শুনিয়া দারবান, ত্রাহ্মণদিগের নিকটে আদিয়া, সমস্ত

ত উনারায়নো দকো বেদগর্ভোহয় ছাদ্দড়ঃ।
 অয়য় ঐহর্বনানা চ কান্যকুজাৎ সনাগতাঃ॥
 শাভিল্যনোত্তজাংশটো ভউনারায়ণঃ কবিঃ।
 দক্ষোহয় কাশ্যপশ্রেটো বাৎস্যশ্রেটোহয় ছাদ্দড়ঃ॥
 ভর্মাজকুলশ্রেটঃ ঐহর্মো হর্ষবর্জনঃ।
 বেদগর্ভোহয় সাবর্দো হ্যা দেব ইতি স্তঃ॥ কুলরাম।

### দ্বিতীয় আপত্তি।

নিবেদন করিল। রাজা অবিলম্বেই তাঁহাদের সংবর্দ্ধনা করিবেন, এই স্থির করিয়া, ব্রান্ধণেরা, আশীর্বাদ করিবার নিমিন্ত, জলগণ্ডুর হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন; এক্দণে, তাঁহার অনাগমনবার্ত্তা প্রবর্ণে, করস্থিত আশীর্বাদবারি নিকটবর্ত্তী মল্লকাষ্ঠে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ব্রান্ধণিদগের এমনই প্রভাব, আশীর্বাদবারির স্পর্শ মাত্র, চিরশুক্ষ মল্লকাষ্ঠ সঞ্জীবিত, পাল্লবিত ও পুস্পকলে স্থাশোভিত হইয়া উচ্চিল (৩)। এই অদ্ভূত সংবাদ তৎক্ষণাৎ নরপতিগোচরে নীত হইল। রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহাদের আচার ও পরিচ্ছদের কথা শুনিয়া, প্রথমতঃ তাঁহার মনে অপ্রন্ধা ও বিরাগ জন্মিয়াছিল; এক্ষণে বিলক্ষণ প্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিল। তথন তিনি, গলবস্ত্র ও ক্রতাঞ্জলি হইয়া, দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, এবং দৃঢ়তর ভক্তিযোগ সহকারে সাটাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন (৪)।

অনস্তর, রাজা, নির্দ্ধারিত শুভ দিবদে, দেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ দ্বারা, পুত্রেন্দিবাগ করাইলেন। যাগপ্রভাবে রাজমহিনী গর্ভবতী ও যথাকালে পুত্রবতী হইলেন। রাজা, যৎপরোনান্তি প্রীত হইয়া, নিজ রাজ্যে বাদ করিবার নিমিত্ত, ব্রাহ্মণদিগকে অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা, রাজার নির্বন্ধ উল্লঙ্গনে অদমর্থ হইয়া, তদীয় প্রস্থাবে সম্মত হইলেন, এবং পঞ্চকোটি, কামকোটি,

<sup>(</sup>৩) বিক্রমপুরের লোকে বলেন, বলালদেনের বাটীর দক্ষিণে যে দিঘি আছে, তাহার উত্তর পাছে, পাকা ঘাটের উপর, এ কৃক অদ্যাপি সজীব আছে। কৃক অতি বৃহৎ; নাম গজারিকৃক। এতজ্জাতীয় কৃক বিক্রমপুরের আর কোণাও নাই। ময়মনসিংহ জিলার মধুপুর পাহাড় ভিন্ন অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। মল্লকাঠ হলে অনেকে গজের আলানসম্ভ বিলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

<sup>(</sup>৪) এই উপাধ্যান সচরাচর যেরূপ উল্লিখিত হইয়া থাকে, , জাবিকল সেইরূপ নির্দিষ্ট হইল।

হরিকোটি, কল্পভান, বটগ্রাম এই রাজ্যত পঞ্চ প্রামে (৫) এক এক জন বমতি করিলেন।

ক্রমে ক্রমে এই পাঁচ জনের যট্পঞ্চাশং সন্তান জিনাল। ভট্টনারায়ণের ঘোড়শ, দক্ষের ঘোড়শ, প্রীহর্ষের চারি, বেদগর্ভের দ্বাদশ, চান্দড়ের আট (৬)। এই প্রত্যেক সন্তানকে রাজা বাসার্থে এক এক আম প্রদান করিলেন। সেই সেই প্রামের নাম অনুসারে, তাঁহাদের যন্তানপরম্পরা অনুক্রামান, অর্থাৎ অনুক্রাই, বলিয়া প্রামিদ্ধ হইলেন। শান্তিল্যগোত্রে ভট্টনারায়ণবংশে বন্দা, কুম্বন, দীর্ঘাঙ্গী, ঘোষলী, বটব্যাল, পারিহা, কুলকুলী, কুশারি, কুলভি, সেয়ক, গড়গড়ি, আকাশ, কেশরী, মাবচটক, বস্থুয়ারি, করাল, এই ঘোল গাঁই (৭); কাশ্রুপগোত্রে দক্ষবংশে চট্ট, অস্থুলী, তৈলবাটী, পোড়ারি, হড়, গুড়, ভূরিষ্ঠাল, পালধি, পাকড়াসী, পূষলী, মূলপ্রামী, কোয়ারী, পালসায়ী, পীতমুণ্ডী, মিললায়ী, ভট এই ঘোল গাঁই(৮)। ভরদাজগোত্রে শীহর্ষবংশে মুখুটী, ভিংলাই, সাহরি, রাই এই চারি গাঁই (৯)।

 <sup>(</sup>৫) পঞ্চকেটিঃ কামকোটিছবিকোটিঅইথৰ চ।
 কক্ষপ্ৰামে বইপ্ৰামতেষাং স্থানানি পঞ্চ। কুল্বাম।

<sup>(</sup>৬) ভট্তঃ ষোড়শোদ্তাদকত×চাপি ষোড়শ। চজারঃ ঐহির্জাতা দাদশ বেদগর্ভঃ। অফীব্য পরিজেয়া উদ্ভাশ্চান্দ্যান্নেঃ॥ কুল্রাম।

<sup>(</sup>६) বন্দঃ কুস্তুমো দীর্ঘাসী ঘোষলী বটব্যালকঃ। পারী কুলী কুশারিশ্চ কুলভিঃ সেয়কো গড়ঃ। আকাশঃ কেশরী মাষো বস্তুমারিঃ করালকঃ। ভটুবংশোদ্ভবা এতে শাভিল্যে ষোড়শ স্মৃতাঃ॥ কুলরাম।

চেটাহমুলী তৈলবাদী পোড়ারিহঁড়গুড়কৌ।
ছুরিশ্চ পালিধিকৈব পর্বটিঃ পুষলী তথা।
য়ূলগ্রামী কোহারী চ পলসাগী চ পীতকঃ।
সিমলায়ী তথা ভট্ট ইমে কাশ্যপসংজ্ঞাঃ॥ কুলরাম।

<sup>(</sup>৯) आर्फो सूश्णै जिली ह महिती ब्राह्मिल्या।

মানর্গনোত্রে বেদগর্ন্তবংশে গান্ধূলি, পুংসিক, নন্দিগ্রামী, ঘণ্টেশ্বরী, কুন্দগ্রামী, সিয়ারি, সাটেশ্বরী, দায়ী, নায়েরী, পারিহাল, বালিয়া, দিদ্ধল এই বার গাঁই (১০)। বাংস্থাগোত্রে ছান্দড্বংশে কাঞ্জিলাল, যহিন্তা, পুতিহুও, পিপলাই, ঘোষাল, বাপুলি, কাঞ্জারী, সিমলাল এই আট গাঁই (১১)।

ভটনারায়ণ প্রভৃতির আগমনের পূর্বে, এ দেশে নাত শত ঘর রাজণ ছিলেন। তাঁহারা ভদবিধ হেয় ও অপ্রান্ধেয় হইয়া গহিলেন, এবং দপ্রশতীনামে প্রিমিদ্ধ হইয়া, পৃথক সম্প্রদায় রূপে পরিপণিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জগাই, ভাগাই, দাগাই, নানদা, আরথ, বালথবি, পিথুরী, মুলুকজুরী প্রভৃতি গাঁই ছিল। দপ্রশতী পঞ্চগোত্রবহিভূত; এজন্য, কান্যকুজ্ঞ হইতে আগত পঞ্চ রোজণের দন্তানেরা ইঁহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদান করিতেন না; যাঁহারা করিতেন, তাঁহারাও নপ্রশতীর ন্যায় হেয় ও অপ্রাদ্ধেয় হইতেন।

কাল ক্রমে আদিষ্ক্রের বংশধ্বংস হইল। সেনবংশীয় রাজারা গৌড়দেশের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন (১২)। এই বংশে উদ্ভূত স্থপ্রসিদ্ধ রাজা বল্লালসেনের অধিকারকালে কেলিভিসর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়। ক্রমে ক্রমে, কান্তকুক্ত হইতে আগত ত্রানাণদিগের সন্তানপরম্পারার মধ্যে বিস্তালোপ ও আচারভংশ ঘটিয়া আসিতেছিল,

ভারদাজা ইনে জাতাঃ এহির্ধন্য তর্দ্ধবাঃ ॥ কুলরাম ।

<sup>(</sup>১০) গাঙ্গুলিঃ পুংসিকো নন্দী ঘটাকুন্দসিগারিকাঃ। সাটো দায়ী তথা নায়ী পারী বালা চ সিদ্ধলঃ। বেদগভোগুলা এতে সাবর্ণে দাদশ স্মৃতাঃ॥ কুলরান।

<sup>(</sup>১১) কাঞ্জিবিল্লী মহিন্তা চ পূতিতুণ্ডশ্চ পিপ্লালী। ঘোষালো বাপুলিশ্চৈৰ কাঞ্জারী চ ভথৈৰ চ। দিমলালশ্চ বিজ্ঞো ইমে বাৎদক্ষেশ-জ্ঞকাঃ। কুল্লাম।

<sup>(</sup>১২) আদিস্থরের বংশপ্রংশ দেনবংশ তাজা। বিকক্ষেদ্রের ক্ষেত্র পুত্র সঞ্জালদেন রাজা। মইককারিবা।

উহাদের নিবারণই কেলিভামর্য্যাদা স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বল্লালদেন বিবেচনা করিলেন, আচার, বিনয়, বিস্তা প্রভৃতি সদুগুণের যথোপযুক্ত পুরস্কার করিলে, ত্রান্মণেরা অবশ্যই সেই সকল গুণের রক্ষা বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ হইবেন। তদনুসারে, তিনি পরীক্ষা দ্বারা যাঁহা-দিগকে নবগুণবিশিষ্ট দেখিলেন, তাঁহাদিগকে কোলীম্মমর্য্যাদা প্রদান করিলেন। কোলীন্যপ্রবর্ত্তক নয় গুণ এই,—আচার, বিনয়, বিজ্ঞা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আরুত্তি, তপস্মা, দান (১৩)। আরুত্তিশব্দের অর্থ পরিবর্ত্ত; পরিবর্ত্ত চারিপ্রকার, আদান, প্রদান, কুশত্যাগ ও ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা(১৪)। আদান, অর্থাৎ সমান বা উৎক্রন্ট গৃহ হইতে কন্তাগ্রহণ; প্রদান, অর্থাৎ সমান অর্থবা উৎক্রট গ্রহে কন্তাদান; কুশত্যাপ, অর্থাৎ কন্সার অভাবে কুশময়ী কন্সার দান; ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ উভয় পক্ষে কন্সার অভাব ঘটিলে, ঘটকের সম্মুখে বাক্য মাত্র দারা পরস্পর কন্তাদান। সংকুলে কন্তাদান ও সংকুল হইতে কন্তাগ্রহণ কুলের প্রধান লক্ষণ ; কিন্তু কন্তার অভাব ঘটিলে, আদানপ্রদান সম্পন্ন হয় না; স্তুতরাং কন্ত্যাহীন ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুল-লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারেন না। এই দোষ পরিহারের নিমিত, কুশমরী কন্তার দান ও ঘটক সমক্ষে বাক্য মাত্র দ্বারা পরস্পার কন্তাদানের ব্যবস্থা হয়।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইরাছে, কান্সকুজ্ব হইতে আগত পঞ্চ ত্রান্ধণের ষট্নফাশৎ সন্তান এক এক গ্রামে বাস করেন; সেই সেই গ্রামের নাম অনুসারে, এক এক গাঁই হয়, তাঁহাদের সন্তানপরস্পারা সেই সেই

<sup>(</sup>১০) আচারে। বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদশন্মু। নিখাবৃত্তিত্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্ ॥ কুলরাম। উত্তরূপ প্রাদ আছে, পূর্বে নিষ্ঠাশান্তিত্তপো দানম্ এইরূপ পাঠ ভিল । এটর বল্লালকালীন ঘটকের: শান্তিশক্ষ্লে আর্তিশক্ষ নিবেশিও করিয়াছেন।

<sup>(</sup>১৪) আছানক অদানক কুশত্যাপত্তীয়ৰ চ। অভিজ্ঞান্তীকাল্লেমু পরিবউ-চতুর্নিধঃ ছা কুলবান।

্ত্ৰিত কিত্তীয় আগতি।

গাঁই বিন্দা প্রদিন্ধ হন। সমুদরে ৫৬ গাঁই; তন্মধ্যে বন্দা, চট, মুখুটী, ঘোষাল, পূতিতুও, গান্ধূলি, কাঞ্জিলাল, কুন্দ এমি এই আট গাঁই সর্বতোভাবে নবগুণবিশিন্ট ছিলেন (১৫), এজন্ম কেলিন্ত-মর্বাদা প্রাপ্ত হইলেন। এই আট গাঁইর মধ্যে, চটোপাধ্যারবংশে বহুরূপ, স্কুচ, অরবিন্দ, হলারুধ, বাঙ্গাল এই পাঁচ; পূতিতুওবংশে গোবর্দ্ধনাচার্য্য; ঘোষালবংশে শির; গঙ্গোপাধ্যারবংশে শিশ; কুন্দ প্রামিবংশে রোষাকর; বন্দ্যোপাধ্যারবংশে জাহ্লন, মহেশ্বর, দেবল, বামন, ঈশান, মকরন্দ এই ছয়; মুখোপাধ্যারবংশে উৎসাহ, গরুড এই ছই; কাঞ্জিলালবংশে কারু, কুতৃহল এই ছই; সমুদরে এই উনিশ জন কুলীন হইলেন (১৬)। পালধি, পাকড়ানী, সিমলায়ী, বাপুলি, ভূরিষ্ঠাল, কুলকুলী, বটব্যাল, কুশারি, সেরক, কুস্থুন, ঘোষলী, মাঘচটক, বস্থুরারি, করাল, অসুলী, ভৈলবাটী, মূলগ্রামী, পূর্যলী, আকাশ, পল্পায়ী, কোয়ারী, সাহরি, ভটাচার্য্য, সাটেশ্বরী, নারেরী, দারী, পারিহাল, দিয়ারী, দিদ্ধল, পুংদিক, নন্দিগ্রামী, কাঞ্জারী, সিমলাল, বালী, এই ৩৪ গাঁই অইগুণবিশিষ্ট ছিলেন,

<sup>(</sup>১৫) বন্দ্যশচট্টোহ্থ মুখুটি ঘোষালশচ ততঃ পরঃ। পূতিতুভশচ গাস্থূলিঃ কাঞ্জিঃ কুন্দেন চাফনিঃ॥ কুলরান।

<sup>(</sup>১৬) বহুরপঃ স্থাচো নামা অর্বিন্দো হলায়ুদঃ।
বান্ধালত সমাখ্যাতাঃ প্রৈণতে চন্ট্রংশ জাঃ॥
পুতির্গোবর্জনাচার্যাঃ শিরো ঘোষালসন্তবঃ।
গাঙ্গুলীয়ঃ শিশো নামা কুন্দো রোষাকরোহ গিচ॥
জাহলনাখ্যতথা বন্দ্যো মহেশর উদার্ধীঃ।
দেবলো বামনকৈব ঈশানো মকরন্দকঃ॥
উৎসাহ্গকুড্যাতৌ মুখবংশ সমূদ্রে।
কানুকুড্ইলাবেতৌ কাল্লিক্লপ্রাতিটিতৌ।
উন্বিংশতিসংখ্যাতা মহাব্রেল পুলিতাঃ॥ কুল্বাম

এজন্য শ্রোত্রিয়ণজ্ঞাভাজন হইলেন (১৭)। পূর্ব্বোক্ত নয় গুণের
মধ্যে ইঁহারা আরতিগুণে বিহীন ছিলেন; অর্থাৎ, বন্দ্য প্রভৃতি
আট গাঁই আদান প্রদান বিষয়ে যেমন সাবধান ছিলেন, পালধি
প্রভৃতি চৌত্রিশ গাঁই সে বিষয়ে তদ্রূপ সাবধান ছিলেন না; এজন্য
তাঁহারা কৌলীন্সমর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন না। আর দীর্ঘাঙ্গী, পারিহা,
কুলভী, পোড়ারি, রাই, কেশরী, ঘণ্টেশ্বরী, ডিংসাই, পীত্রমুঙী,
মহিস্তা, গূড়, পিপলাই, হড়, গড়গড়ি, এই চৌদ্দ গাঁই সদাচারপরিভ্রট ছিলেন, এজন্য গোণ কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইলেন(১৮)।

এরপ প্রবাদ আছে, রাজা বল্লালসেন, কেলিনিম্মর্য্যাদা স্থাপনের দিন স্থির করিয়া, ত্রান্ধণদিগকে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে রাজসভার উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। তাহাতে কতকগুলি ত্রান্ধণ এক প্রহরের সময়, কতকগুলি দেড় প্রহরের সময়, আর কতকগুলি আড়াই প্রহরের সময়, উপস্থিত হন। যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন, তাঁহারা কেলিন্মিমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন; যাঁহারা দেড় প্রহরের সময়, তাঁহারা শ্রোত্রিয়, আর যাঁহারা এক প্রহরের সময়, তাঁহারা গোণ কুলীন, হইলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই, প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যক্রিয়া করিতে অধিক সময় লাগে; স্বতরাং যাঁহারা আড়াই

<sup>(</sup>১৭) পালধিঃ পকটিদৈচৰ সিমলায়ী চ ৰাপুলিঃ।

তুরিঃ কুলী বটব্যালঃ কুশারিঃ সেয়কস্তথা।
কুস্কমে। ঘোষলী মাধো বস্থারিঃ করালকঃ।

অসুলী তৈলবাটা চ মূলগ্রামী চ পৃষলী।

আকাশঃ পলসায়ী চ কোরারী সাহরিস্থবা।

তেউঃ সাটশ্চ নায়েরী দাগী পারী সিরিয়াকঃ।

সিদ্ধলঃ পুংসিকো নদী কাঞ্জারী সিমলালকঃ।

বালী চেতি চতুক্তিংশদ্লোলন্পপুজিতাঃ॥ কুলরাম।

<sup>(</sup>১৮) भीविष्यो পারিঃ কুলভী পোড়ারী রাই কেশরী। ঘটা ডিগু পীত্মুগু মহিন্তা গৃড় পিপ্ললী। ১৬৬ গড়গড়িশৈচৰ ইমে পৌণাঃ প্রকীপ্তিভাঃ ॥ কুলবাদ।

প্রাহরের সময় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রক্লান্ত প্রস্থাবে নিত্যক্রিয়া করিয়াছিলেন; তদ্বারা রাজা তাঁহাদিগকে সদাচারপুত বলিয়া বুনিতে পারিলেন, এজন্য তাঁহাদিগকৈ প্রধান মর্য্যাদা প্রদান করিলেন। দেড় প্রহরের সময় আগতেরা আচারাংশে নূনে ছিলেন, এজন্য নূন মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন; আর এক প্রহরের সময় আগতেরা আচারত্রকী বলিয়া অবধারিত হইলেন, এজন্য রাজা তাঁহাদিগকে, হেয়জ্ঞান করিয়া, অপক্রফ ভ্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করিলেন।

এই রূপে কেলিন্সিমর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হইল। নিয়ম হইল, কুলীনেরা কুলীনের সহিত আদানপ্রদান নির্বাহ করিবেন; শ্রোত্তিয়ের কন্তা গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্তাদান করিতে পারিবেন না, করিলে কুলভ্রফ ও বংশজভাবাপন্ন হইবেন (১৯); আর গোণ কুলীনের কন্তাগ্রহণ করিলে, এক কালে কুলক্ষয় হইবেক; এই নিমিত্ত, গোণ কুলীনেরা অরি, অর্থাৎ কুলের শক্র, বলিয়া প্রাসিদ্ধ ও পরিগণিত হইলেন (২০)।

কেলীন্তমর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের পর, বল্লালসেনের আদেশ অনুসারে, চতকগুলি ব্রাহ্মণ ঘটক এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ঘটকদিগের এই ব্যবসায় নিরূপিত হইল যে, তাঁছারা কুলীনদিগের স্তৃতিবাদ ও শোবলী কীর্ত্তন করিবেন এবং তাঁছাদের গুণ, দোষ ও কেলিন্তার্য্যাদা সংক্রোন্ত নিয়ম বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন (২১)।

<sup>(</sup>১৯) শ্রোত্রিয়ায় স্কৃতাং দস্তা কুলীনো বংশজো ভবেৎ। কুলরাম।

<sup>(</sup>২০) আর্য়ঃ কুলনাশকাঃ। তৎকন(লিভিমাত্রেণ সমূলস্ত বিনশ্যতি॥ কুলরাম।

<sup>(</sup>২১) বল্লালবিষয়ে নূনং কুলীনা দেবতাঃ স্বয়ন্।
শ্বোত্রিয়া মেরবো জ্ঞেয়া ঘটকাঃ স্তুতিপাঠকাঃ॥
অশং বংশং তথা দোষং যে জানন্তি মহাজনাঃ।
ত এব ঘটকা জ্ঞেয়ান নামগ্রহণাৎ প্রয়া॥ কুলরাম।

কুলীন শ্রোত্রির ও গৌণকুলীন ব্যতিরিক্ত আর একপ্রকার আদ্ধান আছেন, তাঁহাদের নাম বংশজ। এরপ নির্দিষ্ট আছে, আদ্ধাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিবার সময়, বল্লালের মুখ হইতে বংশজশদ নির্গত হইয়াছিল এই মাত্র; বাস্তবিক, তিনি কোনও আদ্ধাদিগকে বংশজ বলিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণীতে সন্ধিবেশিত করেন নাই; উত্তর কালে বংশজব্যবস্থা হইয়াছে। যে সকল কুলীনের কন্তা ঘটনা ক্রমে শ্রোত্রিয়গৃহে বিবাহিতা হইল, তাঁহারা কুলজ্রই হইতে লাগিলেন। এই রূপে যাঁহাদের কুলজ্রশ ঘটিল, তাঁহারা বংশজসংজ্ঞাভাজন ও মর্য্যাদা বিষয়ে গৌণ কুলীনের সমকক হইলেন; অর্থাৎ, গৌণ কুলীনের কন্তা গ্রহণ করিলে যেমন কুলক্ষর হইয়া যায়, বংশজকন্তা গ্রহণ করিলেও, কুলীনের সেইরূপ কুলক্ষর ঘটে! এতদনুসারে বংশজ ত্রিবিধ,—প্রথম, শ্রোত্রিয় পাত্রে কন্তাদাতা কুলীন বংশজ; দ্বিতীয়, গৌণ কুলীনের কন্তাগ্রাহী কুলীন বংশজ; তৃতীয়, বংশজের কন্তাগ্রাহী কুলীন বংশজ। স্কুল কথা এই, কোনও ক্রমে কুলক্ষর হইলেই, কুলীন বংশজভাবাপন্ন হইয়া থাকেন (২২)।

কেলিক্সমর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হইলে, এতদেশীয় ব্রাহ্মণেরা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন—প্রথম, কুলীন; দ্বিতীয়, শ্রোত্রিয়;

<sup>(</sup>২২) বলালের মুখ হইতে বংশজ নির্গত হইয়ছিল এই মাত্র, তিনি
বংশজরাবস্থা করেন নাই, ঘটকদিগের এই নির্দেশ সম্যক্ সংলয় বোধ হয়
না। ৫৬ গাঁইর মধ্যে, ৩৪ গাঁই শ্রোত্রিয়, ও ১৪ গাঁই গৌণ কুলীন, বলিয়া
ব্যবস্থাপিত হইয়ছিলেন; অবশিষ্ট ৮ গাঁইর লোকের মধ্যে কেবল ১৯ জন
কুলীন হন, এই ১৯ জন ব্যতিরিক্ত লোকদিগের বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা
দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হইতেছে, বয়াল এই সকল লোকদিগকে
বংশজ্পেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ইঁহারাই আদিবংশজ; তৎপরে,
আদানপ্রদানদামে যে সকল কুলীনের কুলভ্রংশ ঘটিয়ছে, ভাঁহারাও
বংশজ্পংজ্ভাভাজন হইয়াছেন। ইহাও সম্পূর্ণ সন্তব বোধ হয়, এই আদিবংশজ্যাই বয়ালের নিষ্ট ঘটক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভৃতীয়, বংশজ; চতুর্থ, গোণ কুলীন; পঞ্চম, পঞ্চগোত্রবহির্ভূত দপ্তশতী সম্প্রদায়।

কাল ক্রমে, গৌণ কুলীনেরা শ্রোত্তিয়শ্রেণীতে নিবেশিত হইলেন, কিন্তু সর্বাংশে শ্রোত্রিয়দিগের সমান হইতে পারিলেন না। প্রকৃত শ্রোত্রিয়েরা শুদ্ধ শ্রোত্রিয়, ও গৌণ কুলীনেরা কট শ্রোত্রিয়, বলিয়া উলিখিত হইতে লাগিলেন। গৌণ কুলীন এই সংজ্ঞাকালে তাঁহারা ফ্রেপ হেয় ও অশ্রদ্ধেয় ছিলেন, কট শ্রোত্রিয় এই সংজ্ঞাকালেও সেইরূপ রহিলেন।

কেলিভিমর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের পর, ১০ পুরুষ গত হইলে, দেবীবর ঘটকবিশারদ কুলীনদিগকে মেলবদ্ধ করেন। যে আচার, বিনয়, বিজ্ঞা প্রভৃতি গুণ দেখিয়া, বল্লাল ব্রাহ্মণদিগকে কেলিভিমর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে ভাষার অধিকাংশই লোপাপত্তি পায়; কেবল আরুত্তিগুণ মাত্রে কুলীনদিগের যত্ন ও আস্থা থাকে। কিন্তু, দেবীবরের সময়ে, কুলীনেরা এই গুণেও জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। আদানপ্রাদারে বিশুদ্ধি বল্লালদত্ত কুলমর্য্যাদার এক মাত্র অবলম্বন ছিল, ভাষাও লয়প্রাপ্ত হয়। যে সকল দোষে এককালে কুল নিমূল হয়, কুলীন মাত্রেই সেই সমস্ত দোষে দূবিত হইয়াছিলেন। যে যে কুলীন একবিধ দোষে দূবিত, দেবীবর তাঁহাদিগকে এক সম্প্রদায়ে নিবিষ্ট করেন। সেই সম্প্রদায়ের নাম মেল। মেলশন্তের অর্থ দোষমেলন, অর্থাৎ দোষ অনুসারে সম্প্রদায়বন্ধন (২০)। দেবীবর ব্যবস্থা করেন, দোষ যায় কুল ভায় (২৪)। বল্লাল গুণ দেখিয়া কুলমর্য্যাদার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; দেবীবর দোষ দেখিয়া কুলমর্য্যাদার ব্যবস্থা করিলেন। পৃথক্ পৃথক্ দোষ অনুসারে, দেবীবর তৎকালীন কুলীনদিগকে ৩৬

<sup>(</sup>২৩) দোষান নেলয়তীতি মেলঃ।

<sup>(</sup>২৪) দোষো যত্ৰ কুলং তত্ৰ।

মেলে (২৫) বন্ধ করেন। তন্মধ্যে ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের প্রাফুর্ভাব অধিক। এই ছই মেলের লোকেরাই প্রধান কুলীন বলিয়া পরিপাণিত হইয়া থাকেন; এবং, এই ছই মেলের লোকেরাই, যার পর নাই, অভ্যাচারকারী হইয়া উঠিয়াছেন। যে যে দোবে এই ছই মেল বন্ধ হয়, ভাছা উল্লিখিত হইভেছে।

গঙ্গানন্দমুখোপাধ্যার ও শ্রীপতিবন্দ্যোপাধ্যার উত্তরে একবিধ্ব দোষে লিপ্ত ছিলেন ; এজন্ম, দেবীবর এই ছুরে ফুলিয়ামেল বন্ধ করেন। নাধা, ধন্ধ, বাকইহাটী, মূলুকজুরী এই দোষচতুক্টরে ফুলিয়ামেল বন্ধ হয়। নাধানামকস্থানবাদী বন্দ্যোপাধ্যায়েরা বংশজ ছিলেন ; গঙ্গা-নন্দের পিতা মনোহর তাঁহাদের বাটীতে বিবাহ করেন। এই বংশজ-কন্মাবিবাহ দ্বারা তাঁহার কুলক্ষর ওবংশজভাবাপতি ঘটে। মনোহরের কুলরক্ষার নিমিত, ঘটকেরা পরামর্শ করিয়া নাধার বন্দ্যোপাধ্যায়েরা, বাস্তবিক শোত্রিয় করিয়া দিলেন। তদবিধ, নাধার বন্দ্যোপাধ্যায়েরা, বাস্তবিক বংশজ হইয়াও, মাষচটক নামে শ্রোত্রির বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন। বস্ততঃ, এই বিবাহ দ্বারা মনোহরের কুলক্ষ্ম ঘটিয়াছিল, কেবল ঘটকদিগের অনুগ্রহে কথকিং কুলরক্ষা হইল। ইহার নাম নাধাদোব। শ্রীনাথচটোপাধ্যায়ের ছই অবিবাহিতা ছুহিতা ছিল। ইাসাইনামক মুললমান, ধন্ধনামক স্থানে, বলপূর্বক ঐ ছই কন্সার জাতিপাত করে। পরে, এক কন্সা কংসারিতনয় পরমানন্দ পৃতিতুপ্ত, আর এক কন্সা গঙ্গাবরবন্দ্যোপাধ্যার বিবাহ করেন। এই গঙ্গাবরের

<sup>(</sup>२৫) ১ ফুলিরা, ২ খড়দহ, ৩ সর্কানন্দী, ৪ বল্পভী, ৫ স্থরাই, ৬ আচার্য্যশেশরী, ৭ পণ্ডিতরন্ধী, ৮ বাঙ্গাল, ৯ গোপালঘটকী, ১০ ছায়ানরেন্দ্রী, ১১ বিজয়পণ্ডিতী, ১২ চঁগুদাই, ১৩ মাধাই, ১৪ বিদ্যাবরী, ১৫ পারিহাল, ১৯ শ্রীরক্ষভট্টী, ১৭ মালাধরখানী, ১৮ কাকুস্থী, ১৯ হরিনজুমদারী, ২০ প্রাবর্জনী, ২১ প্রমোদনী, ২২ দশর্থঘটকী, ২৩ শুভরাজখানী, ২৪ নজিয়া, ২৫ রামমেল, ২৬ চউরাঘবী, ২৭ দেহাটা, ২৮ ছয়ী, ২৯ ভৈরবঘটকী, ৩০ আচম্বিতা, ৩১ ধরাধরী, ৩২ বালী, ৩৩ রাঘ্বঘোষ্ণী, ৩৪ শুক্ষোন্দ্রী, ৩৫ সদানন্দ্র্থানী, ৩৬ চল্লবতী।

সহিত নীলকণ্ঠ গঙ্গোর আদানপ্রদান হয়। নীলকণ্ঠগঙ্গোর সহিত আদানপ্রদান দ্বারা, গঙ্গানন্দও যবনদোষে দ্বিত হয়েন। ইহার নাম ধন্ধদোষ (২৬)। বাকইহাটীপ্রামে ভোজন করিলে, ব্রাহ্মদের জ্বাভিত্রংশ্ব ঘটিত। কাঁচনার মুখুটা অর্জুনমিশ্র প্র প্রামে ভোজন করিয়াছিলেন। শ্রীপতিবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সহিত আদানপ্রদান করেন। এই শ্রীপতিবন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আদানপ্রদান দারা গঙ্গানন্দও সেই দোষে দ্বিত হয়েন। ইহার নাম বাকইহাটীদোষ। গঙ্গানন্দের আত্পুত্র শিবাচার্য্য, মূলুকজুরীকন্তা বিবাহ করিয়া, কলত্রত ও সপ্তশতীভাবাপন্ন হয়েন; পরে শ্রীপতিবন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্তা বিবাহ করেন। ইহার নাম মুলুকজুরীদোষ।

যোগেশ্বর পণ্ডিত ও মধুচটোপাধ্যায়, উভয়ে একবিণ দোনে লিগু ছিলেন; এজন্ম এই ছুয়ে খড়দহমেল বদ্ধ হয়। যোগেশ্বরের পিতা হরিমুখোপাধ্যায় গড়গড়িকন্তা, যোগেশ্বর নিজে পিপলাই কন্তা, বিবাহ করেন। মধুচটোপাধ্যায় ডিংদাই রায় প্রদানন্দের কন্যা বিবাহ করেন। যোগেশ্বর এই মধুচটোকে কন্যাদান করিয়াছিলেন।

বংশজ, গৌণ কুনীন ও সপ্তশতী সম্প্রনায়ের কন্যা বিবাহ করিলে, এক কালে কুলফয় ও বংশজভাবাপত্তি ঘটে। কুলিয়ামেলের প্রকৃতি গঙ্গানন্দমুখোপাধ্যায়ের পিতা মনোহর বংশজকন্যা বিবাহ করেন ; গঙ্গানন্দজাতৃপুত্র শিবাচার্য্য মুলুকজুরীকন্যা বিবাহ করেন। খড়দহমেলের প্রকৃতি বোগেশ্বর পণ্ডিতের পিতা হরিমুখোপাধ্যার গড়াড়িকন্যা, যোগেশ্বর নিজে পিপলাইকন্যা, আর মধুচটোপাধ্যার

<sup>(</sup>২৬) অন্টা শ্রীনাথস্তা ধন্ধচিছলে গতা। হাঁসাইথানদারেণ যবনেন বলাৎকৃতা। ধন্তহানগড়া কন্যা শ্রীনাথচন্ট্রজাত্মজা। হবনেন চ সংস্থাটি কোমস্থেতন বৈ ॥ চোধনালাও নাথাইচন্টের কন্যা হাঁসাইথানদারে। দেই কন্যা বিভাবিল বন্দ্য গঞ্চাবরে॥ ঘ্টককারিকা।

ডিংসাইকন্যা, বিবাহ করেন। মুলুকজুরী পঞ্চণোত্তবহির্ভূত সপ্তশতী-সম্প্রদায়ের অন্তর্বর্তী; গড়গড়ি, পিপলাই ও ডিংসাই গোণ কুলীন। ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের লোকেরা কুলীন বলিয়া যে অভিমান করেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক; কারণ, বংশজ, গোণ কুলীন ও সপ্তশতী কন্যা বিবাহ দ্বারা বহু কাল তাঁহাদের কুলক্ষয় ও বংশজভাবাপত্তি ঘটিয়াছে। অধিকন্তু, যবনদোষম্পর্শ বশতঃ, ফুলিয়ামেলের লোকদিগের জাতিভ্রংশ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ, সকল মেলের লোকদিগের জাতিভ্রংশ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ, সকল মেলের লোকেরাই কুবিবাহ প্রভৃতি দোষে কুলভ্রুট ও বংশজভাবাপত্ম হইয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, মেলবন্ধনের পূর্বেই, বল্লালপ্রতিন্তিত কুলমর্য্যাদার লোপাপত্তি হইয়াছে। এক্ষণে যাঁহারা কুলীন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা বাস্তবিক বহু কালের বংশজ। যাঁহারা বংশজ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, কোলীন্যপ্রথার নিয়ম অনুসারে, তাঁহাদের সহিত ইদানীস্তন কুলাভিমানী বংশজদিগের কোনও অংশে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই (২৭)।

বেরপ দর্শিত হইল, তদরুসারে বহুকাল রাটীয় ব্রাহ্মণদিগের কোলীন্যমর্য্যাদা লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। কোলীন্যের নিয়ম অনুসারে কুলীন বলিয়া গণনীয় হইতে পারেন, ইদানীং ঈদৃশ ব্যক্তিই অপ্রাপ্য ও অপ্রসিদ্ধ। অতএব, যখন কুলীনের একান্ত অসম্ভাব ঘটিয়াছে, তখন, বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, কুলীনদিগের জ্বাতিপাত ও ধর্মলোপ ঘটিবেক, এ আপত্তি কোনও মতে ন্যায়োপেত বলিয়া অক্লীকৃত হইতে পারে না।

प्तिवीवत (य एव चत लहेशा (भल वक्त करतन, (महे (महे चतु

<sup>(</sup>২৭) কি কি দেশিষে কোন কোন মেল বন্ধ হয়, দোষমালাপ্তাহে তাহার সবিস্তর বিবরণ আছে, বাহুল্যভয়ে এছলে সে সকল উলিখিত হইল না। যাঁহারা স্বিশেষ জানিতে চাহেন, ভাঁহাদের পক্ষে দোষমালাপ্তাহ দেখা আবিশ্যকঃ

আদানপ্রদান ব্যবস্থাপিত হয়। মেলবন্ধনের পূর্বের, কুলীনদিগের আট ঘরে পরস্পার আদান প্রদান প্রচলিত ছিল। ইহাকে সর্বদারী বিবাহ কহিত। তৎকালে আদানপ্রদানের কিছু মাত্র অস্থবিধা ছিল না। এক ব্যক্তির অকারণে একাধিক বিবাহ করিবার আবশ্যকতা ঘটিত না, এবং কোনও কুলীনকন্যাকেই, যাবজ্জীবন, অবিবাহিত অবস্থায় কাল্যাপন করিতে হইত না। এক্ণণে, অল্প ঘরে মেল বদ্ধ হওয়াতে, কাল্পানিক কুল রক্ষার জন্য, এক পাত্রে অনেক কন্যার দান অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। এই রূপে, দেবীবরের কুলীনদিগের মধ্যে বহু বিবাহের শুত্রপাত হইল।

অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার ঋতুদর্শন, শাস্ত্র অনুসারে, যোরতর পাতকজনক। কাশ্যপ কহিয়াছেন,

পিতুর্নেহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা। জ্রণহত্যা পিতুস্তস্থাঃ সা কন্যা রুষলী স্মৃতা॥ যস্ত তাৎ বরয়েৎ কন্যাৎ ব্রাহ্মণো জ্ঞানত্র্বলঃ। অশ্রাদ্রেয়মপাৎক্তেরং তৎ বিদ্যাদ্যলীপতিম্॥ (২৮)

যে অথিবাহিতা কন্তা পিত্রালয়ে রজম্বনা হয়, তাহার পিতা জ্রণ-হত্যাপাপে লিপ্ত হন। সেই কন্তাকে র্যনী বলে। যে জ্ঞান-হীন ব্রাহ্মণ সেই কন্তার পাণিগ্রহণ করে, সে অপ্রাদ্ধের (২৯), অপাংক্তের (৩০) ও র্যনীপতি।

#### যম কহিয়াছেন।

মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেচো ভ্রাতা ভথৈব চ । ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্টা কন্যাৎ রজস্বলাম্॥ ২৩॥

<sup>(</sup>২৮) উদাহতভ্বপুত।

<sup>(</sup>২৯) যাহাকে আছে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলে আছে পও হয়।

<sup>(</sup> ৩০ ) যাহার সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিলে পাপ হয়।

যস্তাং বিবাহয়েৎ কন্যাং ব্রান্ধণো মদমোহিতঃ। অসম্ভাষ্যো হুপাংক্তেয়ঃ স বিপ্রো ব্লব্দীপতিঃ॥২৪॥ (৩১)

কস্তাকে অবিবাহিত অবস্থায় রজস্বলা দেখিলে, মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভাতা, এই তিন জন নরকগামী হয়। যে ব্রাহ্মণ, অজ্ঞানান্ধ হইয়া, সেই কস্তাকে বিবাহ করে, সে অসম্ভাষ্য, (৩২) অপাংক্তেয় ও রুষলীপতি।

পৈঠীনসি কহিয়াছেন,

যাবন্নোদ্ভিদ্যেতে স্তনৌ তাবদেব দেয়া। অথ ঋতুমতী ভবতি দাতা প্রতিগ্রহীতা চ নরকমাপ্নোতি পিতৃ-পিতামহপ্রপিতামহাশ্চ বিষ্ঠায়াৎ জায়ন্তে। তস্মাৎ নগ্লিকা দাতব্যা॥ (৩৩)

ন্তনপ্রকাশের পূর্ব্বেই কন্সাদান করিবেক। যদি কন্স। বিবাহের পূর্ব্বে ঋতুমতী হয়, দাতা ও এহীতা উভয়ে নরকগামী হয়, এবং পিতা, পিতামহ, প্রাপিতামহ বিষ্ঠায় জন্মগ্রহণ করে। অতএব ঋতুদর্শনের পূর্বেই কন্সাদান করিবেক।

ব্যাস কহিয়াছেন,

়যদি সা দাত্বিকল্যাক্রজঃ পশ্যেৎ কুমারিকা। ভ্রেণহত্যাশ্চ তাবত্যঃ পতিতঃ স্থান্তদপ্রদঃ॥ (৩৪)

যে ব্যক্তি দানাধিকারী, যদি তাহার দোবে কুমারী ঋতুদর্শন করে; তবে, ঐ কুমারী অবিবাহিত অবস্থায় যত বার ঋতুমতী হয়, সে তত বার জাণহত্যাপাপে লিপ্ত, এবং যথাকালে তাহার বিবাহ না দেওয়াতে, পতিত হয়।

<sup>(</sup>৩১) যমসংহিতা।

<sup>(</sup> ৩২ ) যাহার সহিত সম্ভাষণ করিলে পাতক কম্মে।

<sup>(</sup> ৩৩ ) कीমূতবাহনপ্রণীত দায়ভাগগৃত।

<sup>(</sup>७৪) वर्गाममः(५७)। विकीय व्यक्षांत।

অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার ঋতুদর্শন ও ঋতুমতী কন্যার পাণিএইণ এক্ষণকার কুলীনদিগের গৃহে সচরাচর ঘটনা। কুলীনেরা, দেবীবরের কপোলকম্পিত প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া, ঘোরতর পাতকগ্রস্ত হইতে-ছেন। শাস্ত্র অনুসারে বিবেচনা করিতে গেলে, তাঁহারা বহু কাল পতিত ও ধর্মচ্যুত হইয়াছেন (৩৫)।

কুলীনমহাশরেরা যে কুলের অহস্কারে মন্ত হইয়া আছেন, তাহা বিধাতার সৃষ্টি নহে। বিধাতার সৃষ্টি হইলে, সে বিবরে স্বতন্ত্র বিবেচনা করিতে হইত। এ দেশের ব্রাক্ষণেরা বিস্তাহীন ও আচারভ্রম্ট হইতেছিলেন। যাহাতে তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যা, সদাচার প্রভৃতি গুণের আদর থাকে, এক রাজা তাহার উপায় স্বরূপ কুলমর্য্যাদা ব্যবস্থা, এবং কুলমর্য্যাদা রক্ষার উপায় স্বরূপ কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপন, করেন। সেই রাজপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কুবিবাহ প্রভৃতি দোবে বহু কাল কুলীন মাত্রের কুলক্ষর হইয়া গিয়াছে।

কামমামরণাভিষ্ঠেপে, হে কন্যর্কুমত্যপি। নচৈটবনাং প্রাযম্ভেডু গুণহীনাম কহিচিৎ॥ ১ । ৮৯॥

কন্যা ঋতুমতী হইরা মৃত্যুকাল পর্যন্ত বরং গৃহে থাকিবেক, তথাপি তাহাকে কদাচ নির্থণ পাত্রে প্রদান করিবেক না।

এই মানবীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া চলেন বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। মনু
নির্দ্রণ পাত্রে কন্যাদান অবিধেয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু, ইদানীস্তন
কুলাভিমানী মহাশয়েরা সর্কাপেকা নির্দ্রণ; আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি
স্থাণে ভাঁহারা একবারে বর্জিত হইয়াছেন। স্থতরাং, ভাঁহাদের অভিমত শান্ত অনুসারে বিবেচনা করিতে গেলে, এক্ষণকার কুলীন পাত্রে কন্যাদান করাই
সর্কাতোভাবে অবিধেয় বলিয়া নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবেক।

<sup>(</sup>৩৫) অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার পাতুদর্শন ও ঋতুমতী কন্যার পাণি-গ্রহণ, শাল্ক অনুসারে, ঘোরতর পাতকজনক হইলেও, কুলাভিমানী মহা-পুরুষেরা উহাকে দোষ বলিয়া গ্রাহ্য করেন না। দোষ বোধ করিলে, অকিঞ্চিৎকর কুলাভিমানের বশবর্জী হইয়া চলিতেন না, এবং কন্যাদিগকে অবিবাহিত অবস্থায় রাখিয়া, নিজে নরক্গানী হইতেন না, এবং পিতা, পিতামহ, প্রাপিতামহ এই তিন পূর্বপুরুষকে প্রলোকে বিঠাকুতে নিশিপ্ত করিতেন না। হয়ত, ভাঁহারা,

যখন, রাজপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসারে, রাজদন্ত কুলমর্য্যাদার উচ্ছেদ্দ হইয়াছে, তথন কুলীনশ্বন্য মহাপুরুষদিগের ইদানীস্তান কুলাভিমান নিরবচ্ছির ভ্রাস্তি মাত্র। অনস্তার, দেবীবর যে অবস্থার যে রূপে কুলের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে কুলীনগণের অহস্কার করিবার কোনও হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। কুলীনেরা স্থবোধ হইলে, অহস্কার না করিয়া, বরং তাদৃশ কুলের পরিচয় দিতে লজ্জিত হইতেন। লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, দেই কুলের অভিমানে, শাস্তের মস্তকে পদার্পন করিয়া, স্বয়ং নরকগামী হইতেছেন, এবং পিতা, পিতামহ, প্রশিতামহ, তিন পুরুষকে পরলোকে বিষ্ঠাহ্রদে বাস করাইতেছেন। ধতা রে অভিমান! তোর প্রভাব ও মহিমার ইয়তা নাই। তুই মনুষ্যজাতির অভি বিষম শক্র। তোর কুহকে পড়িলে, সম্পূর্ণ মতিচ্ছ্র ঘটে; হিতাহিতবাধ, ধর্মাধর্মবিবেচনা একবারে অস্তর্হিত হয়।

কেলিন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের পর, দশ পুরুষ গত হইলে, দেবীবর, কুলীনদিগের মধ্যে নানা বিশৃগ্বলা উপস্থিত দেখিয়া, মেলবন্ধন দারা তুতন প্রণালী সংস্থাপন করেন। এক্ষণে, মেলবন্ধনের সময় হইতে দশ পুরুষ অতীত হইয়াছে (৩৬); এবং কুলীনদিগের মধ্যে নানা বিশৃগ্বলাও ঘটিয়াছে। স্কৃতরাং, পুনরায় কোনও তৃতন প্রণালী সংস্থাপনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, বাহ্মণদিগের মধ্যে বিশৃগ্বলা উপস্থিত দেখিয়া, বল্লালসেন, উহার নিবারণের অভিপ্রায়ে, কেলিন্যমর্য্যাদা সংস্থাপন করেন। তৎপরে,

<sup>(</sup>৩৬) ১ ঞীহর্ষ, ২ ঞীগর্ভ, ৩ ঞীনিবাস, ৫ আরের, ৫ ত্রিবিক্রম, ৬ কাক, ৭ সাধু, ৮ জলাশয়, ৯ বাণেখর, ১০ গুহ, ১১ মাধ্ব, ১২ কোলাহল। জীহর্ষ প্রথম গৌড়দেশে আগমন করেন।

১ উৎসাহ, ২ আহিত, ৩ উদ্ধব, ৪ শিব, ৫ স্সিংহ, ৬ গর্ভেশ্বর, ৭ মুরারি, ৮ অনিকৃদ্ধ, ৯ লক্ষীধর, ১০ মনোহর। মুখুটীবংশে উৎসাহ প্রথম কুলীন হন।

১ গন্ধানন্দ, ২ রামাচার্য্য, ও রাঘবেন্দ্র, ৪ নীলক্ষ্ঠ, ৫ বিফু, ও রামদেব, ৭ সীতারাম, ৮ সদাশিব, গোরাচাদ, ১০ ঈশ্বর। গন্ধানন্দ কুলিগানেলের প্রকৃতি। ঈশ্বনুখোপাধ্যায় ধড়দহ্ঞামবাসী।

কুলীনদিগের মধ্যে বিশৃঞ্জলা উপস্থিত দেখিয়া, দেবীবর উহার নিবা-রণের আশয়ে মেলবন্ধন করেন। একণে, কুলীনদিণের মধ্যে যে অশেষ-বিষ বিশৃঞ্জা উপস্থিত হইয়াছে, অমূলক কুলাভিমান পরিত্যাগ ভিন্ন, উহার নিবারণের আর উপায় নাই। যদি তাঁহারা স্থবোদ, ধর্মভীক ও আত্মমঙ্গলাকাজ্ফী হন, অকিঞ্চিৎকর কুলাভিমানে বিসর্জ্জন দিয়া, কুলীননামের কলঙ্ক বিমোচন কৰুন। আর, যদি তাঁহারা কুলাভি-মান পরিত্যাগ নিতান্ত অসাধ্য বা একান্ত অবিবেয় বোধ করেন, ভবে ভাঁহাদের পক্ষে কোনও নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। এ অবস্থায়, বোধ হয়, পুনরায় সর্বন্ধারী বিবাহ প্রচলিত হওয়া ভিন্ন, कुलीनिष्टिगत शित्रजार्गत जात शथ नाहे। এই शथ ज्यतनम्न कतिरल, কোনও কুলীনের অকারণে একাধিক বিবাহের আবশ্যকতা থাকিবেক না; কোনও কুলীনকন্যাকে, যাবজ্জীবন বা দীর্ঘ কাল অবিবাহিত অবস্থায় থাকিয়া, পিতাকে নরকগামী করিতে হইবেক না; এবং রাজনিয়ম দ্বারা বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, কোনও ক্ষতি বা অমূবিধা ষটিবেক না। এ বিষয়ে কুলীনদিগের ও কুলীনপক্ষপাতী মহাশয়দিগের যত্ন ও মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। অনর্থকর, অধর্মকর কুলাভিমানের রক্ষা বিষয়ে, অন্ধ ও অবোধের ন্যায়, সহায়তা করা অপেক্ষা, যে সকল দোষ বশতঃ কুলীনদিগের ধর্মলোপ ও যার পর नारे अनर्थमः चर्छन इरेटल्ट्स, तमरे ममछ त्नात्यत मः त्नाधन शतक यज्ञवान् रहेतन, कुलीनर्शक्तशांकी महाभाष्ट्रामतंत्र वृद्धि, विरवहना अ ধর্ম অনুযায়ী কর্ম করা হইবেক।

ইদানীস্তান কুলাভিমানী মহাপুক্ষেরা কুলীন বলিয়া অভিমান করিতেছেন, এবং দেশস্থ লোকের পূজনীয় হইতেছেন। যদি তদীয় চরিত্র বিশুদ্ধ ও ধর্মমার্গের অনুযায়ী হইত, তবে তাহাতে কেহ কোনও ক্ষতিবোধ বা আপত্তি উত্থাপন করিতেন না। কিন্তু, তাঁহাদের আচরণ, বার পর নাই, জঘন্য ও ঘূণাম্পদ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের

আচরণ বিষয়ে লোকসমাজে শত শত উপাধ্যান প্রচলিত আছে; এস্থলে সে সকলের উল্লেখ করা নিষ্পায়োজন। কলকথা এই, দয়া, মর্মাভয়, লোকলজ্জা প্রাকৃতি একবারে তাঁহাদের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। কন্সাসন্তানের স্থুখ গ্রুখ গণনা বা হিত অহিত বিবেচনা তদীয় চিত্তে কদাচ স্থান পায় না। কন্সা যাহাতে করণীয় ঘরে অর্পিতা হয়, কেবল দেই বিষয়ে দৃষ্টি থাকে। অঘরে অর্পিতা ছইলে, কন্তা কুলক্ষ্মকারিণী হয়; এজন্ত, কন্তার কি দশা ঘটিবেক, দে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, যেন তেন প্রকারেণ, কন্তাকে পাত্রদাৎ করিতে পারিলেই, তাঁহারা চরিতার্থ হয়েন। অবিবাহিত অবস্থায়, কন্সা বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেলে, তাঁহাদের কুলক্ষয় ঘটে; বাটীতে থাকিয়া, ব্যক্তিচারদোয়ে আক্রান্ত ও জ্রণহত্যাপাপে বারংবার লিপ্ত হইলে. কোন ও দোষ ও হানি নাই। কথঞ্চিৎ কুলরক্ষা করিয়া, অর্থাৎ নামমাত্র বিবাহিত। হইয়া, কন্সা বারাস্কনারতি অবলম্বন করিলে, তাঁহাদের কিঞ্চিৎ মাত্র ক্ষোভ, লজ্জা বা ক্ষতিবোধ হয় না। তাহার কারণ এই যে, এ সকল ঘটনায় কুললক্ষী বিচলিতা হয়েন না। যদি কুললক্ষী বিচলিতা না হইলেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের সকল দিক রক্ষা হইল। কুললক্ষীরও তাঁহাদের উপর নিরতিশয় মেহ ও অপরিদীম দয়া। তিনি, কোনও ক্রমে, সে মেছ ও সে দয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কুললক্ষীর স্নেষ্ঠ ও দয়ার একটি আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

অমুক আমে অমুক নামে একটি প্রধান কুলীন ছিলেন। তিনি তিন চারিটি বিবাহ করেন। অমুক আমে যে বিবাহ হয়, তাহাতে তাঁহার ছই কন্যা জন্মে। কন্যারা জন্মাবিধি মাতুলালয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইয়াছিল। মাতুলেরা ভাগিনেয়ীদের প্রতিপালন করিতেছেন ও যথাকালে বিবাহ দিবেন এই স্থির করিয়া, পিতা নিশিস্তি থাকিতেন, কোনও কালে তাহাদের কোনও তত্ত্বাবধান করিতেন না। ছর্ভাগ্য ক্রমে, মাতুলদের অবস্থা ক্ষুণ্ণ হওয়াতে, তাঁহারা ভাগিনেয়ীদের

বিবাহকার্য্য নির্বাহ করিতে পারেন নাই। প্রথমা কন্যাটির বয়ঃক্রম ১৮,১৯ বৎসর, দ্বিতীয়াটির বয়ঃক্রম ১৫,১৬ বৎসর, এই সময়ে, কোনও ব্যক্তি তুলাইয়া তাহাদিগকে বাটা হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়।

প্রায় এক পক্ষ অভীত হইলে, তাহাদের পিতা এই হুর্ঘটনার সংবাদ পাইলেন, এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, এক আত্মীয়ের সহিত পরামর্শ করিবার নিমিত্ত, কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। আত্মীয়ের নিকট এই হুর্ঘটনার বুতান্ত বর্ণন করিয়া, তিনি গলদশ্রু লোচনে আকুল বচনে কহিতে লাগিলেন, ভাই, এত কালের পর আমায় কুললক্ষ্মী পরিত্যাগ করিলেন; আর আমার জীবনধারণ রুথা; আমি অতি হতভাগ্য, নতুবা কুললক্ষ্মী বাম হইবেন কেন। আত্মীয় কহিলেন, তুমি যে কখনও কন্যাদের কোনও সংবাদ লও নাই, এ তোমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত। যাহা হউক, কুলীন ঠাকুর, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেবে কন্যা-পহারীর শরণাগত হইলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, আপনি দয়া করিয়া, তিন মানের জন্য, কন্যা ছুটি দেন; আমি, তিন মানের মধ্যে, উহাদিগকে আপনকার নিকট পঁতুছাইয়া দিব। কন্যাপহারী খাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করেন, এরূপ অনেক ব্যক্তি, কুলীনঠাকুরের কাতরতা দর্শনে ও আর্ত্তবাক্য শ্রবণে অনুকম্পাপরতন্ত্র হইয়া, অনেক অনুরোধ করিয়া, তিন মাদের জন্য, দেই ছুই কন্যাকে পিতৃহত্তে সমর্পণ করাইলেন। তিনি, চরিতার্থ হইয়া, তাহাদের ছুই ভগিনীকে আপন বসভিস্থানে লইয়া গেলেন, এবং এক ব্যক্তি, অঘরে বিবাহ দিবার জন্য, চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছিল; অনেক যত্নে, অনেক কৌশলে, ইছাদের উদ্ধার করিয়াছি, ইছা প্রচার করিয়া দিলেন। কন্যারা না পলায়ন করিতে পারে, এজন্য, এক রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। মে সর্বক্ষণ তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল।

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া, কুলীনচাকুর, অর্থের সংগ্রহ ও বরের অন্বেষণ করিবার নিমিত, নির্গত হইলেন এবং এক মাদ পরে, ভাত্রমাদের শেষে,

বিবাছের উপযোগী অর্থ সংগ্রছ পূর্ব্বক, এক বন্ধিবর্ষীয় বর সমভি-ব্যাহারে, বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। বর কন্যাদের চরিত্র বিষয়ে সমস্তই সবিশেষ জানিতে পারিয়াছিলেন ; কিন্তু অগ্রে কোনও অংশে আপত্তি উত্থাপন বা অসমতি প্রদর্শন না করিয়া, বিবাহের সময়, উপস্থিত সর্ব্ব জন সমক্ষে, অম্লান মুখে কহিলেন, আমি শুনিলাম এই ত্বই কন্যা অতি ত্রশ্চরিত্রা; আমি ইহাদের পাণিগ্রহণ করিব না। কন্যা-কর্ত্তাকে ভয় দেখাইয়া, নিয়মিত দক্ষিণা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক প্রাপ্তিই এই অসম্বতি প্রদর্শনের এক মাত্র উদ্দেশ্য। সামান্যরূপ বাদানুবাদ ও উপরোধ অনুরোধের পর, বর, আর বার টাকা পাইলে বিবাহ করিতে পারেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কন্যাকর্ত্তা, এক বিঘা ত্রন্ধত্র ভূমি বন্ধক রাখিয়া, বার টাকা আনিয়া, বরের হস্তে সমর্পন করিলে, শেষ রাত্রিতে, নির্বিবাদে, কন্যা দ্বয়ের সম্প্রদানক্রিয়া সম্পন্ন ছইয়া গেল। কুলীনঠাক্রের ক্লরক্ষা হইল। যাঁহারা বিবাহক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কুললক্ষী বিচলিতা ছইলেন না, এই আনন্দে ত্রাহ্মণের নয়নযুগলে অঞ্জারা বহিতে लाशिल।

পর দিন প্রভাত হইবা মাত্র, বর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।
কতিপয় দিবস অতীত হইলে, বিবাহিতা কুলপালিকারাও অন্তর্হিতা
হইলেন। তদবধি, আর কেহ তাঁহাদের কোনও সংবাদ লয় নাই;
এবং, সংবাদ লইবার আবশ্যকতাও ছিল না। তাঁহারা পিতার কুলরক্ষা
করিয়াছেন; অতঃপর তাঁহারা যথেচ্ছচারিণী বলিয়া সর্বত্ত পরিচিত
হইলেও, ইদানীন্তন কুলীনদিগের কুলবর্দ্ম অনুসারে, আর তাঁহাদের
পিতার কুলোচ্ছেদের আশস্কা ছিল না। বিশেষতঃ, তিনি কন্যাপহারীর
নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তিন মাদের মধ্যে, কন্যাদিগকে তাঁহার
নিকট পঁত্ছাইয়া দিবেন। বিবাহের অব্যবহিত পরেই, প্রতিশ্রুত
সময় উত্তীর্ণপ্রায় হয়। সে বাহা হউক, কুলীনঠাকুর কুললক্ষ্মীর শ্লেহে

ও দয়ায় বঞ্চিত হইলেন না, ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয় । চঞ্চলা বলিয়া লক্ষ্মীর বিলক্ষণ অপবাদ আছে। কিন্তু কুলীনের কুললক্ষ্মী দে অপবাদের আম্পদ নহেন।

অনেকেই এই ঘটনার সবিশেষ বিবরণ অবগত হইয়াছিলেন, কিন্তু, তজ্জন্য, কেহ কুলীনঠাকুরের প্রতি অশ্রদ্ধা বা অনাদর প্রদর্শন করেন নাই।

# তৃতীয় আপত্তি।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বহুবিবাহপ্রথারহিত হইলে, ভঙ্গকুলীনদের সর্ম্বনাশ। এক ব্যক্তি অনেক বিবাহ করিতে না পারিলে,
তাঁহাদের কোলীন্যমর্য্যাদার সমূলে উচ্ছেদ ঘটিবেক। এই আপত্তির
বলাবল বিবেচনা করিতে হইলে, ভঙ্গকুলীনের কুল, চরিত্র প্রভৃতির
পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইরাছে, বংশজকন্যা বিবাহ করিলে, কুলীনের কুলক্ষয় হয়, এজন্য কুলীনেরা বংশজকন্যার পাণিগ্রহণে পরাধ্যথ থাকেন। এ দিকে, বংশজদিগের নিতান্ত বাসনা, কুলীনে কন্যাদান করিয়া বংশের গোরববর্দ্ধন করেন। কিন্তু সে বাসনা অনায়াসে সম্পন্ন হইবার নহে। যাঁহারা বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন, তাদৃশ বংশজেরাই সেই সোভাগ্যলাভে অধিকারী। যে কুলীনের অনেক সন্তান থাকে, এবং অর্থলোভ সাতিশয় প্রবল হয়, তিনি, অর্থলাভে চরিতার্থ হইয়া, বংশজকন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। এই বিবাহ দ্বারা কেবল প্রপুত্রের কুলক্ষয় হয়, তাঁহার নিজের বা অন্যান্য পুত্রের কুলমর্য্যাদার কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না।

এইরূপে, যে সকল কুলীনসন্তান, বংশজকন্যা বিবাহ করিয়া, কুলভ্রম্ট হয়েন, তাঁহারা স্বরুতভঙ্গ কুলীন বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। ঈদৃশ ব্যক্তির অভঃপর বংশজকন্যা বিবাহে আর আপত্তি থাকে না। কুলভঙ্গ করিয়া কুলীনকে কন্যাদান করা বহুব্যয়সাধ্য, এজন্য সকল বংশজের ভাগো দে সোভাগ্য ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু স্বরুতভঙ্গ কুলীনেরা কিঞ্চিং পাইলেই তাঁহাদিগকে চরিভার্থ করিতে প্রস্তিত আছেন। এই স্থযোগ দেখিয়া, বংশজেরা, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ
দিয়া সন্তুট করিয়া, স্বরুতভঙ্গ পাত্তে কন্যাদান করিতে আরম্ভ করেন।
বিবাহিতা জ্রীর কোনও ভার লইতে হইবেক না, অথচ আপাততঃ
কিঞ্চিৎ লাভ হইতেছে, এই ভাবিয়া স্বরুতভঙ্গেরাও বংশজদিগকে
চরিতার্থ করিতে বিমুখ হয়েন না। এইরূপে, কিঞ্চিৎ লাভের লোভে,
বংশজ্বন্যা বিবাহ করা স্বরুতভক্ষের প্রাকৃত ব্যবসায় হইয়া উঠে।

এতদ্ভিন্ন, ভঙ্গকুলীনদের মধ্যে এই নিয়ম হইয়াছে, অন্ততঃ স্থাদান পর্য্যায়ের ব্যক্তিদিগকৈ কন্যাদান করিতে হইবেক, অর্থাৎ স্বরুতভঙ্গের কন্যা স্বরুতভঙ্গের পাত্রে দান করা আবশ্যক। তদনুসারে, যে সকল স্বরুতভঙ্গের অবিবাহিতা কন্যা থাকে, তাঁহারাও, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিরা সন্তুট করিয়া, স্বরুতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করেন। স্বরুতভঙ্গের পূল, পৌল্ল প্রভৃতির পক্ষেও, স্বরুতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করা শ্লাঘার বিষয়; এজন্য, তাঁহারাও, সবিশেষ ষত্ন করিয়া, স্বরুতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করিয়া থাকেন।

স্বরুতভঙ্গ কুলীন এইরপে ক্রমে ক্রমে অনেক বিবাহ করেন।
স্বরুতভঙ্গের পুল্রেরা এ বিষয়ে স্বরুতভঙ্গ অপেক্ষা নিতান্ত নিরুষ্ট
নহেন। তৃতীয় পুৰুষ অবধি বিবাহের সংখ্যা ন্যুন হইতে আরম্ভ হয়।
পূর্বের, বংশজকন্যা গ্রহণ করিলে, কুলীন এককালে কুলভ্রুষ্ট ও
বংশজভাবাপন্ন হইয়া, হেয় ও অপ্রান্ধেয় হইতেন; ইদানীং, পাঁচ
পুৰুষ পর্যান্ত, কুলীন বলিয়া গণ্য ও মান্য হইয়া থাকেন।

যে সকল হক্তাগা কন্যা স্বরুতভঙ্গ অথবা তুপু্রুবিরা পাত্রে অপিতাহয়েন, তাঁহারা যাবজ্জীবন পিত্রালয়ে বাদ করেন। বিবাহকর্তা মহাপুরুবেরা, কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইয়া, কন্যাকর্ত্তার কুলরক্ষা অথবা বংশের গোরববর্দ্ধন করেন, এই মাত্র। দিদ্ধাস্ত করা আছে, বিবাহ-কর্ত্তাকে বিবাহিতা দ্রীর তত্ত্বাবধানের, অথবা ভরণপোষণের, ভার বহন করিতে হইবেক না। স্মৃতরাং, কুলীনমহিলারা, নাম মাত্রে বিবাহিতা

হইরা, বিধবা কন্সার স্থায়, যাবজ্জীবন পিজালরে কাল্যাপন করেন। স্থামিদহবাদদোভাগ্য বিধাতা তাঁহাদের অদৃষ্টে লিখেন নাই; এবং তাঁহারাও দে প্রত্যাশা রাখেন না। কন্সাপক্ষীয়েরা দবিশেষ চেন্টা পাইলে, কুলীন জামাতা শৃশুরালয়ে আদিয়া তুই চারি দিন অবস্থিতি করেন; কিন্তু দেবা ও বিদায়ের ক্রটি হইলে, এ জন্মে আর শৃশুরালয়ে পদার্পণ করেন না।

কোনও কারণে ক্লীনমহিলার গর্ভসঞ্চার হইলে, তাহার পরি-পাকের নিমিত্ত, কন্যাপক্ষীয়দিগকে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। প্রথম, সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া, জামাতার আনয়ন। তিনি আসিয়া, তুই এক দিন শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিয়া, প্রস্থান করেন। ঐ গর্ভ তাঁহার সহযোগে সম্ভূত বলিয়া প্রচারিত ও পরিগণিত হয়। দ্বিতীয়, জামাতার আনয়নে ক্রতকার্য্য হইতে না পারিলে, ব্যভিচার-সহচরী ভ্রূণহত্যা দেবীর আরাধনা। এ অবস্থায়, এ ব্যতিরিক্ত নিস্তারের আর পথ নাই। তৃতীয় উপায় অতি সহজ, ও সাতিশয় কৌতুকজনক। ভাষাতে অর্থব্যয়ও নাই, এবং জ্রনহত্যাদেবীর উপাদনাও করিতে হয় না। কন্সার জননী, অথবা বাটীর অপর গৃহিণী, একটি ছেলে কোলে করিয়া, পাডায় বেডাইতে যান, এবং একে একে প্রতিবেশী-দিগের বাটীতে গিয়া, দেখ মা, দেখ বোন, অথবা দেখ বাছা, এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া, কথাপ্রসঙ্গে বলিতে আরম্ভ করেন, অনেক দিনের পর, কাল রাত্রিতে জামাই আদিয়াছিলেন; হঠাৎ আদিলেন, রাত্রিকাল, কোথায় কি পাব; ভাল করিয়া খাওয়াতে পারি নাই; অনেক বলিলাম, এক বেলা থাকিয়া, খাওয়া দাওয়া করিয়া যাও; তিনি কিছুতেই রহিলেন না; বলিলেন, আজ কোনও মতে থাকিতে পারিব না; সন্ধ্যার পরেই অমুক আমের মজুমনারদের বাটীতে একটা বিবাহ করিতে হইবেক; পরে, অমুক দিন, অমুক প্রামের ছালদারদের বাটীতেও বিবাহের কথা আছে, দেখানেও যাইতে

ছইবেক। যদি স্থ্যিগ হয়, আদিবার সময় এই দিক হইয়া যাইব। এই বলিয়া ভোর ভোর চলিয়া গেলেন। স্বর্ণকে বলিয়াছিলাম, ত্রিপুরা ও কামিনীকে ডাকিয়া আন্, তারা জামাইর সঙ্গে থানিক আমোদ আহলাদ করিবেক। একলা যেতে পারিব না বলিয়া, ছুঁড়ী কিছুতেই এল না। এই বলিয়া, দেই ছুই কন্তার দিকে চাহিয়া, বলিলেন, এবার জামাই এলে, মা ভোরা যাস্ইত্যাদি। এইরূপে, পাড়ার বাড়ী বাড়ী বেড়াইয়া, জামাতার আগমনবার্ত্তা কীর্ত্তন করেন। পরে স্বর্ণমঞ্জারীর গর্ভসঞ্চার প্রচার হইলে, ঐ গর্ভ জামাত্রকত বলিয়া পরিপাক পায়।

এই সকল কুলীনমহিলার পুত্র হইলে, তাহারা হুপুক্ষিয়া কুলীন বলিয়া গণনীয় ও পূজনীয় হয়। তাহাদের প্রতিপালন ও উপনয়নান্ত সংস্কার সকল মাতুলদিগকে করিতে হয়। কূলীন পিতা কখনও ভাহাদের কোনও সংবাদ লয়েন না ও ভত্তাবধান করেন না; তবে, অন্নপ্রাশন আদি সংস্কারের সময়, নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হইলে, এবং কিছু লাভের আশাদ থাকিলে, আদিয়া আভ্যুদয়িক করিয়া যান। উপনয়নের পর, পিতার নিকট পুত্রের বড় আদর। তিনি সঙ্গতিপন্ন বংশজ্ঞদিগের বাটীতে ভাছার বিবাহ দিতে আরম্ভ করেন, এবং পর্ণ, গণ প্রভৃতি দারা বিলক্ষণ লাভ করিতে থাকেন। বিবাহের সময়, মাতুলদিগের কোনও কথা চলে না, ও কোনও অধিকার থাকে না। পুত্র যত দিন অপ্পবয়ক্ষ থাকে, তত দিনই পিতার এই লাভজনক ব্যবসায় চলে। তাহার চক্ষু ফুটিলে, তাঁহার ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যায়। তথন সে আপন ইচ্ছায় বিবাহ করিতে আরম্ভ করে, এবং এই সকল বিবাহে পণ, গণ প্রভৃতি যাহা পাওয়া যায়, তাহা ভাহারই লাভ, পিভা ভাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। কত্যাদন্তান জন্মিলে, তাহার নাড়ীচ্ছেদ অবধি অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত, যাবতীয় ক্রিয়া মাতুলদিগকেই সম্পন্ন করিতে হয়। কুলী<mark>নকন্তার বি</mark>বাহ ব্যয়দাধ্য, এজন্ম পিতা এ বিবাহের দময় দে দিক দিয়া চলেন না। কুলীনভাগিনেরী মথাযোগ্য পাত্রে অর্পিতা না হইলে, বংশের গৌরব-হানি হয় , এজন্ম, তাঁহারা, ভঙ্গকুলীনের কুলমর্য্যাদার নিয়ম অনুসারে, ভাগিনেরীদের বিবাহকার্য্য নির্দ্ধাহ করেন। এই সকল কন্সারা, স্ব স্ব জননীর স্থায়, নাম মাত্রে বিবাহিতা হইয়া, মাতুলালয়ে কাল-যাপন করেন।

কুলীনভগিনী ও কুলীনভাগিনেয়ীদের বড় ছুর্গতি। তাঁহাদিগকে, পিত্রালয়ে অথবা মাতুলালয়ে থাকিয়া, পাচিকা ও পরিচারিকা উভয়ের কর্ম নির্বাহ করিতে হয়। পিতা যত দিন জীবিত থাকেন, তভ দিন কুলীনমহিলার নিভান্ত ছ্রবস্থা ঘটে না । পিতার দেহাত্যয়ের পর, ভ্রাতারা সংসারের কর্ত্তা হইলে, তাঁহারা অতিশর অপদস্ত হন। প্রথিরা ও মুখরা ভাতৃভার্য্যারা ভাঁছাদের উপর, যার পর নাই, অত্যাচার করেন। প্রাভ্যকালে নিদ্রাভঙ্গ, রাত্রিতে নিদ্রাগমন, এ উভয়ের असर्वर्ते नीर्घ काल, डेश्कर शतिखान महकारत, मश्मारतत ममस्र कार्या করিয়াও, ভাঁহারা স্থশীলা ভ্রাতৃভার্য্যাদের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না। আতৃভার্য্যারা দর্ম্বদাই তাঁহাদের উপর খড়্সাহস্ত। তাছাদের অশ্রুপাতের বিশ্রাম নাই বলিলে, বোধ হয়, অত্যক্তিদোবে দূষিত হইতে হয় না। অনেক সময়, লাগ্না সহ্ করিতে না পারিয়া, প্রতিবেশীনিগের বার্টাতে গিয়া, অঞ্রবিসর্জ্জন করিতে করিতে, তাঁহারা আপন অদৃষ্টের দোষ কীর্ত্তন ও কেলীগ্যপ্রথার গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; এবং পৃথিবীর মধ্যে কোথাও স্থান থাকিলে চলিয়া যাইতাম, আর ও বাড়ীতে মাথা গলাইতাম না, এইরূপ বলিয়া, বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া, মনের আক্ষেপ মিটান। উত্তরসাধকের সংযোগ ঘটিলে, অনেকানেক বয়স্থা কুলীনমহিলা ও কুলীনছহিতা, যন্ত্রণাময় পিত্রালয় ওমাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া, বারাঙ্গনাবৃত্তি অবলম্বন করেন।

ফলতঃ, কুলীনমছিলা ও কুলীনছছি তাদিগের যন্ত্রণার পরিদীমা নাই।
যাছারা কথনও তাঁছাদের অবস্থার বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁছারাই

বুঝিতে পারেন, ঐ হতভাগা নারীদিগকে কত ক্রেশে কালবাপন করিতে হয়। তাঁহাদের যন্ত্রণার বিষয় চিন্তা করিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হুইয়া যায়, এবং যে হেতুতে তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত জ্গহ ক্লেশ ও যুম্বুণা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনুযুজাতির উপর অত্যন্ত অ**শ্রদ্ধা জন্মে।** এক পক্ষের অমূলক অকিঞ্চিংকর গৌরবলাভলোভ, অপর পক্ষের কিঞ্চিং অর্থলাভলোভ, সমস্ত অনর্থের মূল কারণ; আর, এই উভয় পক্ষ ভিন্ন, দেশস্থ যাবতীয় লোকের এ বিষয়ে ঔদাশ্য অবলম্বন উহার সহকারী কারণ। খাঁহাদের দোষে কুলীনকন্তাদের এই ছুববস্থা, যদি ভাঁহাদের উপর সকলে অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে, ক্রমে এই অসহ্য অত্যাচারের নিবারণ হইতে পারিত। অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেরের কথা দূরে থাকুক, অত্যাচারকারীরা দেশস্থ লোকের নিকট, যার পর নাই, মাননীয় ও পূজনীয়। এমন স্থলে, রাজদারে আবেদন ভিন্ন, কুলীনকামিনীদিগের ছুরবস্থাবিমোচনের কি উপায় হইতে পারে। পৃথিবীর কোনও প্রদেশে জ্রীজাতির ঈদুনী ছ্রবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় ना। यि अर्घ थारकन, ताका वल्लालरमन ও एकीवत प्रहेक-বিশারদ নিঃসন্দেহ নরকগামী হইয়াছেন। ভারতবর্ষের অন্তান্ত অংশে, এবং পৃথিবীর অপরাপর প্রদেশেও বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু, তথার বিবাহিতা নারীদিগকে, এতদ্দেশীর কুলীনকামিনীদের মত, তুর্দশার কালযাপন করিতে হয় না। তাহারা স্বামীর গৃহে বাদ করিতে পায়, স্বামীর অবস্থানুরূপ গ্রামাক্ষাদন পায়, এবং পর্য্যার ক্রমে স্বামীর দহবাদও লাভ করিয়া থাকে। স্থামিগৃহবাদ, স্বামিনহব্যস, স্বামিদত্ত গ্রাসাচ্ছাদন কুলীনকন্তাদের স্বপ্নের অপোচর।

এ দেশের ভঙ্গকুলীনদের মত পাবও ও পাতকী ভূমওলে নাই। তাঁহারা দয়া, ধর্ম, চঙ্কুলজ্জা ও লোকলজ্জায় একবারে বর্জিত। তাঁহাদের চরিত্র অতি বিচিত্র। চরিত্র বিষয়ে তাঁহাদের উপামা দিবার

স্থল নাই। তাঁহারাই তাঁহাদের এক মাত্র উপমাস্থল। —কোনও প্রধান ভঙ্গকুলীনকে কেছ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঠাকুরদাদা মহাশয় ! আপনি অনেক বিবাহ করিয়াছেন, সকল স্থানে যাওয়া হয় কি। তিনি অম্লান মুখে উত্তর করিলেন, যেখানে ভিজিট(১) পাই, সেই খানে যাই। —গত ছর্ভিক্ষের সময়, এক জন ভঙ্গকুলীন অনেকগুলি বিবাহ করেন। তিনি লোকের নিকট আক্ষালন করিয়াছিলেন, এই প্রর্ভিক্ষে কত লোক অন্ধাভাবে মারা পড়িয়াছে, কিন্তু আমি কিছুই টের পাই নাই; বিবাহ করিয়া সচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছি।—আমে বারোয়ারিপূজার উত্তোগ ছইতেছে। পূজার উদ্ভোগীরা, ঐ বিষয়ে চাঁদা দিবার জন্ম, কোনও ভঙ্গকুলীনকে পীড়াপীড়ি করাতে, তিনি, চাঁদার টাকা সংগ্রহের জন্য, একটি বিবাহ করিলেন।—বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণের উপযুক্ত অর্থ লইরা গেলে, কোনও ভঙ্গকুলীন, দয়া করিয়া, তাঁছাকে আপন আবাদে অবস্থিতি করিতে অনুমতি প্রদান করেন; কিন্তু সেই অর্থ নিঃশেষ হইলেই, তাঁহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।—পুত্রবধূর ঋতুদর্শন হইয়াছে। সে যাঁহার কন্সা, তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা, জামাতাকে আনাইয়া, কন্সার পুনর্বিবাহসংস্কার নির্ব্বাহ করেন। পত্র দ্বারা বৈবাহিককে আপন প্রার্থনা জানাইলেন। বৈবাহিক, তদীয় পত্রের উত্তরে, অধিক টাকার দাওয়া করিলেন। কন্সার পিতা তত টাকা দিতে অনিচ্ছু বা অসমর্থ হওয়াতে, তিনি পুত্রকে খণ্ডরা-লয়ে যাইতে দিলেন না; স্থতরাং পুত্রবধূর পুনর্বিবাহসংক্ষার এ জ্ঞাের মত স্থগিত রছিল। —বহুকাল স্বামীর মুখ দেখেন নাই; তথাপি কোনও ভঙ্গকুলীনের ভার্য্যা ভাগ্যক্রমে গর্ভবতী হইয়াছিলেন। ব্যভিচারিণী কম্মাকে গৃছে রাখিলে, জ্ঞাতিবর্গের নিকট অপদস্থ ও

<sup>(</sup>১) ডাজবেরা চিকিৎসা করিতে গেলে, ওাঁহাদিগকে যাহা দিতে হয়, এ দেশের সাধারণ লোকে তাহাকে ভিকিট ( Visit ) বলে।

সমাজচ্যুত হইতে হয়, এজন্ম, তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করা পরামর্শ স্থির হইলে, তাহার হিতৈবী আত্মীয়, এই সর্বনাশ নিবা-রণের অন্য কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া, অনেক চেন্টা করিয়া, তদীয় স্বামীকে আনাইলেন। এই মহাপুরুষ, অর্থলাভে চরিতার্থ হইয়া, সর্বা সমক্ষে স্বীকার করিলেন, রত্নমঞ্জনীর গর্ত্ত আমার সহযোগে সম্ভূত হইয়াছে।

ভঙ্গকুলীনের চরিত্র বিষয়ে এ স্থলে একটি অপূর্ব্ব উপাখ্যান কীর্ত্তিত হইতেছে। কোনও ব্যক্তি মধ্যাহ্ন কালে বাটীর মধ্যে আছার করিতে গেলেন; দেখিলেন, যেখানে আছারের স্থান হইয়াছে, তথায় ছটি অপরিচিত জ্রীলোক বিদিয়া আছেন। একটির বয়ংক্রম প্রায় ৬০ বৎসর, দ্বিতীয়াটির বয়ংক্রম ১৮,১৯ বৎসর। তাঁহাদের আকার ও পরিচ্ছদ তুরবস্থার একশেষ প্রদর্শন করিতেছে; তাঁহাদের মুখে বিষাদ ও হতাশতার সম্পূর্ণ লক্ষণ স্কুম্পাই লক্ষিত হইতেছে। ঐ ব্যক্তি স্বীয় জননীকে জিজ্ঞাদা করিলেন, মা ইহারা কে, কি জন্মে এখানে বিদ্যাা আছেন। তিনি বৃদ্ধার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, ইনি চউরাজের স্ত্রী, এবং অংপাবয়ক্ষাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, ইনি তাঁহার কন্যা। ইহারা ভোমার কাছে আপনাদের তুঃখের পরিচয় দিবেন বলিয়া বিদিয়া আছেন।

চউরাজ ত্রপুরুষিয়া ভঙ্গকুলীন; ৫,৬ টি বিবাছ করিয়াছেন। তিনি ঐ ব্যক্তির নিকট মাসিক বৃত্তি পান; এজন্য, তাঁছার যথেষ্ট খাতির রাখেন। তাঁছার ভগিনী, ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ীরা তাঁছার বাটীতে থাকে; তাঁছার কোনও স্ত্রীকে কেছ কখনও তাঁছার বাটীতে অবস্থিতি করিতে দেখেন নাই।

সেই ছুই স্ত্রীলোকের আকার ও পরিচ্ছদ দেখিয়া, ঐ ব্যক্তির অন্তঃকরণে অভিশয় ছুঃখ উপস্থিত হইল। তিনি, আহার বন্ধ করিয়া, তাঁহাদের উপাধ্যান শুনিতে বৃদিলেন। বৃদ্ধা কহিলেন, আমি চট- রাজের ভার্যা, এটি ভাঁহার কন্যা, আমার গর্ভে জন্মিরাছে। আমি পিত্রালয়ে থাকিতাম। কিছু দিন হইল, আমার পুত্র কহিলেন, মা আমি ভোমাদের হুজনকে অন্ন বস্ত্র দিতে পারিব না। আমি কহিলাম, বাছা বল কি, আমি ভোমার মা, ও ভোমার ভগিনী, তুমি অন্ন না দিলে আমরা কোথায় যাইব। তুমি এক জনকে অন্ন দিবে, আর এক জনকোথায় যাইবেক; পৃথিবীতে অন্ন দিবার লোক আর কে আছে। এই কথা শুনিয়া পুত্র কহিলেন, তুমি মা, ভোমায় অন্ন বস্ত্র, যেরূপে পারি, দিব, উহার ভার আমি আর লইতে পারিব না। আমি রাগ করিয়া বলিলাম, তুমি কি উহাকে বেশ্যা হইতে বল। পুত্র কহিলেন, আমি ভাহা জানি না, তুমি উহার বন্দোবস্ত কর। এই বিষয় লইয়া, পুত্রের সহিতে আমার বিষম মনাস্তর ঘটিয়া উঠিল, এবং অবশেষে আমার কন্যা সহিত বাটী হইতে বহির্গত হইতে হইল।

কিছু দিন পূর্বে শুনিয়াছিলাম, আমার এক মান্তত ভগিনীর বাটীতে একটি পাচিকার প্রয়োজন আছে। আমরা উভয়ে ঐ পাচিকার কর্মা করিব, মনে মনে এই স্থির করিয়া, তথায় উপস্থিত হইলাম। কিন্তু, আমাদের হুর্ভাগ্যক্রমে, ২, ৪ দিন পূর্বে, তাঁহারা পাচিকা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তথন নিতান্ত হতাখাস হইয়া, কি করি, কোথায় যাই, এই চিন্তা করিতে লাগিলাম। অমুক প্রামে আমার স্থামীর এক সংসার আছে, তাহার গর্ভজাত সন্তান চটের কারবার করিয়া, বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার দয়া ধর্মপ্র আছে। ভাবিলাম, যদিও আমি বিমাতা, এ বৈমাত্রেয় ভগিনী; কিন্তু, তাঁহার শরণাগত হইয়া ছঃখ জানাইলে, অবশ্য দয়া করিতে পারেন। এই ভাবিয়া, অবশেষে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম, এবং সমস্ত কহিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার হস্তে ধরিয়া বলিলাম; বাবা, তুমি দয়া না করিলে, আমাদের আর গতি নাই।

আমার কাতরতা দর্শনে, সপত্নীপুত্র হইয়াও, তিনি যথেষ্ট স্নেহ

ও দয়া প্রদর্শন করিলেন, এবং কহিলেন, যত দিন তোমরা বাঁচিবে, তোমাদের ভরণপোষণ করিব। এই আশ্বাসবাক্য প্রবণে আমি আহ্লাদে গদাদ হইলাম। আমার চক্ষুতে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি যথোচিত যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তাঁহার বাটীর প্রীলোকেরা সেরপ নহেন। এ আপদ আবার কোথা হইতে উপস্থিত হইল এই বলিয়া, তাঁহারা, যার পর নাই, অনাদর ও অপমান করিতে লাগিলেন। সপত্নীপুত্র ক্রমে ক্রমে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলেন। কিন্তু ভাঁহাদের অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিলেন না। এক দিন, আমি তাঁহার নিকটে গিয়া সমুদয় বলিলাম। তিনি কহিলেন, মা, আমি সমস্ত জানিতে পারিয়াছি; কিন্তু কোনও উপায় দেখিতেছি না। আপনারা কোনও স্থানে গিয়া থাকুন; মধ্যে মধ্যে, আমার নিকট লোক পাঠাইবেন; আমি আপনাদিগকে কিছু কিছু দিব।

এই রূপে নিরাশ্বাস হইয়া, কন্যা লইয়া, তথা হইতে বহির্গত হইলাম। পৃথিবী অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে ভাবিলাম, স্বামী বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার নিকটে যাই, এবং তুরবস্থা জানাই, যদি তাঁহার দয়া হয়। এই স্থির করিয়া, পাঁচ সাত দিন হইল, এখানে আসিয়াছিলাম। আজ তিনি স্পষ্ট জবাব দিলেন, আমি তোমাদিগকে এখানে রাখিতে, বা অন্ধ বস্ত্র দিতে, পারিব না। অনেকে বলিল, তোমায় জানাইলে কোনও উপায় হইতে পারে, এজন্য এখানে আসিয়া বসিয়া আছি।

ঐ ব্যক্তি শুনিয়া ক্রোধে ও হুংথে অতিশায় অভিভূত হইলেন; এবং অঞ্চপাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তিনি, চটরাজের বাটাতে গিয়া, যথোচিত ভর্ননা করিয়া বলিলেন, আপনকার আচরণ দেখিয়া আমি চমৎক্ষত হইয়াছি। আপনি কোন বিবেচনায় ভাহা-দিগকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছেন। আপনি ভাহাদিগকে বাটীতে রাখিবেন কি না, স্পান্ট বলুন। ঐ ব্যক্তির ভাবভঙ্গী দেখিয়া,

বৃত্তিভোগী চট্টরাজ ভয় পাইলেন, এবং কহিলেন, ভূমি বার্টাতে যাও, আমি ঘরে বুঝিয়া পরে ভোমার নিকটে যাইতেছি।

অপরাহ্ন কালে, চটরাজ ঐ ব্যক্তির নিকটে আসিয়া বলিলেন, যদি তুমি তাহাদের হিসাবে, মাস মাস, কিছু দিতে সন্মত হও, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে বাটীতে রাখিতে পারি। ঐ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন, এবং তিন মাসের দেয় তাঁহার হস্তে मिश्रा किहालन, এই क्रांश जिन जिन गामित होका जागांगी पितः এতন্তির, তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্রের ভার আমার উপর রহিল। আর কোনও ওজর করিতে না পারিয়া, নিরুপায় হইয়া, চউরাজ, স্ত্রী ও কত্যা লইয়া, গৃহ প্রতিগমন করিলেন। তিনি নিজে তুঃশীল লোক নহেন। কিন্তু, তাঁহার ভগিনীরা হুর্দান্ত দস্থা, তাঁহাদের ভয়ে ও তাঁহাদের পরামর্শে, তিনি স্ত্রী ও কন্যাকে পূর্ব্বোক্ত নির্ঘাভ জবাব দিয়াছিলেন। বৃত্তিদাতা ক্রদ্ধ হইয়াছেন, এবং মাসিক আর কিছু দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন; এই কথা শুনিয়া, ভগিনীরাও অগত্যা সম্মত ছইলেন। চউরাজ কখনও কোনও স্ত্রীকে আনিয়া নিকটে রাখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, ভগিনীরা খড়াছন্ত হইয়া উঠিতেন। সেই কারণে, তিনি, কন্মিন কালেও, আপন অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। ভঙ্গকুলীনদিগের ভগিনী, ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ীরা পরিবারস্থানে পরিগণিত ; স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের কোনও সংস্তব থাকে না।

যাহা হউক, ঐ ব্যক্তি, পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, স্থানান্তরে গেলেন, এবং যথাকালে অঙ্গীক্ত মাসিক দেয় পাঠাইতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে, বাটীতে গিয়া, তিনি সেই ছুই হতভাগা নারীর বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, চউরাজ ও ভাঁহার ভগিনীরা স্থির করিয়াছিলেন, বৃত্তিদাতার অঙ্গীক্ত নূতন মাসিক দেয় পুরাতন মাসিক বৃত্তির অন্তর্গত হইরাছে, আর তাহা কোনও কারণে রহিত

ছবৈর নহে; তদমুসারে, চউরাজ, ভগিনীর উপদেশের অনুবজী হইয়া, স্থ্রী ও কন্যাকে বাটী হইতে বহিন্ধত করিয়া দিয়াছেন; ভাঁছারাও, পত্যন্তরবিহীন হইয়া, কোনও স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। কন্যাটি স্থানী ও বয়স্থা, বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, এবং জননীর সহিত সচ্চন্দে দিনপাত করিতেছেন।

এই উপাধ্যানে ভঙ্গক্লীনের আচরণের থেরপ পরিচয় পাওয়া ঘাইতেছে, অতি ইতর জাতিতেও সেরপ লক্ষিত হয় না। প্রথমতঃ, এক মহাপুক্ষ রদ্ধ মাতা ও বয়য়া ভগিনীকে বাটা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পরে, তাঁহারা স্বামী ও পিতার শরণাগত হইলে, দে মহাপুক্ষও তাঁহাদিগকে বাটা হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। এক ব্যক্তি, দয়া করিয়া, সেই ছই ছুর্ভগার প্রাসাচ্ছাদনের ভারবহনে অঞ্চাক্তত হইলেন, তাহাতেও দ্রা ও কন্যাকে বাটাতে রাখা পরামর্শ-সিদ্ধ হইল না। স্বামী ও উপযুক্ত পুত্র সত্ত্বে, কোনও ভদ্রগৃহে, রদ্ধা প্রীর কদাচ এরপ ছুর্গতি ঘটে না। পিতা ও উপযুক্ত ভাতা বিদ্যামান থাকিতে, কোনও ভদ্রগৃহের কন্যাকে, নিতান্ত অনাথার ন্যায়, অন্ববন্তের নিমিন্ত, বেশ্যারন্তি অবলম্বন করিতে হয় না। প্রক্রার স্বামীও বিদ্যামান আছেন। কিন্তু, তাঁহাকে এ বিষয়ে অপরাধী করিছে পারা যায় না। তিনি স্বক্রতভঙ্গ কুলীন। যাহা হউক, আশ্চর্যের বিষয় এই, ঈদৃশ দোষে দূবিত হইয়াও, চটরাজ ও তাঁহার উপযুক্ত পুত্র লোকসমাজে হয় বা অপ্রাক্ষের হইলেন না।

ভঙ্গকুলীনের কুল, চরিত্র প্রভৃতির পরিচয় প্রদন্ত হইল। একণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, এক ব্যক্তি অনেক বিবাহ করিতে না পারিলে, ঈদৃশ কুলীনের অপকার বা মানহানি ঘটিবেক, এই অনুরোধে, বহুবিবাছপ্রথা প্রচলিত থাকা উচিত ও আবশ্যক কি না। প্রথমতঃ, মেলবন্ধনের পূর্বেক, ভাঁহাদের পুরাতন কুল এককালে নির্মূল হইয়া গিয়াছে; তৎপরে, বংশজকন্তাপরিণয় ছারা, পুনরার, তনীয় কপোল

কম্পিত নূতন কুলের লোপাপত্তি হইরাছে। এইরূপে, তুই বার বাঁহাদের কুলোচ্ছেদ ঘটিয়াছে,ভাঁহাদিগকে কুলীন বলিয়া গণ্য করিবার, এবং তদীয় শশবিষাণসদৃশ কুলমর্য্যাদার আদর করিবার, কোনও কারণ বা প্রয়োজন লক্ষিত হইতেছে না। তাঁহাদের অবৈধ, নূশংল, লজ্জাকর আচরণ দ্বারা সংসারে থেরূপ গরীয়সী অনিউপরম্পরা ঘটিতেছে, তাহাতে তাঁহাদিগকে মনুষ্য বলিয়া গণনা করা উচিত নয়। বোধ হয়, এক উত্তমে তাঁহাদের সমূলে উচ্ছেদ করিলে, অধর্মগ্রস্ত হইতে হয় না। সে বিবেচনায়, তদীয় অকিঞ্চিৎকর কপোলকম্পিত কুলমর্য্যাদার হানি অতি সামাত্য কথা। যাহা হউক, তাঁহাদের কুলক্ষ হইয়াছে, স্থতরাং তাঁহারা কুলীন নহেন, স্থতরাং তাঁহানের কেলিত্যমর্য্যাদা নাই; তাঁহাদের কেলিত্যমর্য্যাদা নাই, স্থতরাং বহুবিবাছপ্রথা নিবারণ দ্বারা কেলিত্যমর্য্যাদার উচ্ছেদ্দ সন্তাবনাও নাই।

এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক, এরপ কতকগুলি ভঙ্গকুলীন আছেন, যে বিবাহব্যবসায়ে তাঁহাদের যৎপরোনাস্তি দ্বেষ। তাঁহারা বিবাহব্যবসায়ীদিগকে অতিশয় হেয় জ্ঞান করেন, নিজে প্রাণাস্ত্রেও একাধিক বিবাহ করিতে সমত নহেন, এবং যাহাতে এই কুৎসিত প্রথা রহিত হইয়া যায়, সে বিষয়েও চেফা করিয়া থাকেন। উভয়বিধ ভঙ্গকুলীনের আচরণ পরস্পর এত বিভিন্ন, যে তাঁহাদিগকে এক জাতি বা এক সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া, কোনও ক্রমে প্রতীতি জন্মে না। হুর্ভাগ্য ক্রমে, উক্তরপ ভঙ্গকুলীনের সংখ্যা অধিক নয়। যাহা হউক, তাঁহাদের ব্যবহার দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, বিবাহব্যবসায় পরিত্যাগ ভঙ্গকুলীনের পক্ষে নিতান্ত ত্রমহ বা অসাধ্য ব্যাপার নহে।

# চতুর্থ আপত্তি।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বহু কাল পূর্ব্বে এ দেশে কুলীন আক্ষণদিগের অত্যাচার ছিল। তখন অনেকে অনেক বিবাহ করিতেন। এখন, এ দেশে সে অত্যাচারের প্রায় নির্ত্তি হইয়াছে; যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, অম্প দিনের মধ্যেই ভাহার সম্পূর্ণ নির্ত্তি হইবেক। এমন স্থলে, বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ে রাজশাসন নিতান্ত নিষ্পায়োজন।

এক্ষণে কুলীনদিগের পূর্ববং অত্যাচার নাই, এই নির্দেশ সম্পূর্ণ প্রতারণাবাক্য; অথবা, যাঁহারা সেরপ নির্দেশ করেন, কুলীনদিগের আচার ও ব্যবহার বিষয়ে তাঁহাদের কিছু মাত্র অভিজ্ঞতা নাই। পূর্বের বিবাহ বিষয়ে কুলীনদিগের ষেরপ অত্যাচার ছিল, এক্ষণেও তাঁহাদের তদ্বিষয়ক অত্যাচার সর্ব্বতোভাবে তদবস্থই আছে, কোনও অংশে তাহার নিবৃত্তি হইয়াছে, এরপ বোধ হয় না। এ বিষয়ে র্থা বিত্তা না করিয়া, কতকগুলি বর্ত্তমান কুলীনের নাম, বয়স, বালস্থান, ও বিবাহসংখ্যার পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

### इगली जिला।

| নাম                      | বিবাহ | বয়স       | বাসস্থান     |
|--------------------------|-------|------------|--------------|
| ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়  | 60    | <b>0</b> 0 | বদো          |
| ভগবান্ চডৌপাগ্যায়       | 92    | <b>%</b> 8 | দেশমুখো      |
| পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | ७२    | ea         | চিত্ৰশালি    |
| মধূন্দন মুখোপাধ্যায়     | ¢5    | 8•         | <b>&amp;</b> |
| তিতুরাম গাঙ্গুলি         | ¢ ti  | 90         | চিত্ৰশালি    |
| রামময় মুখোপাধ্যায়      | άł    | ¢ o        | ভাজপুর       |

| নাম                           | বিবাহ      | বয়স       | বাসস্থান            |
|-------------------------------|------------|------------|---------------------|
| বৈত্যনাথ মুখোপাধ্যায়         | (°°        | ٠.         | ভুঁইপাড়া           |
| भागागवत्व वटिवायात्र          | <b>0</b> 0 | <b>%</b> 0 | পাখুড়া             |
| নবকুমার বল্ফ্যোপাধ্যার        | 0 %        | <b>a</b> 2 | ক্ষীরপা <b>ই</b>    |
| नेगानम्ब यत्मार्शशास          | 88         | ૯૨         | আঁকড়ি শ্রীরামপুর   |
| যত্নাথ ব <b>ন্দ্যোপা</b> খায় | 82         | 8.9        | চিত্ৰশ†লি           |
| শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যার         | 8 2        | 8 tc       | তীর্ণা              |
| রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যার       | 8 0        | a o        | কোননগর              |
| ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়         | 80         | øð         | দণ্ডিপুর            |
| নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়       | ৩৬         | 88         | গোরহাটা             |
| রযুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়        | <b>3</b> 0 | 8 o        | খামারগাছী           |
| শ <b>শিশেখ</b> র মুখোপাধ্যায় | <b>9</b> 0 | 60         | 4                   |
| ভারাচরণ মুখোপাধ্যায়          | 90         | oc         | বরি <b>জহাটী</b>    |
| ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়    | २४         | 8 0        | গুড়প               |
| <b>ভা</b> চরণ মুখোপাধ্যার     | <b>૨</b> ૧ | 8 •        | - :<br>সাঙ্গাই      |
| কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়       | ₹ @        | 8.         | থামারগাছী           |
| ভবনারায়ণ চটোপাধ্যায়         | २७         | 8 •        | জাঁইপাড়া           |
| মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়    | २२         | 90         | থামারগাছী           |
| গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়   | <b>२२</b>  | <b>9</b> 8 | <b>কু</b> চুণ্ডিয়া |
| প্রসন্ধুমার চটোপাধ্যায়       | <b>२</b> 5 | ७७         | কাপদীট              |
| পার্বভীচরণ মুখোপাধ্যায়       | 20         | 80         | ভৈটে                |
| য <b>ুনাথ মুখোপা</b> ধ্যায়   | २०         | ७१         | মাহেশ               |
| क्रकश्रमान मूर्याशासास        | २०         | 80         | <b>বসম্ভপু</b> র    |
| रतिष्य वरनगां शासात           | २०         | 80         | র <b>ঞ্জিতবাটা</b>  |
| রমানাথ চট্টোপাধ্যায়          | रे ०       | ¢ °        | গরলগাছা             |
| जबनाहस्य हर्देशभाषायः         | २०         | 8¢         | ভৈটে                |
|                               |            |            |                     |

| নাম                             | বিবাহ         | বয়স      | ব <b>াসস্থান</b>   |
|---------------------------------|---------------|-----------|--------------------|
| দীননাথ চডৌপাধ্যায়              | 29            | २४        | ব <b>সন্তপু</b> র  |
| রামরত্ব মুখোপাধ্যায়            | 39            | 8F        | <b>জ</b> য়রামপুর  |
| কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়           | <b>&gt;</b> 9 | ৩২        | মাহেশ              |
| তুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়       | <u> </u>      | ३०        | চিত্ৰশালি          |
| (गोलीलह्य मूर्थालीशांग          | 19            | ७৫        | ম <b>হেশ্</b> রপুর |
| অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়         | 30            | 90        | মালিপাড়া          |
| অন্নাচরণ মুখোপাধ্যার            | 20            | ৩৫        | গোয়াড়া           |
| শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়          | 20            | ৩৫        | সেঁ তিয়া          |
| জগচ্চন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়         | 20            | 8 0       | খামারগাছী          |
| অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়            | 20            | ৩৬        | ভুঁইপাড়া          |
| ্হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়       | 24            | ৩২        | মোগলপুর            |
| ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়        | 20            | ₹8        | পাতা               |
| যতু <b>নাথ বন্দ্যোপাধ্যা</b> য় | 50            | २२        | <b></b>            |
| नीननाथ वरन्नापाशाय              | >0            | ₹.¢       | <b>বেলেসিক</b> রে  |
| ভূবনমোহন মুখোপাধ্যায়           | 2¢            | २०        | र्वउच्ट            |
| কালীপ্রসাদ গান্ধূলি             | 20            | <b>98</b> | পশপুর              |
| হুৰ্য্যকান্ত মুখেপাধ্যায়       | 20            | ઝ૯        | रेड्ट              |
| রামকুমার মুখোপাধ্যায়           | \$8           | ৩২        | ক্ষীরপাই           |
| কৈলাসচক্র মুখোপাধ্যায়          | \$8           | 8¢        | মধুখণ্ড            |
| কালীকুমার মুখোপাধ্যায়          | <b>&gt;</b> 8 | 25        | <b>নিয়াখালা</b>   |
| শ্রামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়       | 36            | ¢°        | <b>চু</b> চুড়া    |
| মাধবচক্র মুখোপাধ্যায়           | 20            | ¢ o       | বৈঁচী              |
| হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়     | 20            | 8 0       | গরলগাছা            |
| কার্ত্তিকেয় মুখোপাধ্যায়       | <b>5</b> 2    | ೨೦        | দেওড়া             |
| यङ् <b>नाथ वरन्नाभाशा</b> क     | <b>5</b> 2    | ৩৽        | তাঁতিদাল           |

| ন্ধ্য                             | বিবাহ         | বয়স           | বাসস্থান                   |   |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|---|
| মোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়        | \$2           | 90             | মালিপাড়া                  |   |
| সাতকজি বন্দ্যোপাধ্যায়            | <b>\$</b> 8   | 80             | <b></b>                    |   |
| ত্রজরাম চটোপাধ্যায়               | 25            | ₹ &            | চক্ৰকোনা                   |   |
| কৈলাসচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়       | <b>&gt;</b> 2 | ७२             | <i>কৃষ্ণন</i> পর           |   |
| রামভারক বন্দ্যোপাধ্যায়           | <b>5</b> 2    | २४             | <b>জ</b> য়র† <b>মপু</b> র |   |
| কালিদাস মুখোপাধ্যায়              | 25            | 80             | ভুঁইপাড়া                  |   |
| বিশ্বন্তর মুখোপাধ্যায়            | ১২            | ७०             | বলাগড়                     |   |
| তিতুরাম মুখোপাধ্যায়              | ऽ२            | 8 0            | ন তিবপুর                   |   |
| প্রসন্ধুমার গাঙ্গুলি              | 25            | ৩৬             | গজা                        |   |
| মনসারাম চটোপাধ্যায়               | 22            | <b>હ</b>       | ভঞ্জপুর                    |   |
| আশুতোৰ বন্দ্যোপাধ্যায়            | 22            | 2P.            | তাঁতিসাল                   |   |
| প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়           | 22            | Vo.            | গরলগাছা                    | 1 |
| লক্ষীনারায়ণ চটোপাধ্যায়          | <b>5</b> 0    | २ ৫            | বিজ্ঞাবতীপুর               | ١ |
| শিবচক্র মুখোপাধ্যায়              | ٥٠            | 8¢             | ه                          |   |
| কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়           | ٥٥.           | ৩৽             | र्वेज्ञ                    |   |
| রামকমল মুখোপাধ্যায়               | 20            | 8 •            | <b>নিত্যানন্দপু</b> র      |   |
| <b>কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যা</b> র | 20            | २৮             | (वँषी                      |   |
| ভারকানাথ মুখোপাধ্যায়             | >.            | २ ৫            | ক্র                        |   |
| মতিলাল মুখোপাধ্যায়               | ٥ د           | 84             | ঐ                          |   |
| ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়       | ۷۰            | 8¢             | शमा                        |   |
| হুর্গারাম বন্দ্যোপাধ্যায়         | 7.0           | ¢ o            | শ্যামবাটী                  |   |
| যজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়           | 50            | 8 <b>¢</b>     | আরুড়                      |   |
| প্রসন্নকুমার চডৌপাধ্যায়          | 7 0           | <b>ં</b> ૯     | বেঙ্গাই                    |   |
| চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়          | 2 °           | y <sub>o</sub> | বৈতল                       |   |
| প্রভাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়         | <b>;</b> °    | 80             | বসন্তপুর                   |   |
|                                   |               |                |                            |   |

## চতুর্থ আপতি।

| ন্ধ                          | বিবাহ      | বয়স       | বাসস্থান                   |
|------------------------------|------------|------------|----------------------------|
| नामहन्द्र इट्डोशाशास         | 50         | 8*         | <b>নি</b> য়া <b>খ</b> ালা |
| টেদ মুখোপাধ্যায়             | ৯          | ৩৯         | <b>ग</b> ष्ट्रभूत          |
| नामहन्स् वत्न्याभाषाय        | ৯          | ٥.         | নপাডা                      |
| ্যকান্ত বন্দ্যোপাশ্যায়      | ٥          | 80         | <b>े</b> वँ हो             |
| াপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়      | ь          | 84         | ক্র                        |
| নলাল বন্দ্যোপাধ্যায়         | ь          | ৩২         | ঐ                          |
| লীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়      | <b>b</b> ' | 80         | মোলাই                      |
| ্ৰশচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়       | <b>b</b> ′ | 20         | দেওড়া                     |
| গন্ধর বন্দ্যোপাধ্যায়        | Ь          | ७७         | <b>গু</b> ড়প              |
| ালিদাস মুখোপাধ্যায়          | ٦.         | 8°         | মালিপাড়া                  |
| प्तिकु भाक्ष्                | <b>b</b> ' | ७४         | বহরকুলী                    |
| ধিৰচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাৰ্যায়    | <b>b</b> ' | २৫         | সিকরে                      |
| ্দারনাথ মুখোপাধ্যায়         | ь          | ৩২         | বরি <b>জহা</b> টী          |
| শ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়       | ь          | 8¢         | পাতুল                      |
| গ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়       | ь          | 84         | <b>জ</b> য়রামপুর          |
| ্রিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়  | ъ          | ৬০         | শ্যামবাটী                  |
| ামচাঁদ চক্টোপাখ্যায়         | ъ          | 80         | ভঞ্জপুর                    |
| দশ্রচন্দ্র চটোপাধ্যায়       | 9          | ৩২         | ঐ                          |
| দিগদ্ধর মুখোপাধ্যায়         | ٩          | ৩৬         | রত্বপুর                    |
| কুড়ারাম মুখোপাধ্যায়        | ٩          | ৩২         | নতিবপুর                    |
| হুৰ্গাপ্ৰসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | 9          | ७२         | মথুরা                      |
| বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়   | ٩          | <b>3</b> 8 | বস <b>ন্ত</b> পুর          |
| শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়       | 9          | 90         | ভুরস্থবা                   |
| রামস্থনর মুখোপাব্যার         | ٩          | ¢°         | ভাটপুর                     |
| বেণীমাধৰ গাস্কুলি            | ٩          | ¢°         | চিত্ৰশালি                  |

| নাম                          | বিবাহ    | বয়স      | বা <b>সস্থা</b> ন  |
|------------------------------|----------|-----------|--------------------|
| শ্যায়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়   | ৬        | ٥٠        | <b>যোগলপু</b> র    |
| নবকুমার মুখোপাধ্যায়         | ৬        | <b>૨૨</b> | চন্দ্রকোনা         |
| যত্নাথ মুখোপাধ্যায়          | <b>y</b> | ٥0        | বাখরচক             |
| চন্দ্ৰাথ বন্দ্যোপাধ্যায়     | ৬        | ७०        | বদন্তপুর           |
| উমাচরণ চটোপাধ্যার            | ৬        | 8 °       | রঞ্জিতবা <b>টী</b> |
| উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়      | ৬        | २७        | <b>নন্দনপু</b> র   |
| গঙ্গানারারণ মুখোপাধ্যায়     | ¢        | 90        | গৌরহাটী            |
| ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়  | Ċ        | ૭૨        | পশপুর              |
| কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়        | à        | ¢ °       | স্থলতানপুর         |
| মনসারাম চটোপাধ্যায়          | ¢        | 8¢        | তার <b>কেশ্ব</b> র |
| গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় | æ        | २२        | আমড়াপাট           |
| বিশ্বস্তর মুখোপাধ্যায়       | æ        | 8 •       | বালিগে'ড়          |
| ঈশ্বরচন্দ্র চডৌপাধ্যার       | ¢        | ૭૯        | <b>তারকেশ্ব</b> র  |
| মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়      | Ċ        | 8.        | তালাই              |
| ভোলানাথ চটোপাধ্যায়          | Ċ        | <b>૨૭</b> | টেকরা              |
| হরশস্তু বন্দ্যোপাধ্যায়      | Ċ        | 8 °       | মাজু               |
| নীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়     | à        | ७२        | সন্ধিপুর           |
| কালিদাস মুখোপাধ্যায়         | ¢        | ৩৽        | বালিডাঙ্গা         |
| ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়      | œ        | ৩৬        | গোরাঙ্গপুর         |
| দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যার    | ¢        | ৩৽        | <b>কৃষ্ণন</b> গর   |
| শীতারাম মুখোপাধ্যায়         | æ        | ७७        | চব্দ্রকোনা         |
| রামধন মুখোপাধ্যায়           | ¢        | 80        | চব্দ্ৰকোনা         |
| নবকুমার মুখোপাব্যায়         | Ċ        | 89        | বরদা               |
| वर्षानाम भूटचाशावाव          | à        | তঞ        | নারীট              |
| স্ব্যক্ষার মুখোপাধ্যায়      | œ        | २७        | বরদা               |
|                              |          |           |                    |

| নাম                        | বিবাহ | বয়স | বাসস্থান |
|----------------------------|-------|------|----------|
| শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | æ     | 25   | নপাড়া   |
| মহেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায়   | Ů     | 24   | দণ্ডিপুর |

অনুসন্ধান দারা যত দূর ও যেরূপ জানিতে পারিয়াছি, তদনুসারে কুলীনদিগের বিবাহসংখ্যা প্রভৃতি প্রদর্শিত হইল। সবিশেষ অনুসন্ধান করিলে, আরও অনেক বহুবিবাহকারীর নাম পাওয়া যাইতে পারে। ৪, ৩, ২ বিবাহ করিয়াছেন, এরপ ব্যক্তি অনেক, বাহুলাভয়ে এ স্থলে তাঁহাদের নাম নির্দ্দিট হইল না। হুগলী জিলাতে বহুবিবাহকারী কুলীনের যত সংখ্যা, বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, যশর, বরিসাল, ঢাকা প্রভৃতি জিলাতে তাহা অংশকা নান নহে; বরং কোনও জিলায় তাদুশ কুলীনের সংখ্যা অধিক। কুলীনদিগের বিবাছের যে সংখ্যা প্রদর্শিত হইল, তাহা নুগোধিক হইবার সম্ভাবনা। বাঁহারা অধিকদংখ্যক বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেই স্বকৃত বিবাহের প্রকৃত সংখ্যা অবধারিত বলিতে পারেন না। স্কুতরাং, অন্থ্যের তাহা অবধারিত জানিতে পারা সহজ নছে। বিবাহের যে সকল সংখ্যা নির্দ্দিট হইয়াছে, যদি কোনও স্থলে প্রকৃত সংখ্যা তাহা অপেকা অধিক হয়, তাহাতে কোনও কথা নাই; যদি ন্যুন হয়, তাহা হইলে কুলীনপক্ষপাতী আপত্তিকারী মহাশয়েরা অনায়াদে বলিবেন, আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক সংখ্যা রদ্ধি করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু, আমি দেরপ করি নাই; অনুসন্ধান দারা বাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই নির্দেশ করিয়াছি; জ্ঞান পূর্ব্বক কোনও বৈলক্ষণ্য করি নাই।

প্রসিদ্ধ জনাই আম কলিকাতার ৫, ৬ ক্রোশ মাত্র অন্তরে অব-স্থিত। এই আমের যে সকল ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করিরাছেন, তাঁহাদের পরিচয় স্বতন্ত্র প্রদত্ত হইতেছে।

| নাম             | <b>বি</b> ব <b>া</b> হ | বয়ন |
|-----------------|------------------------|------|
| भरानक मूर्थाशास | <b>&gt;</b> °          | ⊙∉   |

| নাম                       | বিবাহ    | বয়স        |
|---------------------------|----------|-------------|
| যতুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়    | 20       | २৯          |
| আনন্দচন্দ্ৰ গাস্থলি       | 9        | t t         |
| দ্বারকানাথ গান্সূলি       | à        | ७२          |
| ভোলানাথ মুখোপাধ্যার       | à        | ¢°          |
| চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়  | Œ        | <b>\$</b> 8 |
| শ্রামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় | 8        | 24          |
| দীননাথ চডৌপাধ্যায়        | 8        | 25          |
| ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় | 8        | 8 &         |
| ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় | 8        | २ १         |
| নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়   | 8        | a D         |
| সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়   | <b>ં</b> | २৯          |
| ত্তিপুরাচরণ মুখোপাধ্যায়  | •        | ७०          |
| কালিদাস গাঙ্গুলি          | ৩        | <b>૨૭</b>   |
| দীননাথ গাঙ্গুলি           | ৩        | 29          |
| কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়    | ৩        | 8 0         |
| ক্ষেত্ৰমোহন চটোপাধ্যায়   | ৩        | 8•          |
| কালীপদ মুখোপাধ্যায়       | ૭        | <b>@</b> •  |
| মাধবচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়   | ৩        | 9¢          |
| নবকুমার মুখোপাধ্যায়      | ૭        | 89          |
| নীলমণি গাঙ্গুলি           | ৩        | 84          |
| কালীকুমার মুখোপাধ্যায়    | ৩        | ÛÛ          |
| চন্দ্ৰনাথ গাস্থলি         | ৩        | ¢ o         |
| শ্ৰীনাথ চডৌপাধ্যায়       | ৩        | 89          |
| হারানন্দ মুখোপাধ্যায়     | ৩        | <b>%</b> •  |
| প্যারীষোঁহন চটোপাধ্যায়   | 2        | 8•          |

| নাম                                                | বিবাহ    | বয়স       |
|----------------------------------------------------|----------|------------|
| স্থ্যকুমার মুখোপ্যাধ্যায়                          | 2        | 8•         |
| ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়                            | ₹.       | ec         |
| সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়                            | 2        | Ú Œ        |
| চন্দ্রকুষার মুখোপাধ্যায়                           | ર        | ٠.         |
| চন্দ্রকুষার চটোপাধ্যায়                            | <b>ર</b> | ₹ ₡        |
| রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়                             | 2        | <b>૨</b> હ |
| হরিনাথ মুখোপাধ্যায়                                | ર        | <b>৬</b> ২ |
| রাজযোহন বন্দ্যোপাধ্যায়                            | ર        | <b>¢</b> 9 |
| ভোলানাথ মুখোপাখ্যায়                               | ર        | • 1)       |
| দীননাথ মুখোপাধ্যায়                                | <b>২</b> | 6 0        |
| বিশ্বস্তর মুখোপাধ্যায়                             | <b>ર</b> | đ.         |
| রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়                           | 2        | ¢ •        |
| প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়                            | <b>ર</b> | ७६         |
| চন্দ্রকুষার বন্দ্যোপাধ্যায়                        | ર        | ७२         |
| কালীকুমার গাঙ্গুলি                                 | ર        | ₹ ἀ        |
| আশুতোষ গাঙ্গুলি                                    | 2        | ₹•         |
| যতুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়                             | <b>ર</b> | ৩১         |
| नवीनम्ब वत्नाशाश                                   | 2        | ৩৩         |
| কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়                              | <b>ર</b> | २४         |
| গেরীচরণ মুখোপাধ্যায়                               | ₹,       | 24         |
| <b>ভগবান্চ                                    </b> | 2        | ৩২         |
| দারকানাথ গাঙ্গুলি                                  | <b>ર</b> | 90         |
| কলীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়                            | <b>ર</b> | ৩২         |
| হরিহর গাস্কূলি                                     | ર        | 30         |
| কামাখ্যানাপ মুখোপাধ্যায়                           | ٦.       | ₹₩         |

| ন্ধ্য                     | বিবাহ    | বয়স       |
|---------------------------|----------|------------|
| প্যারীযোহন গাঙ্গুলি       | 2        | <b>ు</b>   |
| কালিদাস মুখোপাধ্যায়      | ર        | ৩৫         |
| চন্দ্রকুমার চটোপাধ্যায়   | ₹.       | <b>2</b> 8 |
| নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়   | ₹,       | ₹8         |
| নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়   | ₹.       | ≥,6/       |
| नीननाथ पूर्याशास          | \$       | 90         |
| যতুনাথ গাসূলি             | >        | > 9        |
| বিশেশন মুখোপাধ্যায়       | ₹.       | ર ૧        |
| (भाषानम्ब वत्नाभाषात्र    | ₹,       | ₹,9        |
| চন্দ্রকুমার গাস্থুলি      | .2       | ₹ \$       |
| মছেব্ৰুনাথ মুখোপাধ্যায়   | ₹,       | ₹2         |
| প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | ₹        | २२         |
| যোগেজুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | <b>ર</b> | २०         |

একণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিবাহ বিষয়ে কুলীনদিগের অভ্যাচারের নিরুত্তি হইয়াছে কি না। এখন যেরূপ অভ্যাচার হইতেছে, পূর্বেই হা অপেক্ষা অধিক ছিল, এরূপ বােধ হয় না; বরং, পূর্বে অপেক্ষা একণে অধিক অভ্যাচার হইতেছে, ইহাই সম্পূর্ণ সম্ভব। পূর্বে অধিক টাকা না পাইলে, কুলীনেরা কুলভক্ষে সম্মত ও প্রের্ভ হইতেন না। অধিক টাকা দিয়া, কুলভক্ষ করিয়া, কন্সার বিবাহ দেন, এরূপ ব্যক্তিও অধিক ছিলেন না। এ কারণে, স্বরুত্ত-ভক্ষের সংখ্যা তখন অপেক্ষারুত অনেক অপে ছিল। কিন্তু অধুনাতন কুলীনেরা, অপে লাভে সন্তুট হইয়া, কুলভক্ষ করিয়া থাকেন। আর, কুলভক্ষ করিয়া, কন্সার বিবাহ দিবার লোকের সংখ্যাও একণে অনেক অধিক হইয়াছে। পূর্বের, কোনও গ্রামে কেবল এক ব্যক্তি কুলভক্ষ করিয়া কন্সার বিবাহ দিতেন। পরে ভাঁছার পাঁচ

পুত্র হইল। ভাষারা সকলে কন্সার বিবাহ বিষয়ে গিভৃদৃষ্টান্তের অনুবত্তী হইয়া চলিয়াছেন। একণে, দেই পাঁচ পুত্রের পুত্রদিগকে, কুলভঙ্গ করিয়া, কন্সার বিবাহ দিতে ছইতেছে। স্মৃতরাং, যে স্থানে কেবল এক ব্যক্তি কুলভঙ্গ করিয়া কন্সার বিবাহ দিভেন, দেই স্থানে একণে দেই প্রথা অবলম্বন করিয়া চলিবার লোকের সংখ্যা অনেক অধিক হইয়াছে। মূল্যও অপ্প, গ্রাহকের সংখ্যাও অধিক, এজন্ম, কুলভঙ্গ ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর শীর্ষাই হইতেছে। স্মতরাং, সক্ষতভঙ্গের সংখ্যা এখন অনেক অধিক এবং উত্তরোত্তর অধিক বই ন্যান হওয়া সম্ভব নছে। স্বক্লতভক্ষেরা অধিক বিবাহ করিতেছেন, এবং স্থানে স্থানে তাঁহাদের যে কন্যার পাল জ্বাতেছে. তাঁহাদিগকে স্বক্তভঙ্গ পাত্তে অর্পণ করিতে হইতেছে। এমন স্থলে, বিবাহবিষয়ক অভ্যাচারের বৃদ্ধি ব্যতীত হাস কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, বুঝিতে পারা যায় না। যাহা ছউক, কুলীনদিগের বিবাহ-বিষয়ক অত্যাচারের প্রায় নিবৃত্তি হইয়াছে, যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, অম্প দিনেই তাহার সম্পূর্ণ নিরুত্তি হইবেক, এ কথা সম্পূর্ণ অলীক।

কলিকাতাবাদী নব্য সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তি পল্লী্র্যামের কোনও সংবাদ রাখেন না; স্কৃতরাং, ভত্তত্য যাবতীয় বিষয়ে ভাঁছারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; কিন্তু, ভংসংক্রান্ত কোনও বিষয়ে অভিপ্রায় প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, সম্পূর্ণ অভিজ্ঞের ন্যায়, অসঙ্কুচিত চিত্তে তাহা করিয়া থাকেন। তাঁহারা, কলিকাতার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তদনুসারে পল্লী্র্যামের অবস্থা অনুমান করিয়া লয়েন। ঐ সকল মহোদরেরা বলেন, এ দেশে বিজ্ঞার সবিশেষ চার্চা হওয়াতে, বহু-বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথার প্রায় নির্তি হইয়াছে।

এ কথা যথার্থ বটে, বহু কাল ইঙ্গরেজী বিস্তার সবিশেষ অনুশীলন ও ইঙ্গরেজজাতির সহিত ভূয়িষ্ঠ সংসর্গ দ্বারা, কলিকাভায় ও কলিকাতার অব্যবহিত সন্নিহিত স্থানে কুপ্রথা ও কুসংস্কারের অনেক অংশে নির্ত্তি হইয়াছে; কিন্তু, তদ্বাতিরিক্ত সমস্ত স্থানে ইঙ্গরেজী বিদ্যার তাদৃশ অনুশীলন হইতেছে না; ও ইঙ্গরেজজাতির সহিত তদ্রাপ ভূয়িষ্ঠ সংসর্গ ঘটিতেছে না; স্কুতরাং সেই সেই স্থানে কুপ্রাপা ও কুসংস্কারের প্রাত্নভাব তদবস্থই রহিয়াছে। ফলতঃ, পল্লীগ্রামের অবস্থা কোনও অংশে কলিকাতার মত হইয়াছে, এরূপ নির্দেশ নিতান্ত অসঙ্গত। কার্য্যকারণভাবব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে, এরূপ সংস্কার কদাচ উদ্ভূত হইতে পারে না। কলিকাতায় যে কারণে যত কালে যে কার্য্যের উৎপত্তি ছইয়াছে, যে সকল স্থানে যাবৎ সেই কারণের তত কাল সংযোগ না ঘটিতেছে, তাবৎ তথায় সেই কার্য্যের উৎপত্তি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। কলিকাতায় যত কাল ইঙ্গরেজী বিজ্ঞার যেরূপ অনুশীলন ও ইঙ্গরেজজাতির সহিত যেরূপ ভূমিষ্ঠ সংসর্গ ছইয়াছে; পল্লীগ্রামে যাবৎ সর্বতোভাবে ঐরপ না ষটিতেছে, তাবৎ তথায় কলিকাতার অনুরূপ ফল লাভ কোনও মতে সম্ভবিতে পারে না। যাহা হউক, কলিকাতার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তদনুসারে পল্লীত্রামের অবস্থা অনুমান করা নিতান্ত অব্যবস্থা।

কলকথা এই, কোনও বিষয়ে মত প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, দে বিষয়ের বিশেষজ্ঞ না হইয়া, তাহা করা পরামর্শসিদ্ধ নছে। সবিশেষ অনুসন্ধান ব্যতিরেকে, কেহ কোনও বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন না। বহুবিবাহপ্রথা বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিলে, প্রজ্ঞস্থা ও নৃশংস প্রথার অনেক নিরুত্তি হইয়াছে, উহা আর পূর্কের মত প্রবল নাই, পরপ্রতারণা যাঁহার উদ্দেশ্য নহে, তাদৃশ ব্যক্তি কদাচ এরূপ নির্দেশ করিতে পারেন না। ইর্যার পরতন্ত্র, বা বিদ্ধেষ্ব বৃদ্ধির অধীন, অথবা কুসংকারবিশেষের বশবর্তী হইয়া, প্রস্তাবিত কোনও বিষয়ের প্রতিপক্ষতা করা মাত্র যাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য, তিনি সে বিষয়ের বিশেষজ্ঞই হউন, আর সম্পূর্ণ অনভিক্তই হউন, যাহা

স্বাপক্ষ সমর্থনের, বা পরপক্ষ খণ্ডনের, উপযোগী জ্ঞান করিবেন, ভাছাই সক্ষন্দে নির্দেশ করিবেন, যাহা নির্দেশ করিতেছেন, ভাছা সম্পূর্ণ অবাস্তব হইলেও, ভাছাকেই সে বিষয়ের প্রক্লভ অবস্থা বলিয়া কীর্ভন করিতে কিছু মাত্র সক্ষুচিত হইবেন না। কোনও ব্যক্তি, সদভিপ্রায়প্রবর্ত্তিত হইয়া, কার্য্যবিশেবের অনুষ্ঠান করিলে, উক্তবিধ ব্যক্তিরা ঐ অনুষ্ঠানকে, অসদভিপ্রায়প্রণোদিত বলিয়া, অম্রান মুখে নির্দেশ করেন; কিন্তু আপনারা যে জিগীবার বশবর্ত্তী হইয়া, অভধ্য নির্দেশ দ্বারা, অন্যের চক্ষে গুলিমুন্টি প্রক্ষেণ করিভেছেন, ভাছা একবারও ভাবিয়া দেখেন না।

### পঞ্চন আপত্তি।

কেছ কেছ আপত্তি করিতেছেন, বহুবিবাছপ্রথা নিবারিত ছইলে, কায়স্থজাতির আন্তরসের ব্যাঘাত ঘটিবেক। এই আপত্তি অতি তুর্মল ও অকিঞ্চিৎকর। আন্তরস না ছইলে, কায়স্থদিগের জাতিপাত ও ধর্মলোপ হয় না, এবং বিবাহবিষয়েও কোনও অম্ববিধা ঘটে না।

কায়স্থজাতি ছই শ্রেণীতে বিভক্ত; প্রথম কুলীন, দ্বিতীয় মোলিক। ঘোষ, বস্থু, মিত্র এই তিন দ্বর কুলীন কায়স্থ। মোলিক দ্বিবিধ, সিদ্ধা ও সাধ্য। দে, দত্ত, কর, সিংহ, সেন, দাস, গুহ, পালিত এই আট ঘর সিদ্ধা মোলিক। আর সোম, রুদ্রু, পাল, নাগ, ভঙ্কা, বিষ্ণু, ভদ্রু, রাহা, কুণ্ড, স্থার, চন্দ্রু, নন্দী, শীল, নাথ, রক্ষিত, আইচ, প্রভৃতি যে বায়ত্তর দ্বর কায়স্থ আছেন, তাঁহারা সাধ্য মোলিক। সাধ্য মোলিকেরা মর্য্যাদা বিষয়ে সিদ্ধা মোলিক অপেকা নিক্ষী। সিদ্ধা মোলিকেরা সম্মোলিক, সাধ্য মোলিকেরা বায়ত্তরিয়া, বলিয়া সচরাচর উল্লিখিত হইয়া থাকেন।

কারস্থজাতির বিবাহের স্থল ব্যবস্থা এই ;—কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কুলীনকন্তা বিবাহ করিতে হয় ; মোলিককন্তা বিবাহ করিলে, তাঁহার কুলত্রংশ ঘটে। কিন্তু, প্রথম কুলীনকন্তা বিবাহ করিয়া, মোলিককন্তা বিবাহ করিয়া, মোলিককন্তা বিবাহ করিলে, কুলের কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। কুলীনের অপর পুত্রেরা মৌলিককন্তা বিবাহ করিতে পারেন, এবং সচরাচর তাহাই করিয়া থাকেন। মৌলিক মাত্রের কুলীন পাত্রে কন্তাদান ও কুলীনকন্তা বিবাহ করা আবশ্যক। মৌলিকে মৌলিকে আদানপ্রদান হইলে, জাতিপাত ও ধর্মলোপ হয় না; কিন্তু, তাদৃশ আদানপ্রদান-

কারীদিগকে কায়স্থসমাজে কিছু ধ্য়ে হইতে হয়। ৬০, ৭০ বংসর পূর্ক্ষে, মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ নিতান্ত বিরল ছিল না, এবং নিতান্ত দোষাবহ বলিয়াও পরিগৃহীত হইত না।

মেলিকেরা কুলীনের দ্বিতীয় পুল্ল প্রভৃতিকে কন্যাদান করিয়া খাকেন। কিন্তু, কতিপয় মেলিক পরিবারের সঙ্কর্মপ এই, কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুল্লকে কন্যাদান করিতে হইবেক। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুল্ল প্রথমে মেলিককন্যা বিবাহ করিতে পারেন না। কুলীনকন্যা বিবাহ দ্বারা ঘাঁহার কুলরক্ষা হইয়াছে, মেলিক কায়স্থ, অনেক যত্ন ও অনেক অর্থব্যয় করিয়া, তাঁহাকে কন্যা দান করেন। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুল্ল এইরূপে মেলিকগৃহে যে দ্বিতীয় সংসার করেন, তাহার নাম আন্তরসঃ আর, যে সকল মেলিকের গৃহে এইরূপ বিবাহ হয়, তাঁহাদিগকে আন্তরসের ঘর বলে।

মেলিকেরা, আন্তরদ করিয়া, অনেক যত্নে জামাতাকে গৃহে রাখেন। তাহার কারণ এই বোর হয়, কুলীনের জ্যেষ্ঠ সম্ভান পিতৃমর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়। আন্তরদপ্রিয় মেলিকদিগের উদ্দেশ্য এই, তাঁহাদের দোহিত্র দেই মর্য্যাদার ভাজন হইবেক। কিন্তু, যে ব্যক্তির ত্নই সংসার, তাহার কোন স্ত্রী প্রথম পুত্রবতী হইবেক, তাহার স্থিরতা নাই। পূর্ব্ব-পরিণীতা কুলীনকন্যার অত্রে পুত্র জন্মিলে, আন্তরদের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। জামাতাকে পূর্ব্বপরিণীতা কুলীনকন্যার নিকটে যাইতে না দেওয়া, সেই উদ্দেশ্যসাধনের প্রবান উপায়। এজন্য, জামাতাকে সন্তুই করিয়া গৃহে রাখা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। তাদৃশ স্থলে, পূর্ব্বপরিণীতা কুলীনকন্যা স্বামীর মুখ দেখিতে পান না। বস্ততঃ, তাদৃশী কুলীনকন্যাকে, নাম মাত্রে বিবাহিতা হইয়া, বিধবা কন্যার ন্যায়, পিত্রালয়ে কাল্যাপন করিতে হয়। কুলীন জামাতাকে বশে রাখা বিলক্ষণ ব্যয়্যাধ্য , এজন্য, যে সকল আন্তর্রসপ্রিয় মৌলিকের অবস্থা স্কুয় হইয়াছে, তাঁহারা সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন

না; স্কুভরাং, আদারদের মুখ্য কল লাভ ভাঁছাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। ঈদৃশ স্থলে, কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র, কুলীনকন্যা ও মোলিক-কন্যা উভয়কে লইয়া, সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আজ্ঞরদ না করিলে, মেলিকের জাতিপাত বা ধর্মলোপ হয় না, এবং বিবাহ বিষয়েও কিছু মাত্র অস্থ্রিধা ঘটে না। কুলীনের মধ্যম প্রভৃতি পুত্রকে কন্সাদান করিলেই মৌলিকের সকল দিক রক্ষা হয়। এজন্য, প্রায় সকল মৌলিকেই তাদৃশ পাত্রে কন্সাদান করিয়া থাকেন। আমি কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কন্সাদান করিয়া থাকেন। আমি কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কন্সাদান করিয়াছি, নিরবচ্ছিন্ন এই অভিমানস্থখলোভের বশবর্তী হইয়া, কেবল কতিপয় মৌলিকপরিবার আজ্ঞরদ করেন। কিন্তু, তুক্ছ অভিমানস্থখর জন্য, পূর্ব্বপরিণীতা নিরপরাধা কুলীনকন্সার সর্ব্বনাশ করিতেছেন, ক্ষণ কালের জন্যেও সে বিবেচনা করেন না। যে দেশে আপন কন্যার হিতাহিত বিবেচনার পদ্ধতি নাই, সে দেশে পরের কন্যার হিতাহিত বিবেচনা স্বদূরপরাহত।

যে সকল আদ্যরসপ্রিয় পরিবার নিঃস্ব হইয়াছেন, এবং অর্থ ব্যয়্
করিয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে, আদ্যরস করিতে সমর্থ নহেন; তাঁহাদের
পক্ষে, আদ্যরস, অশেষ প্রকারে, বিলক্ষণ বিপদের স্বরূপ হইয়া
উঠিয়াছে। তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা এই, আদ্যরসপ্রথা এই দণ্ডে
রহিত হইয়া যায়। রাজশাসন দ্বারা এই কুংসিত প্রথার উচ্ছেদ
হইলে, তাঁহারা পরিক্রাণ বোধ করেন; কিন্তু, স্বয়ং সাহস করিয়া
পথপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। যদি তাঁহারা, আত্যরসে
বিসর্জ্জন দিয়া, কুলীনের দ্বিতীয় প্রভৃতি পুত্রে কন্যাদান করিতে
আরম্ভ করেন, তাঁহাদের জাতিপাত বা ধর্মালোপ হইবেক না। তবে,
আদ্যরস করিল না, অথবা করিতে পারিল না, এই বলিয়া,
প্রতিবেশীরা, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া, নিন্দা ও উপহাস করিবেন।
কেবল এই নিন্দার ও এই উপহাসের ভয়ে, তাঁহারা আদ্যরস হইতে

বিরত হইতে পারিতেছেন না। স্পাষ্ট কথা বলিতে হইলে, আমাদের দেশের লোক বড় নির্কোণ, বড় কাপুরুষ।

রাজশাসন দ্বারা বহুবিবাহপ্রাথা নিবারিত হইলে, আদ্যরসের ব্যাঘাত ঘটিবেক, সন্দেহ নাই; কিন্তু, কতিপর মেলিকপরিবারের তুচ্ছ অভিযানমুখের ব্যাঘাত ভিন্ন, কারম্বজাতির কোনও অংশে কোনও অস্থবিধা বা অপকার ষটিবেক, তাহার কোনও সম্ভাবনা লক্ষিত বা অনুমেয় হইতেছে না। আদ্যরস, কায়স্থজাতির পক্ষে, অপরিহার্য্য ব্যবহার নহে। এই ব্যবহার অশেষ প্রকারে অনিষ্টকর ও অধর্মকর, তাহার সন্দেহ নাই। যখন, এই ব্যবহার রহিত হইলে, কারস্থজাতির অহিত, অংশ্য, বা অন্যবিধ অস্ত্রবিধা বা অপকার ঘটিতেছে না, তখন উহা বহুবিবাহ নিবারণের আপত্তিস্বরূপে উত্থাপিত বা পরিগৃহীত ছওয়া কোনও মতে উচিত বা ন্যায়ানুগত নহে। আর, যদি রাজনিয়ম ছারা, বা অন্যবিধ কারণে, অকারণে একাধিক বিবাহ করিবার প্রথা রহিত হইয়া যায়, তাহা হইলেও আদ্যরদের এককালে উচ্ছেদ হই-তেছে না। কুলীনের যে সকল জ্যেষ্ঠ সম্ভানের প্রীবিয়োগ ঘটিবেক, তাঁহারা আদ্যরদের ঘরে দারপরিগ্রহ করিতে পারিবেন। যাহা হউক, **धरे जानातरमत बााचां चिरितक, जञ्जत तहारिताहश्राथा निराति**छ ছওয়া উচিত নছে, ঈদৃশ আপত্তি উত্থাপন করা কেবল আপনাকে উপহাসাম্পদ করা মাত্র।

# ষষ্ঠ আপত্তি।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, এ দেশে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, অশেষবিধ অনিই ঘটিতেছে, সন্দেহ নাই; যাহাতে তাহার নিবারণ হয়, সে বিষয়ে সাধ্যানুসারে সকলের যথোচিত যত্ন ও চেই। করা নিতান্ত উচিত ও আবশ্যক। কিন্তু, বহুবিবাহ সামাজিক দোষ; সমাজিক দোষের সংশোধন সমাজের লোকের কার্য্য; সে বিষয়ে গ্রন্থিকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওরা কোনও ক্রমে বিধের নহে।

এই আপত্তি শুনিয়া, আমি কিয়ৎ ক্ষণ হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। সামাজিক দোবের সংশোধন সমাজের লোকের কার্য্য, এ কথা শুনিতে আপাততঃ অত্যন্ত কর্মস্থকর। যদি এ দেশের লোক সামাজিক দোবের সংশোধনে প্রাবৃত্ত ও যত্নবান্ হয়, এবং অবশেষে কৃতকার্য্য হইতে পারে, তাহা অপেক্ষা স্থথের, আহ্লাদের, ও দোভাগ্যের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু দেশস্থ লোকের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, বিবেচনাশক্তি প্রভৃতির অশেব প্রকারে যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এবং অদ্যাপি পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে তাঁহারা সমাজের দোষসংশোধনে যতু ও চেটা করিবেন, এবং সেই যত্নে ও সেই চেন্টায় ইন্টিসিদ্ধি হইবেক, সহজে সে প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না। ফলতঃ, কেবল আমাদের यद्व ও চেফায়, मधार्ष्णत मः स्थाधनकार्या मन्भन्न इहेर्दक, এथन उ এ দেশের দে দিন, সে সোভাগ্যদশা উপস্থিত হয় নাই; এবং কত কালে উপস্থিত হইবেক, দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া, ভাছা

স্থির বলিতে পারা যায় না। বোধ হয়, কখনও সে দিন, সে সোভাগ্যদশা, উপস্থিত হইবেক না।

বাঁহারা এই আপত্তি করেন, তাঁহারা নব্য সম্প্রাণারের লোক।
নব্য সম্প্রাণারের মধ্যে ধাঁহারা অপেক্ষাক্ত বয়োরুদ্ধ ও বহুদলী হইয়াছেন, তাঁহারা, অর্কাচীনের প্রায়, সহসা এরপ অসার কথা মুথ হইতে
বিনিগত করেন না। ইহা যথার্থ বটে, তাঁহারাও এক কালে অনেক
বিষয়ে অনেক আক্ষালন করিতেন; সমাজের দোবসংশোধন ও
সমাজের শ্রীরাদ্ধিনাধন তাঁহাদের জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য, এ কথা
সর্বা কণ তাঁহাদের মুখে নৃত্য করিত। কিন্তু, এ সকল পঠদদশার
ভাব। তাঁহারা, পঠদদশা সমাপন করিয়া, বৈষয়িক ব্যাপারে প্রবুদ্ধ
হইলেন। ক্রমে ক্রমে, পঠদদশার ভাবের তিরোভাব হইতে লাগিল।
অবশেষে, সামাজিক দোবের সংশোধন দুরে থাকুক, ক্ষয়ং সেই সমস্ত
দোবে সম্পূর্ণ লিপ্ত হইয়া, সচ্ছন্দ চিত্তে কাল্যাপন করিতেছেন। এখন
তাঁহারা বহুদলী হইয়াছেন; সমাজের দোষসংশোধন, সমাজের শ্রীরাদ্ধিন
সাধন, এ সকল কথা, ভ্রান্তি ক্রমেও, আর তাঁহাদের মুখ হইতে
বহিগতি হয় না; বরং, এ সকল কথা শুনিলে, বা কাহাকেও এ সকল
বিষয়ে সচেন্ট হইতে দেখিলে, তাঁহারা উপহাস করিয়া থাকেন।

এই সম্প্রদায়ের অপ্পবয়ক্ষদিগের একণে পঠদদশার ভাব চলিতেছে। অপ্পবয়ক্ষ দলের মধ্যে, যাঁহারা অপ্প বয়সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদেরই আস্ফালন বড়। তাঁহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া, অনায়াসে লোকের এই প্রভীতি জন্মিতে পারে, তাঁহারা সমাজের দোষসংশোধনে ও প্রীরৃদ্ধিসম্পাদনে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যে মুখমাত্রসার, অন্তরে সম্পূর্ণ অসার, অনায়াসে সকলে তাহা বুঝিতে পারেন না। তাদৃশ ব্যক্তিরাই, উন্নত ও উদ্ধৃত বাক্যে, কহিয়া থাকেন, সমাজের দোষসংশোধন সমাজের লোকের কার্য্য, সে বিবয়ে গবর্ণমেণ্টকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া বিবয়ে নহে।

কিন্তু, দমাজের দোষদংশোধন কিরুপ কার্য্য, এবং কিরুপ দমাজের লোক, অন্তদীয় দাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া, দমাজের দোষ দংশোধনে দমর্থ, যাঁহাদের দে বোধ ও দে বিবেচনা আছে, তাঁহারা, এ দেশের অবস্থা দেখিয়া, কখনই দাহদ করিয়া বলিতে পারেন না, আমরা কোনও কালে, কেবল আত্মযত্নে ও আত্মচেন্টায়, দামাজিক দোবের দংশোধনে ক্লতকার্য্য হইতে পারিব। আমরা অত্যন্ত কাপুক্ষ, অত্যন্ত অপদার্থ; আমাদের হতভাগা দমাজ অতিকুৎদিত দোষপরস্পারায় অত্যন্ত পরিপূর্ণ। এ দিকের চন্দ্র ও দিকে গেলেও, এরপ লোকের ক্ষমতায়, এরপ দমাজের দোষদংশোধন দম্পার হইবার নহে। উল্লিখিত নব্য প্রামাণিকেরা কথায় বিলক্ষণ প্রবীণ; তাঁহাদের যেরূপ বৃদ্ধি, ষেরূপ বিদ্যা, ষেরূপ ক্ষমতা, তদপেক্ষা অনেক অধিক উচ্চ কথা কহিয়া থাকেন। কথা বলা যত সহজ, কার্য্য করা ভত সহজ নহে।

আমাদের সামাজিক দোবের সংশোধনে প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা বিষয়ে ছুটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথম, ত্রাহ্মণজাতির কন্তাবিক্রের; দ্বিতীয়, কারস্থজাতির পুত্রবিক্রেয়। ত্রাহ্মণজাতির অধিকাংশ শ্রোত্রিয় ও অনেক বংশজ কন্তা বিক্রেয় করেন; আর, সমুদায় শ্রোত্রিয় ও অধিকাংশ বংশজ কন্তা ক্রেয় করিয়া বিবাহ করেন। এই ক্রেয়বিক্রেয় শাস্ত্র অনুসারে অতি গহিত কর্ম্ম; এবং প্রকারাম্বরে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, অতি জ্বন্য ব্যবহার। অত্তি কহিয়াছেন,

ক্রেরক্রীতা চ যা কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে।
তত্মাং জাতাঃ স্থতান্তেষাং পিতৃপিগুং ন বিদ্যতে॥ (১)
ক্রেয় করিয়া যে ক্সাকে বিবাহ করে, সে পত্নী নহে; তাহার
গর্ভে যে সকল পুত্র জন্মে, তাহারা পিতার পিগুদানে অধিকারী
নয়।

ক্য়ক্রীতা তু যা নারী ন সা পত্যুভিধীয়তে। ন সা দৈবে ন সা পৈত্যে দাসীং তাৎ কবয়ো বিহুঃ॥ (২)

ক্রম্ম করিয়া যে নারীকে বিবাহ করে, তাহাকে পত্নী বলে না ; সে দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে বিবাহকর্তার সহধর্মচারিণী হইতে পারে না ; পণ্ডিতেরা তাহাকে দাসী বলিয়া গণনা করেন।

শুল্কেন যে প্রয়ন্থন্তি স্বস্তুতাং লোভমোহিতাঃ। আত্মবিক্রয়িণঃ পাপা মহাকিলিবকারিণঃ। পতন্তি নরকে ঘোরে মৃত্তি চাসপ্তমং কুলম্ (৩)॥

যাহার। লোভ বশতঃ পণ লইয়া কন্তাদান করে, সেই আত্মবিক্রয়ী পাপাত্মা মহাপাতককারীরা যোর নরকে পতিত হয় এবং উদ্ধি-তন সাত পুৰুষকে নরকে নিক্ষিপ্ত করে।

বৈকুণ্ঠবাসী হরিশর্মার প্রতি ত্রন্ধা কহিয়াছেন,

যঃ কন্যাবিক্ররং মূঢ়ো লোভাচ্চ কুরুতে দ্বিজ।
স গচেছন্তরকং ঘোরং পুরীষহ্রদসংজ্ঞকম্ ॥
বিক্রীতায়াশ্চ কন্যায়া যঃ পুলো জায়তে দ্বিজ।
স চাণ্ডাল ইতি জ্যোঃ সর্বধর্মবহিষ্কৃতঃ॥ (৪)

হে দ্বিজ, যে মৃঢ় লোভ বশতঃ কন্তা বিক্রের করে, সে পুরীবহ্রদ নামক ঘোর নরকে যায়। হে দ্বিজ, বিক্রীতা কন্তার যে পুত্র জন্মে, সে চাণ্ডাল, তাহার কোনও ধর্মে অধিকার নাই।

দেখ! কন্যাক্রয় করিয়া বিবাহ করা শাস্ত্র অনুসারে কত দূষ্য। শাস্ত্রকারেরা তাদৃশ স্ত্রীকে পত্নী বলিয়া, ও তাদৃশ স্ত্রীর গর্ভজাত

<sup>(</sup>२) मखकबीयांश्याध्या

<sup>(</sup>७) উद्यार्ख्य मृज कामार्भवहन।

<sup>(</sup> ८ ) क्रियारयागमात् । उनविश्य अधामः।

সম্ভানকে পুত্র বলিয়া, অপ্পীকার করেন না , তাঁহাদের মতে তাদৃশ স্ত্রী দাসী , তাদৃশ পুত্র সর্ব্বধর্মবহিষ্কৃত চাণ্ডাল। সন্ত্রীক হইয়া ধর্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয় ; কিন্তু, শাস্ত্র অনুসারে, তাদৃশ স্ত্রী ধর্মকার্য্যে স্বামীর সহচারিণী হইতে পারে না। পিণ্ডপ্রত্যাশায় লোকে পুত্র প্রার্থনা করে ; কিন্তু, শাস্ত্র অনুসারে, তাদৃশ পুত্র পিতার পিণ্ডদানে অধিকারী নহে। আর, যে ব্যক্তি অর্থলোভে কন্যা বিক্রেয় করে, সে চির কালের জন্য নরকগামী হয় এবং পিতা পিতামহ প্রভৃতি উদ্ধৃতন সাত পুক্ষকে নরকে নিক্ষিপ্ত করে।

অর্থলোভে কন্সা বিক্রয় ও কন্সা ক্রয় করিয়া বিবাহ করা অভি
জবন্স ও ঘোরতর অধর্মকর ব্যবহার, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া
থাকেন; যাঁহারা কন্সা বিক্রয় করেন, এবং যাঁহারা, কন্সা ক্রয় করিয়া,
বিবাহ করেন, তাঁহারাও, সময়ে সময়ে, এই ক্রয়বিক্রয় ব্যবসায়কে
অভি ঘণিত ও জঘন্স ব্যবহার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই
ব্যবহার, যাহার পর নাই, অধর্মকর ও অনিষ্টকর, ভাহাও সকলের
বিলক্ষণ হাদয়ঙ্গম হইয়া আছে। যদি আমাদের সামাজিক দোবের
সংশোধনে প্রস্তুত্তি ও ক্ষমতা থাকিত, ভাহা হইলে, এই কুৎসিত
কাণ্ড এত দিন এ প্রদেশে প্রচলিত থাকিত না।

বান্দণজাতির কন্সাবিক্রয় ব্যবসায় অপেক্ষা, কায়স্থজাতির পু্রুবিক্রয় ব্যবসায় আরও ভয়ানক ব্যাপার। মধ্যবিধ ও হীনাবস্থ
কায়স্থজাতির কন্সা হইলেই সর্বনাশ। কন্সার যত বয়োর্দ্ধি হয়,
পিতার সর্ব্ব শরীরের শোণিত শুক্ষ হইতে থাকে। যার কন্সা, তার
সর্ব্বনাশ; যার পু্রু, তার পৌষ মাস। বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে,
পুরুবান্ ব্যক্তি, অলক্ষার, দানসাম্প্রী প্রভৃতি উপলক্ষে, পুরুরর এত
মূল্য প্রার্থনা করেন, যে মধ্যবিধ ও হীনাবস্থ কায়স্থের পক্ষে কন্সাদায়
হইতে উদ্ধার হওয়া দ্রঘট হয়। এ বিষয়ে বরপক্ষ এরপ নির্লক্ষ্ম ও
মূশাংস ব্যবহার করেন, যে তাঁহাদের উপর অত্যন্ত অপ্রাদ্ধা জ্বের।

কৌতুকের বিষয় এই, কন্সার বিবাহ দিবার সময় ঘাঁহারা শশবাস্ত ও বিপদ্গ্রস্ত হয়েন ; পুক্রের বিবাহ দিবার সময়, ভাঁহাদেরই আর একপ্রকার ভাবভন্দী হয়। এইরূপে, কারস্থেরা কন্সার বিবাহের সময় মহাবিপদ, ও পুত্রের বিবাহের সময় মহোৎসব, জ্ঞান করেন। পুত্র-বিক্রা ব্যবসায় যে অতি কুৎসিত কর্ম, তাহা কায়স্থ মাত্রে স্থীকার করিরা থাকেন; কিন্তু আপনার পুত্রের বিবাহের সময়, সে বোরও थारक ना, स्म विस्कृता शाकिना। जाम्हर्सात विवत এই, याँशाता নিজে স্থশিক্ষিত ও পুত্রকে স্থশিক্ষিত করিতেছেন, এ ব্যবসায়ে তাঁছারাও নিতান্ত অম্প নির্দয় নহেন। যে বালক বিশ্ববিস্তালয়ের প্রবৈশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার মূল্য অনেক; যে তদপেক্ষা উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, ভাষার মূল্য ভদপেক্ষা অনেক অধিক; যাহারা তদপেক্ষাও অধিকবিতা হইয়াছে, তাহাদের সহিত কন্তার বিবাহ প্রস্তাব করা অনেকের পক্ষে অসংসাহসিক ব্যাপার। আর, যদি তহুপরি ইউকনির্মিত বাসস্থান ও গ্রাসাক্ষাদনের সমাবেশ থাকে, তাহা হইলে, সর্মনাশের ব্যাপার। বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন না ছইলে, তাদুশ স্থলে বিবাহের কথা উত্থাপনে অধিকার নাই। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পল্লীগ্রাম অপেকা কলিকাভায় এই ব্যবসায়ের বিষম প্রাহর্ভাব। সর্বাপেকা আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ত্রান্ধাব্র কন্তার মূল্য ক্রমে অম্প হইয়া আসিতেছে, কারস্থজাতির পুত্রের মূল্য উত্তরোত্তর অধিক হইয়া উঠিতেছে। যদি বান্ধার এইরূপ থাকে, অথবা আরও গরম হইয়া উঠে; তাহা হইলে, মধ্যবিধ ও হীনাবস্থ কায়স্ত-পরিবারের অনেক কম্মাকে, ত্রাহ্মণজাতীয় কুলীনকন্মার ন্যায়, অবিবাহিত অবস্থায় থাকিতে হইবেক।

বেরূপ দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়, কায়স্থ মাত্রে এ বিষয়ে বিলক্ষণ জালাতন হইয়াছেন। ইহা যে অতি লজ্জাকর ও ঘূণাকর ব্যবহার, সে বিষয়ে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। কায়স্থজাতি, একবাক্য হইয়া, যে বিষয়ে দ্বণা ও বিশ্বেষ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা অস্ত্রাপি প্রচলিত আছে কেন। যদি এ দেশের লোকের সামাজিক দোষের সংশোধনে প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে, কায়স্থ-জাতির পুত্রবিক্রয় ব্যবহার বহু দিন পূর্ব্বে রহিত হইয়া যাইত।

এ দেশের হিন্দ্রসমাজ ঈদৃশ দোষপরম্পরায় পরিপূর্ণ। পূর্বোক্ত নব্য প্রামাণিকদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এ পর্যাস্ত, তাঁহারা তন্মধ্যে কোন কোন দোষের সংশোধনে কত দিন কিরূপ যত্ন ও চেফা করিয়া-ছেন; এবং তাঁহাদের যত্নে ও চেফায় কোন কোন দোষের সংশোধন ছইয়াছে; এক্ষণেই বা তাঁহারা কোন কোন দোষের সংশোধনে চেফা ও যত্ন করিতেছেন।

বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, অশেষ প্রকারে হিল্পুসমাজের অনিষ্ট ঘটিতেছে। সহজ্ঞ সহজ্ঞ বিবাহিতা নারী, যার পর নাই, যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। ব্যক্তিচারদোষের ও জ্রনহত্যাপাপের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। দেশের লোকের যত্নে ও চেফায় ইহার প্রতিকার হওয়া কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। সম্ভাবনা থাকিলে, ভদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন থাকিত না। একণে, বহুবিবাহপ্রথা রহিত হওয়া আবশ্যক, এই বিবেচনায়, রাজদ্বারে আবেদন করা উচিত: অথবা এরপ বিষয়ে রাজদারে আবেদন করা ভাল নয়, অতএব তাহা প্রচলিত থাকুক, এই বিবেচনায়, ক্ষান্ত থাকা উচিত। এই জ্ঘন্য ও নুশংস প্রথা প্রচলতি থাকাতে, সমাজে যে গরীয়সী অনিউপরম্পরা ঘটিতেছে, যাঁহারা তাহা অহরহঃ প্রত্যক করিতেছেন, এবং তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, যাঁহাদের অন্তঃকরণ হুঃসহ घुःशानत्न मक्ष इरेटज्राह, जाँशात्मत वित्वह्नाग्न, त्य छेशात्म इछेक, अ প্রথা রহিত হইলেই, সমাজের মঙ্গল। বস্ততঃ, রাজশাসন দ্বারা এই नुगःग প্রথার উদ্ভেদ হইলে, সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল ঘটিবেক, তাহার কোনও হেতু বা সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না।

যাঁহারা তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন, তাঁহাদের যে কোনও প্রকারে অন্যায় বা অবিবেচনার কর্ম করা হইয়াছে, তর্ক দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করাও নিতান্ত সহজ বোধ হয় না। আমাদের ক্ষমতা গবর্ণ-মেণ্টের হস্তে দেওয়া উচিত নয়, এ কথা বলা বালকতা প্রদর্শন মাত্রে। আমাদের ক্ষমতা কোথায়। ক্ষমতা থাকিলে, ঈদৃশ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকটে যাওয়া কদাচ উচিত ও আবশ্যক হইত না; আমরা নিজেই সমাজের সংশোধনকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম। ইচ্ছা নাই, চেটা নাই, ক্ষমতা নাই, স্মৃতরাং সমাজের দোষসংশোধন করিতে পারিবেন না; কিন্তু, তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করিলে, অপমানবোধ বা সর্মান্তিরান করিবেন, এরূপ লোকের সংখ্যা, বোধ করি, অধিক নহে; এবং অধিক না হইলেই, দেশের ও সমাজের মঙ্গল।

## সপ্তম আপত্তি।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, ভারতবর্ষের দর্ম প্রদেশেই, হিন্দু
মুদলমান উভরবিধ দম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে, বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত
আছে। তম্মধ্যে, কেবল বাঙ্গালাদেশের হিন্দু দম্প্রদায়ের লোক, ঐ প্রধা
রহিত করিবার নিমিত্ত, আবেদন করিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশ ভারতবর্ষের
এক অংশ মাত্র। এক অংশের এক সম্প্রদায়ের লোকের অনুরোধে,
ভারতবর্ষীয় বাবতীয় প্রজাকে অসন্তুষ্ট করা গ্রন্থেদেতের উচিত নহে।

এই আপত্তি কোনও ক্রমে যুক্তিযুক্ত ৰোধ হইতেছে না। বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে, বাঙ্গালাদেশে হিল্পুসম্প্রদায়ের মধ্যেয়ত দোষ ও যত অনিষ্ট ঘটিতেছে; বোগ হয়, ভারতবর্ষের অন্ম অন্য অংশে তত নহে, এবং বাঙ্গালাদেশের মুসলমানসম্প্রদায়ের মধ্যেও, সেরুগ দোৰ বা সেরপ অনিষ্ট শুনিতে পাওয়া যায় না। সে যাহা ছউক, যাঁছারা আবেদন করিয়াছেন, বাঙ্গালাদেশে ছিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে বহুবিবাছনিবন্ধন যে অনিষ্ট সংঘটন হইতেছে, তাহার নিবারণ হয়, এই তাঁহাদের উদ্দেশ্য, এই তাঁহাদের প্রার্থনা। এ দেশের মুসলমানসম্প্রদায়ের লোক বহু বিবাহ করিয়া থাকেন; তাঁহারা চিরকাল সেরূপ করুন; তাহাতে আবেদনকারীদিগের কোনও আপত্তি নাই, এবং তাঁহাদের এরূপ ইচ্ছাও নহে, এবং প্রার্থনাও নহে, যে গবর্ণমেণ্ট এই উপলক্ষে মুসলমানদিগেরও বহুবিবাহের পথ ৰুদ্ধ করিয়া দেন ; অথবা, গবর্ণমেণ্ট এক উদ্যুমে ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণ লোকের পক্ষে বিবাহ বিষয়ে ব্যবস্থা কৰুন, ইহাও তাঁহাদেয় অভিপ্ৰেত

নছে। বহুবিবাহসূত্রে স্বদস্পাদায়ের যে মহতী গুরবন্ধা ঘটিয়াছে, তদ্দর্শনে তাঁছারা তুংখিত ছইয়াছেন, এবং দেই তুরবস্থা বিমোচনের উপায়ান্তর না দেখিয়া, রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন। স্বসম্প্রদায়ের তুরবস্থা বিমোচন মাত্র ভাঁছাদের উদ্দেশ্য । यদি গবর্ণমেণ্ট, সদয় হইয়া, তাঁহাদের আবেদন আছ করিয়া, এ দেশের হিন্দুসম্প্রদায়ের বিবাহ বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন, তাহাতে এ প্রদেশের মুদলমান সম্প্রদায়, অথবা ভারতবর্ষের অস্তান্ত প্রদেশের হিন্দু মুদলমান উভয় সম্প্রদায়, অসন্তুট হইবেন কেন। এ দেশের ছিল্ফুসম্প্রদায় গবর্ণ-মেণ্টের প্রজা। তাঁহাদের সমাজে কোনও বিষয় নিরতিশয় ক্লেশকর হইরা উঠিরাছে। তাঁহাদের যত্নেও ক্ষমতায় সে ক্লেশের নিবারণ ছইতে পারে না; অর্থচ দে ক্লেশের নিবারণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। প্রজারা, নিকপার হইরা, রাজার আশ্রর এছণ পূর্মক, নহায়তা প্রার্থনা করিয়াছে। এমন স্থলে, প্রজার প্রার্থনা পরিপূরণ করা রাজার অবশ্যকর্ত্তব্য। এক প্রদেশের প্রজাবর্গের প্রার্থনা অনুসারে, তাহাদের হিতার্থে, কেবল সেই প্রদেশের জন্য, কোনও ব্যবস্থা বিধি-বদ্ধ করিলে, হয় ত প্রদেশান্তরীয় প্রজারা অসমুষ্ট ছইবেক, এই আশক্ষা করিয়া সে বিষয়ে বৈমুখ্য অবলম্বন করা রাজধর্ম নছে।

এরপ প্রবাদ আছে, ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরেল মহাত্মা লার্ড বেণ্টিক, অতি নৃশংস সহগমনপ্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত, রুতসঙ্কংপ হইরা, প্রধান প্রধান রাজপুরুবদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই স্পট্ট বাক্যে কহিয়াছিলেন, এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যান্ত, যাবতীয় লোক যৎপরোনাস্তি অসন্তুট হইবেক, এবং অবিলয়ে রাজবিদ্রোহে অভ্যুত্থান করিবেক। মহামতি মহাসত্ত্ব গবর্ণর জেনেরেল, এই সকল কথা শুনিয়া, ভীত বা হতোৎসাহ না হইয়া কহিলেন, যদি এই প্রথা রহিত করিয়া এক দিন আমাদের রাজ্য থাকে,

ভাষা হইলেও ইঙ্গরেজজাতির নামের যথার্থ গোরব ও রাজ্যাধিকারের সম্পূর্ণ সার্থকতা হইবেক। তিনি, প্রজার ছঃখদর্শনে দয়ার্ভিচিত্ত ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, এই মহাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। একণে আমরা সেই ইঙ্গরেজজাতির অধিকারে বাস করিতেছি। কিন্তু অবস্থার কত পরিবর্ত্ত হইয়াছে। যে ইঙ্গরেজজাতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, রাজ্যদংশভয় অ্যাহ্য করিয়া, প্রজার ছঃখ বিমোচন করিয়াছেন; একণে
স্বতঃপ্রবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, প্রজারা বারংবার প্রার্থনা করিয়াও
কৃতকার্য্য হইতে পারে না। হায়!

#### "তে কেইপি দিবসা গতাঃ"। সে এক দিন গিয়াছে।

যাহা হউক, আবেদনকারীদের অভিমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলে, গবর্ণমেণ্ট এ প্রদেশের মুসলমান বা অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু মুসলমান উভয়বিধ প্রজাবর্গের নিকট অপরাধী হইবেন, অথবা তাহারা অসমুফুট হইবেক, এই ভয়ে অভিভূত হইয়া, আবেদিত বিষয়ে বৈমুখ্য অবলম্বন করিবেন, এ কথা কোনও মতে আদ্বেয় হইতে পারে না। ইক্সরেজজাতি তত নির্কোধ, তত অপদার্থ ও তত কাপুক্ষ নহেন। যেরূপ শুনিতে পাই, তাঁহারা, রাজ্যভোগের লোভে আরুট হইয়া, এ দেশে অধিকার বিস্তার করেন নাই; সর্কাংশে এ দেশের শীর্ষদ্ধিনাই তাঁহাদের রাজ্যাধিকারের প্রধান উদ্দেশ্য।

এ স্থলে, একটি কুলীনমছিলার আক্ষেপোক্তির উল্লেখ না করিয়া, ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। ঐ কুলীনমছিলা ও তাঁছার কনিষ্ঠা ভাগিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, জ্যেষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার না কি বছবিবাহ নিবারণের চেন্টা হইতেছে। আমি কহিলাম, কেবল চেন্টা নয়, যদি ভোমাদের কপালের জ্যোর থাকে, আমরা এ বারে ক্লভকার্য্য হইতে পারিব। ভিনি কহিলেন, যদি আর কোনও জ্যোর না পাকে, ভবে ভোমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না, কুলীনের মেয়ের

নিভান্ত পোড়া কপাল, দেই পোড়া কপালের জোরে যত হবে, তা আমরা বিলক্ষণ জানি। এই বলিয়া, মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক, কিয়ৎ ক্ষণ ক্রোড়স্থিত শিশু কথাটির মুখ নিরীক্ষণ করিলেন; অনস্তুর, সজল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, বহুবিবাহ নিবারণ হইলে, আমাদের আর কোনও লাভ নাই; আমরা এখনও যে স্থুখ ভোগ করিতেছি, তখনও সেই স্থুখ ভোগ করিব। তবে যে হতভাগীরা আমাদের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, যদি তাহারা আমাদের মত চিরত্রংখিনী না হয়, তাহা হইলেও আমাদের অনেক ত্রুখ নিবারণ হয়। এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, সেই কুলীনমহিলা কহিলেন, সকলে বলে, এক জীলোক আমাদের দেশের রাজা; কিন্তু আমরা দে কথায় বিশ্বাস করি না; জীলোকের রাজ্যে জীজাতির এত তুরবস্থা হইবেক কেন। এই কথা বলিবার সময়, তাঁহার ম্লান বদনে বিষাদ ও নৈরাশ্য এরূপ স্থুম্পেট ব্যক্ত হইতে লাগিল যে আমি দেখিয়া, শোকে অভিতৃত হইয়া, অঞ্চ বিসর্জন করিতে লাগিলাম।

হা বিধাতঃ ! তুমি কি কুলীনকন্সাদের কপালে, নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশ-ভোগ ভিন্ন, আর কিছুই লিখিতে শিখ নাই। উল্লিখিত আক্ষেপবাক্য আমাদের অধীশ্বরী করুণামরী ইংলপ্তেশ্বরীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি সাতিশায় লজ্জিত ও নিরতিশায় দুঃখিত হন, সন্দেহ নাই।

এই ছুই কুলীনমহিলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই ;—ইঁহারা ছুপুরুষিয়া ভঙ্গকুলীনের কত্যা এবং স্বক্তভঙ্গ কুলীনের বনিতা। জ্যেষ্ঠার বয়ঃক্রম ২০,২১ বৎসর, কনিষ্ঠার বয়ঃক্রম ১৬,১৭ বৎসর। জ্যেষ্ঠার স্বামীর বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর, তিনি এ পর্যাস্ত কেবল ১২ টি বিবাহ করিয়াছেন। কনিষ্ঠার স্বামীর বয়ঃক্রম ২৫,২৬ বৎসর, তিনি এ পর্যাস্ত ২৫ টির অধিক বিবাহ করিতে পারেন নাই।

#### উপদংহার।

রাজশাসন দারা বহুবিবাহ প্রথার নিবারণচেষ্টা বিষয়ে, আমি যে সকল আপতি শুনিতে পাইরাছি, উহাদের নিরাকরণে যথাশক্তি যত্ন করিলাম। আমার যত্ন কত দূর সকল হইরাছে, বলিতে পারি না। যাঁহারা দরা করিয়া এই পুস্তক পাঠ করিবেন, তাঁহারা তাহার বিবেচনা করিতে পারিবেন। এ বিষয়ে এতদ্বাতিরিক্ত আরও কতিপায় আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে; দে সকলেরও উল্লেখ করা আবশ্যক।

প্রথম; —কতকগুলি লোক বিবাহ বিবয়ে যথেচ্ছারী; ইক্ছা
হইলেই বিবাহ করিয়া থাকেন। এরপ ব্যক্তি সকল নিজে সংসারের
কর্ত্তা; স্প্তরাং, বিবাহ প্রস্তৃতি সাংসারিক বিষয়ে অস্তুদীয় ইচ্ছার
বশবর্তী নহেন। ইহারা স্বেচ্ছা অনুসারে ২, ৩, ৪, ৫ বিবাহ করিয়া
থাকেন। ইহারা আপত্তি করিতে পারেন, সাংসারিক বিষয়ে মনুষ্য
মাত্রের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ও স্বেচ্ছা অনুসারে চলিবার সম্পূর্ণ ক্ষরতা
আছে; প্রতিবেশিবর্গের সে বিষয়ে কথা কহিবার বা প্রতিবন্ধক
হইবার অধিকার নাই। যাঁহাদের একাধিক বিবাহ করিতে ইচ্ছা বা
প্রারম্ভি নাই, তাঁহারা এক বিবাহে সন্তুটি হইয়া সংসার্যাত্রা নির্বাহ
কর্ষন; আমরা তাঁহাদিগকে অধিক বিবাহ করিতে অনুরোধ করিব না।
আমাদের অধিক বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে, আমরা তাহা করিব;
সে বিষয়ে তাঁহারা দেখিদর্শন বা আপত্তি উত্থাপন করিবেন কেন।

দ্বিতীয় ;—পিতা মাতা পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন। বিবাহের পর, কন্তাপক্ষীয়দিগকে, বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রী দিরা, মধ্যে মধ্যে জামাতার ভত্ত্ব করিতে হয়। তত্ত্বের সামগ্রী ইচ্ছানুদ্ধপ না হইলে, জামাতৃপক্ষীয় গ্রীলোকেরা অসন্তুট হইয়া থাকেন। কোনও কোনও স্থলে, এই অসন্তোষ এত প্রবল ও তুর্নিবার হইয়া উঠে যে ঐ উপলক্ষে পুনরায় পুত্রের বিবাহ দেওয়া আবশ্যক হয়।

তৃতীয়;—কখনও কখনও, বৈবাহিকদিগের পরস্পার বিলক্ষণ অস্বরম ঘটিরা উঠে। তথাবিধ স্থলেও, পিতা মাতা, বৈবাহিককুলের উপর আক্রোশ করিয়া, পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকেন।

চতুর্থ; — কোনও কোনও স্থলে, অকারণে বা অতি সামান্ত কারণে, পুত্রবধ্র উপর শাশুড়ীর উৎকট বিদ্বেষ জম্মে। তিনি, সেই বিদ্বেষ-বুদ্ধির বশবর্ত্তিনী হইয়া, স্বামীকে সমত করিয়া, পুনরায় পুত্রের বিবাহ দেন।

পঞ্ম;—অধিক অলস্কার দানদামত্রী প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে, এই লোভে আক্রান্ত হইয়া, কোনও কোনও পিতা মাতা কদাকারা কন্সার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। সেই স্ত্রীর উপর পুত্রের অনুরাগ না জন্মিলে, পুনরায় তাহার বিবাহ দিতে হয়।

ষষ্ঠ ;— অন্য কোনও লোভ নাই, কেবল কুটুম্বিভার বড় সুখ ইইবেক, এ অনুরোধেও, পিতা মাতা, পুত্রের হিডাহিত বিবেচনা না করিয়া, তাহার বিবাহ দিয়া থাকেন। সে স্থলেও, অবশেষে, পুনরার পুত্রের বিবাহ দিবার আবশ্যকতা ঘটে।

যদি রাজশাসন দ্বারা বহুবিবাছপ্রথা রহিত হইরা যায়, তাহা
হইলে, পুজের বিবাহ বিষয়ে পিতা মাতার যে স্বেচ্ছাচার আছে,
তাহার উদ্দেদ হইবেক। স্মৃত্রাং, উাহাদেরও, এই প্রথার নিবারণ
বিষয়ে, আপত্তি করিবার আবশ্যকতা আছে। কিন্তু ও পর্যান্ত, কোনও
পক্ষ হইতে, তাদৃশ আপত্তি, স্পাই বাক্যে, উচ্চারিত হয় নাই।
স্মৃত্রাং, এ সকল আপত্তির নিরাকরণে প্রেরত হইবার প্রয়োজন নাই।
বহুবিবাহপ্রধার নিবারণ জন্য, আবেদনপত্ত প্রদান বিষয়ে, খাঁহারা

প্রধান উদ্বোগী, কোনও কোনও পক্ষ হইতে তাঁহাদের উপর এই অপবাদ প্রবর্ত্তিত হইতেছে যে, তাঁহারা, কেবল নাম কিনিবার জন্ম, দেশের অনিই সাধনে উপ্তত হইয়াছেন। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, বিংশতি সহস্রের অধিক লোক আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইঁছারা সকলে এত নির্কোণ ও অপদার্থ নহেন, যে এককালে সদস্তিবেচনাশৃত্য হইয়া, কতিপয় ব্যক্তির নামক্রয়বাসনা পূর্ণ করিবার জন্ম, স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিবেন। নিমে কতিপয় স্বাক্ষরকারীর নাম নির্দিষ্ট হইতেছে;—

বর্দ্ধমানাধিপতি প্রীয়ৃত মহারাজাধিরাজ মহাভাপচন্দ্র বাহাছর
নবদ্বীপাধিপতি প্রীয়ৃত মহারাজ সতীশচন্দ্র রায় বাহাছর
শ্রীয়ৃত রাজা প্রভাপচন্দ্র সিংহ বাহাছর (পাইকপাড়া)
শ্রীয়ৃত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাছর (ভূকৈলাস)
শ্রীয়ৃত বারু জারক্ষ মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া)
শ্রীয়ৃত বারু রাজকুমার রায় চৌধুরী (বারিপুর)
শ্রীয়ৃত বারু সারদাপ্রসাদ রায় (চকদিঘী)
শ্রীয়ৃত বারু মারদাপ্রসাদ রায় (চকদিঘী)
শ্রীয়ৃত বারু বিজ্ঞেশর সিংহ (ভাস্তাড়া)
শ্রীয়ৃত বারু শিবনারায়ণ রায় (জাড়া)
শ্রীয়ৃত বারু শিবনারায়ণ রায় (জাড়া)
শ্রীয়ৃত বারু শিবনারায়ণ রায় (জাড়া)

শ্রীমুত বারু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীমুত বারু রামগোপাল ঘোষ
শ্রীমুত বারু হীরালাল শীল
শ্রীমুত বারু শ্রামচরণ মল্লিক
শ্রীমুত বারু রাজেন্দ্র মল্লিক
শ্রীমুত বারু রামচন্দ্র ঘোষাল

শ্রীযুত বারু রাজেন্দ্র দত্ত শ্রীযুত বারু নৃসিংছ দত্ত শ্রীযুত বারু গোবিন্দচন্দ্র সেন শ্রীযুত বারু ছরিমোছন সেন শ্রীযুত বারু মাধবচন্দ্র সেন শ্রীষুত বারু রাজেন্দ্রলাল মিত্র শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ মল্লিক শ্রীযুত বাবু ক্লফকিশোর ঘোষ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ মিত্র শ্রীযুত বাবু দ্বালাচাদ মিত্র শুরিত বারু প্যারীচাঁদ মিত্র
 শীরুত বারু হুর্মাচরণ লাছা
 শীরুত বারু শোবচন্দ্র দেব
 শীরুত বারু শ্যামাচরণ সরকার
 শুরিত বারু ক্ষদাস পাল
 শীরুত বারু ক্ষাচর্মী ক্ষমিত্র
 শীরুত বারু ক্ষাচর্মী ক্ষমিত্র
 শীরুত বারু ক্ষমিত্র
 শীরুত বারু শীরুত বারু ক্ষমিত্র
 শীরুত বারু শীরুত বারু ক্ষমিত্র
 শীরুত বারু শীরুত বা

**अक्टर्ग व्यटनटक विद्यामा कतिएछ शा**तिर्यन, अहे मकल वास्क्रिक তত নির্বোধ ও অপদার্থ জ্ঞান করা সঙ্গত কি না। বহুবিবাছপ্রথা নিবারণ ছওয়া উচিত ও আবশাক, এরপ সংস্কার না জন্মিলে, এবং তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করা পরামর্শসিদ্ধ বোধ না হইলে, ইঁহারা অন্তোর অনুরোধে, বা অহাবিধ কারণ বশতঃ, আবেদনপত্তে নাম স্থাকর করিবার লোক নহেন। আর, বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, দেশের অনিউসাধন হইবেক, এ কথার অর্থগ্রহ করিতে পারা যায় না। বহুবিবাছপ্রথা যে, যার পর নাই, অনিটের কারণ হইয়া উঠিয়াছে, ভাহা, বোধ হয়, চক্ষু কর্ণ হানয় বিশিষ্ট কোনও ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না। সেই নির্ন্তিশন্ন অনিষ্টকর বিষয়ের নিবারণ হইলে, দেশের অনিষ্টদাধন হইবেক, আপত্তিকারী মহাপুরুষদের মত স্থানদর্শী না হইলে, ভাষা বিবেচনা করিয়া স্থির করা তুরুহ। থাষা रूडेक, देश निर्ख्य अ निःमश्मास निर्माण कता यादेए भारत, याहाता বহুবিবাছপ্রথার নিবারণের জন্য রাজদারে আবেদন করিয়াছেন, স্ত্রীজাতির তুরবস্থাবিমোচন ও সমাজের দোষদংশোধন ভিন্ন, তাঁছা-দের অন্য কোনও উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি নাই।

### পরিশিষ্ট

পুস্তকের চতুর্থ প্রকরণে, বিবাহব্যবসায়ী ভঙ্গকুলীননিগের বাস, বয়স, বিবাহসংখ্যার ষে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। তাদৃশ ভঙ্গকুলীনদিগের পৈতৃক বাসস্থান নাই ; কতকগুলি পিতার মাতুলালয়ে, কতকগুলি নিজের মাতুলালয়ে, কতকগুলি পুজের মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকেন; আর কতকগুলি কখন কোন আলয়ে অবস্থিতি করেন, তাহার স্থিরতা নাই। স্নতরাং, তাঁহাদের যে বাসস্থান নিৰ্দ্দিউ হইয়াছে, কোনও কোনও স্থলে, তাহার বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতে পারে। তাঁহাদের বয়ঃক্রম বিষয়ে বক্তব্য এই যে, এই বিষয় পাঁচ বৎসর পূর্বের সংগৃহীত হইয়াছিল; স্থতরাং, এক্ষণে তাঁহাদের পাঁচ বৎসর অধিক বয়দ হইয়াছে, এবং হয় ত কেহ কেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর বিবাহসংখ্যা দৃষ্টি করিয়া, কৈছ কেছ বলিতে পারেন, অধিকবয়স্কদিগের বিবাহের সংখ্যা যেরূপ অধিক, অপ্প-বয়ক্তদিগের দেরূপ অধিক দৃষ্ট হইতেছে না; ইহাতে বোধ হইতেছে, এক্ষণে বিবাহব্যবসায়ের অনেক হ্রাস হইয়াছে। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যাঁহাদের বিবাহের সংখ্যা অধিক, এক দিনে বা এক বৎসরে, ভাঁহারা তত বিবাহ করেন নাই: তাঁহাদের বিবাহের সংখ্যা ক্রমে রুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং

অদ্যাপি রদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ভদকুলীনেরা জীবনের অন্তিম ক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ করিয়া থাকেন। এই পাঁচ বৎসরে, অপ্পবয়ক্ষ দলের মধ্যে, অনেকের বিবাহসংখ্যা রদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে; এবং, ক্রমে রদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, অধিক বয়সে এক্ষণকার বয়োরদ্ধ ব্যক্তিদের সমান হইবেক, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। অতএব, উভয় পক্ষের বিবাহসংখ্যাগত বর্তমান বৈলক্ষণ্য দর্শনে, ভদ্ধকুলীনদিগের বিবাহব্যবসায় আর পূর্বের মত প্রবল নাই, এরূপ সিদ্ধান্তকরা কোনও মতে ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারে না।

### প্রথম ক্রোড়পত্র

অতি অপপ দিন হইল, প্রীযুত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, প্রীযুত নারায়ণ বেদরত্ব প্রভৃতি ত্রয়োদশ ব্যক্তির স্বাক্ষরিত বহুবিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসম্মত বিচার নামে এক পত্র প্রচারিত হইয়াছে। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার পুস্তক প্রচারিত হইবার পরে, ঐ বিচারপত্র আমার হস্তগত হয়। বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার, তাহা রহিত হওয়া কদাচ উচিত নহে; সর্মসাধারণের নিকট ইহা প্রতিপন্ন করাই এই বিচারপত্র প্রচারের উদ্দেশ্য। স্বাক্ষরকারী মহাশয়েরা, স্বপক্ষ সমর্থনের অভিপ্রায়ে, স্মৃতি ও পুরাণের কতিপয় বচন প্রমাণ ক্রপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তম্বাধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রমাণ এই;—

একামূঢ়া তু কামার্থমন্যাৎ বোদুং য ইচ্ছতি।
 সমর্থস্থোবয়িত্বার্টর্থঃ পূর্ব্বোঢ়ামপরাৎ বহেৎ॥
 মদনপারিজাতয়্বতয়্বতিঃ।

যে ব্যক্তি, এক ন্ত্রী বিবাহ করিরা, রতিকামনায় অক্সন্ত্রী বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সমর্থ হইলে, পূর্ব্বপরিণীতাকে অর্থ দারাতুক্টা করিয়া, অপর ন্ত্রী বিবাহ করিবেন।

২। একৈব ভার্য্যা স্বীকার্য্যা ধর্মকর্মোপযোগিনা। প্রার্থনে চাতিরাগে চ আস্থানেকা অপি দ্বিন্ধ॥ স্বতন্ত্রগার্হস্থাধর্মপ্রস্তাবে ব্রহ্মাওপুরাণম্।

ধর্মকর্মোপযোগী ব্যক্তিদিগের এক ভার্য্য স্বীকার করা কর্ত্তব্য, কিন্তু উপযাচিত হইয়া কেহ ক্যা প্রদানেচ্ছু হইলে, অথবা ন্তিবিষয়ক **দাতিশ**য় অনুৱাগ থাকিলে, ভাঁছারা **অনে**ক ভাঁগ্যাও গ্রন্থ করিবেন (১)।

এই হুই প্রমাণ দর্শনে, অনেকের অন্তঃকরণে, বহুবিবাহ শাস্ত্রামু-গত ব্যাবছার বলিয়া প্রতীতি **জমিতে পারে, এজন্য** এ বিষয়ে কিছু বলা আবেশ্যক হইতেছে। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এভদ্বিয়ক বিচারপুস্তকে দর্শিত হইয়াছে, (২) শাস্ত্রকারেরা বিবাহ বিষয়ে চারি বিধি দিয়াছেন, সেই চারি বিধি অনুসারে, বিবাহ জিবিধ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য। প্রথম বিধির অনুযায়ী বিবাহ নিত্য বিবাহ; এই বিবাহ না করিলে, মনুষ্য গৃহস্থাশ্রমে অধিকারী হইতে পারে না। দ্বিতীয় বিধির অনুষায়ী বিবাহও নিত্য বিবাহ; তাহা না করিলে, আশ্রমজংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হইতে হয়। তৃতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহ নৈমিত্তিক বিবাহ; কারণ, ভাহা জ্রীর বন্ধ্যাত্ব চিররোগিত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ করিতে হয়। চতুর্থ বিধির অনুযায়ী বিবাহ কাম্য বিবাহ। এই বিবাহ, নিজ্য ও নৈমিত্তিক বিবাহের ক্যায়, व्यवभावर्जन नार, जेश श्रृकासत मम्पूर्व रेक्हाधीन, व्यर्श रेक्हा इरेल তাদৃশ বিবাহ করিতে পারে, এই মাত্র। পুত্রলাভ ও ধর্মকার্য্যসাধন গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য। দারপরিগ্রহ ব্যক্তিরেকে এ উভয় সম্পন্ন হয় না; এ নিমিত্ত, প্রথম বিধিতে দারপরিগ্রহ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের चातस्त्रका, ও गृहसाध्यम ममाशात्मत व्यथातहार्या छेथातस्त्रका. निर्मिष्ठे **इ**रेग्नारह । गृह**रहा** ज्ञान मन्ने पन काल की विद्या ग घरिल, यनि श्रेन तात्र

<sup>(</sup>১) স্থতিরত্ব, বেদরত্ব প্রভৃতি মহাশব্যের। যেরূপ পাঠ ধরিয়াছেন ও যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই পরিগৃহীত হইল; আমার বিবেচনায় বিতীয় প্রমাণের প্রথমার্চে পাঠের ব্যতিক্রম হইয়াছে, স্থতরাং ব্যাখ্যারও বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। বোধ হয়, প্রকৃত পাঠ এই ,—

একৈব ভার্য্য স্থীকার্য্য ধর্মকর্ম্মেপ্রেশিবাদী। ধর্মকর্মের উপযোগিনী এক ভার্য্য বিবাহ করা কর্ত্তব্য। (২) ৫ পৃথ হইতে ১০ পৃথ পর্যান্ত দেখ।

বিবাহ না করে, তবে দেই দারবিরহিত ব্যক্তি আশ্রমজংশ নিবন্ধন পাতকগ্রন্থ হয়; এজন্য, ঐ অবস্থায় গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় দারপরিগ্রহের অবশ্যকর্ত্তব্যতা বোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা দ্বিতীয় বিধি প্রাদান করিয়াছেন। স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব চিররোগিত্ব প্রভৃতি দোষ ঘটলে, পুল্লাভ ও ধর্মকার্য্যসাধনের ব্যাঘাত ঘটে; এজন্য, শাস্ত্রকারেরা, তাদৃশ স্থলে, স্ত্রীসত্ত্বে পুনরায় বিবাহ করিবার তৃতীয় বিধি দিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রম সমাধানের নিমিত্ত, শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে স্বর্ণা পরিণারের পর, যদি কোনও উৎকৃত্র বর্ণ যদৃক্তা ক্রমে বিবাহে প্রস্তুত্ব হয়, তাহার পক্ষে অসবর্ণাবিবাহে অধিকার বোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা চতুর্থ বিধি প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং এই বিধি দ্বারা, তাদৃশ ব্যক্তির, তথাবিধ স্থলে, স্বর্ণাবিবাহ এক বারে নিমিন্ধ ছইয়াছে।

স্মৃতিরত্ব, বেদরত্ব প্রভৃতি মহাশরদিগের অবলম্বিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রমাণে যে বিবাহের বিধি পাওয়া যাইভেছে, তাহা কাম্য বিবাহ; কারণ, প্রথম প্রমাণে, "যে ব্যক্তি, এক ক্রী বিবাহ করিয়া রতিকামনায় অন্য ক্রী বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন", এবং দ্বিতীয় প্রমাণে, "রতিবিষয়ক সাতিশয় অনুরাগ থাকিলে, তাঁহারা অনেক ভার্য্যাও এহণ করিবেন", এইরপে কাম্য বিবাহের স্পাই পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। রতিকামনা ও রতিবিষয়ক সাতিশয় অনুরাগ বশতঃ যে বিবাহ করা হইবেক, তাহা কাম্য বিবাহের স্থলে অনুরাগ বশতঃ যে বিবাহ করা হইবেক, তাহা কাম্য বিবাহের স্থলে অনুরাগ বশতঃ রিদ্ধিত হইতে পারে না। মন্তু কাম্য বিবাহের স্থলে অনুরাগিবিবাহের বিধি দিয়াছেন, এবং নেই বিধি দ্বারা, তথাবিধ স্থলে, স্বর্ণাবিবাহের এক বারে নিষদ্ধি হইয়াছে। স্প্তরাং, স্মৃতিরত্ব, বেদরত্ব প্রভৃতি মহাশয়দিগের অবলম্বিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রমাণ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ধ হইভেছে, যে ব্যক্তি, স্বর্ণা বিবাহ করিয়ে, রতিকামনায় পুনরায় বিবাহ করিতে উদ্ভেত হয়, সে অসবর্ণা বিবাহ করিতে পারে; নতুবা

ষদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহপ্রার ব্যক্তি, রতিকামনা পূর্ণ করিবার নিমিত, পূর্বপরিণীতা সজাতীয়া স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পূনরায় সজাতীয়া বিবাহ করিবেক, ইহা কোনও ক্রমে প্রতিপান্ন হইতে পারে না। মদনপারিজাতধূত স্মৃতিবাক্যে ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচনে সামান্য আকারে কাম্য বিবাহের বিধি আছে, তাদৃশবিবাহাকাজ্ফী ব্যক্তি স্বর্ণা বা অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, তাহার কোনও নির্দেশ নাই। মনু কাম্য বিবাহের বিধি দিয়াছেন, এবং তাদৃশবিবাহাকাজ্ফী ব্যক্তি অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, স্পটাফরে নির্দেশ করিয়াছেন। এমন স্থলে, মনুবাক্যের সহিত একবাক্যতা সম্পাদন করিয়া, উল্লিখিত স্মৃতিবাক্য ও পুরাণবাক্যকে অসবর্ণাবিবাহবিষয়ক বলিয়া ব্যবস্থা করাই প্রকৃত শাস্ত্রার্থ, সে বিষয়ে কোনও অংশে কিছু মাত্র সংশয় বা আপত্তি হইতে পারে না। অভএব, ঐ প্রই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ কাণ্ড শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেন্টা করা নিতান্ত নিক্ষল প্রিয়ান মাত্র।

স্থৃতিরত্ব, বেদরত্ব প্রভৃতি মহাশায়দিগের অবলম্বিত তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, অন্টম, নবম ও দশম প্রমাণ অসবর্ণাবিবাহবিষয়ক বচন। অসবর্ণাবিবাহ ব্যবহার বহু কাল রহিত হইয়াছে; স্মৃতরাং, এ স্থলে, দে বিষয়ে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের অবলম্বিত অবশিষ্ট প্রমাণে এক ব্যক্তির অনেক স্ত্রী বিদ্যমান থাকার উল্লেখ আছে; কিন্তু উহা দ্বারা বদৃচ্ছাপ্রয়ত বহুবিবাহকাও শাক্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। ঐ সকল প্রমাণ সর্কাংশে পরস্পর এত অনুরূপ যে একটি প্রদর্শিত হইলেই, সকলগুলি প্রদর্শিত করা হইবেক; এজভ্য, এ স্থলে একটি মাত্র উদ্ধৃত হইতেছে;—

৭। সর্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুল্রিণী ভবেৎ।
সর্বাস্তান্তেন পুল্রেণ প্রাহ পুল্রবতীর্মন্তঃ॥ মনুঃ
সঞ্জাতীয়া বহু স্ত্রীর মধ্যে যদি একটি ক্রী পুল্রবতী হয়; তবে সেই
পুল্র দ্বারা সকল ক্রীকেই মনু পুল্রবতী কহিয়াছেন।

এই মন্ত্রস্বচনে, অথবা এতদনুরূপ অন্তান্ত মূনিবচনে, এরূপ কিছুই নিদ্ধিট নাই যে তদ্ধারা, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ব্যতিরেকে, লোকের ইচ্ছা-ৰীন বহুভাৰ্য্যাবিবাহ প্ৰতিপন্ন হইতে পারে। উল্লিখিত বচনসমূহে যে বহুভার্যাবিবাছের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা অধিবেদনের নির্দ্দিন্ট নিমিত্ত নিবন্ধন, ভাষার সন্দেহ নাই (৩)। ফলকথা এই, যখন শাস্ত্রকারেরা, কান্য বিবাহের স্থলে, কেবল অনর্ণাবিবাহের বিধি দিয়া-ছেন, যখন ঐ বিধি দ্বারা, পূর্ব্বপরিণীতা জ্রীর জীবদ্দশার, যদৃচ্ছা ক্রমে স্বর্ণাবিবাহ সর্ব্যভোতাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে, যখন উল্লিখিত বহুবিবাহ সকল অধিবেদনের নির্দ্ধিট নিমিত্ত বশতঃ ঘটা সম্পূর্ণ সম্ভব হইতেছে, ভখম ষদুক্ষা ক্রমে যত ইক্ষা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য, ইছা কোনও মতে প্রতিপন্ন ছইতে পারে না। বস্তুতঃ, যদজ্জা-প্রারত বহুবিবাহকাও শাক্তানুমত ব্যবহার নছে। আর, তাদৃশ বহু-বিবাহকাও ভায়ানুগত ব্যবহার কি না, সে বিষয়ে কিছু বলা নিতান্ত নিষ্পায়োজন। বহুবিবাছ যে অভিজয়ন্ত, অভিনুশংস ব্যবহার, কোনও মতে ভায়ানুগত নহে, তাহা, যাঁহাদের সামাক্তরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনা আছে, তাঁহারাও অনায়াদে বুঝিতে পারেন। ফলতঃ, যে মহাপুরুষেরা স্বরং বহুবিবাহপাপে লিপ্ত, তদ্বাভিরিক্ত কোনও ব্যক্তি বহুবিবাহ ব্যব-ছারের রক্ষা বিষয়ে চেষ্টা করিতে পারেন, অথবা অন্ত কেহ বভবিবাহপ্রথা নিবারণের উদ্যোগ করিলে, ত্রঃথিত হইতে পারেন, কিংবা তাহা নিবা-রিত হইলে, লোকের ধর্মলোপ বা দেশের সর্বনাশ হইল মনে ভাবিতে পারেন, এত দিন আমার সেরূপ বোধ ছিল না। বলিতে কি, স্মৃতিরত্ন, বেদরত্ব প্রভৃতি মহাশয়দিগের অধ্যবসায় দর্শনে, আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। বহুবিবাহ নিবারণের চেন্টা হইতেছে দেখিয়া, তাঁহারা

<sup>(</sup>৩) বছবিবণ্য রহিত হওয়া উচিত কি না এডছিষয়ক বিচার পুতকের ১০পৃষ্ঠ জাবধি ১৪ পুন্ত প্রয়ন্ত দেখা।

সাতিশয় ছংখিত ও বিলক্ষণ কুপিত হইরাছেন, এবং ধর্মরকিণী সভার অধ্যক্ষেরা এ বিষয়ে চেটা করিতেছেন বলিয়া, তাঁহাদের প্রতি স্বেচ্ছা-চারী, শাস্ত্রানভিজ্ঞ, কুটিলমতি, অপরিণামদশী প্রভৃতি কটুক্তিপ্রয়োগ করিয়াছেন। আমার বোধে, এ ভাবে এ বিচারপত্র প্রচার করা স্মৃতিরত্ব, বেদরত্ব প্রভৃতি মহাশয়দিগের পক্ষে স্ব্রোধের কার্য্য হয় নাই।

অনেকের মুখে শুনিতে পাই, তাঁহারা কলিকাতান্থ রাজকীয়
সংস্কৃতবিদ্যালয়ে ব্যাকরণশান্তের অধ্যাপক শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচন্পতি ভটাচার্য্য মহাশরের পরামর্শে, সহায়তায় ও উত্তেজনায়
বত্বিবাহবিষয়ক শান্ত্রসন্মত বিচারপত্র প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু সহসা
এ বিবরে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। তর্কবাচন্পতি মহাশয়
এত অনভিজ্ঞ নহেন যে, এরূপ অসমীচীন আচরণে দূবিত হইবেন।
পাঁচ বংসর পূর্কে, যথন বত্বিবাহ প্রথার নিবারণ প্রার্থনায়, রাজদ্বারে
আবেদন করা হয়; সে সময়ে তিনি এ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগী
ছিলেন, এবং স্বতঃপ্রার্ভ হইয়া, নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে,
আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। এক্ষণে তিনিই আবার,
বত্বিবাহের রক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়া, এই লজ্জাকার, য়ণাকর, অনর্থকর, অধ্যক্ষর ব্যবহারকে শাস্ত্রসন্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রাস্থাইবেন, ইহা সম্ভব বোর হয় না।

बिद्रेयत्राम नर्या ।

কানীপুর। ২৪এ আবণ। সংবণ ১৯১৮।

# দ্বিতীয় ক্রোড়পত্র।

আমার দৃঢ় সংক্ষার এই, এ দেশে যে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, ভাহা যদ্চ্ছাপ্রবৃত্তব্যবহারমূলক, শান্তানুমত ব্যবহার নহে। ভদনুসারে, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষরক বিচার-পুত্তকে ভাদৃশ বিবাহকাও শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু কলিকাভাস্থ সংক্ষৃতকালেজে ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রিযুত ভারনাথ ভর্কবাচম্পতি মহাশরের ও কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রিযুত তারানাথ ভর্কবাচম্পতি মহাশরের ও কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রিযুত তারানাথ ভর্কবাচম্পতি মহাশরের মতে ভাদৃশ বহুবিবাহব্যবহার শাস্ত্রান্থত কার্য্য। ইহারা এ বিষয়ে স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রচার করিয়াছেন। ভর্কবাচম্পতি মহাশয় ও বিজ্ঞাভূষণ মহাশয় উভয়েই প্রশিদ্ধ পণ্ডিত। ঈদৃশ পণ্ডিতদ্বয়ের বিপরীত ব্যবস্থা দর্শনে, লোকের অন্তঃকরণে যদ্জ্যপ্রস্তুর বহুবিবাহকাও শাস্ত্রান্থত ব্যাবহার বলিয়া প্রভীতি জন্মিতে পারে; এজন্ম, এ বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ, শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের বহুবিবাহ-বিষয়ক অভিপ্রায় উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে—

"সম্প্রতি কলাণভাজন জীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর ভউাচার্যা মহোদর বহুবিবাহবিষয়ক যে একখানি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, ডাহার উপসংহারে লিখিত আছে "অনেকের মুখে শুনিতে পাই, ভাঁহারা কলিকাতান্থ রাজকীয় সংক্ষৃতবিভালয়ে ব্যাকরণশান্ত্রের অধ্যাপক শীযুত তারানাথ তর্কবাচম্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশ্রের পরামর্শে, সহায়তার ও উত্তেজনায় বহুবিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসমত বিচারপত্র প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু সহসা এ বিষয়ে বিধাস করিতে প্রান্তি হুইতেছে না 1,, বিছাসাগর ভট্টাচার্য্যের সহিত আমার যে প্রকার চিরপ্রণয়, আত্মীয়তা ও সম্বন্ধ আছে তাহাতে প্রমূপে এবণ মাত্রেই উহা প্রচার না করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। এককালে শোনা কথা প্রচার করা বিজ্ঞাসাগারসদৃশ ব্যক্তির উপযুক্ত ও কর্ত্তব্য হয় না। তিনি কি জানেন না যে তাঁহার কথার মূল্য কত ? যাহা হউক বিজ্ঞানাগরের হঠকারিতা-দর্শনে আমি বিশ্বিত ও আত্তরিক দুঃখিত হইরাছি। ফলতঃ বিছাসাগ্র মিথ্যাবাদী লোক দারা বঞ্চিত ও মোহিত হইয়াছেন। আমি উক্ত বিষয়ে পরামর্শ, সহায়তা ও উত্তেজনা কিছুই করি নাই। তবে প্রায় একমাস গত হইল, সনাতনধর্মর কিণীসভা পরিত্যাগ করিবার করেকটী কারণ মধ্যে বত্রিবাহ শাস্ত্রসমত ইহার প্রামাণ্যার্থে একটা বচম উদ্ধত করিয়া লিখিয়াছিলাম, যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বিষয়, তাহার রহিতকরণ-বিষয়ে ধর্মাভার হস্তক্ষেপ করা অন্তায়, তাহাতেই যদি বিভাসাগারের নিকটে কেছ সহায়তা করা কছিলা থাকে বলিতে পারি না। কিন্ত সম্পাদক মহাশার! বহুবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত ইহা আমার চির্সিদ্ধান্ত আচে এবং বরাবর ক**হি**য়া **আমিতেছি এবং এক্ষণেও** ক**হি**তেছি যে, বলবিবাহ সর্বদেশপ্রচলিত, সর্বাশাস্ত্রসম্মত ও চিরপ্রচলিত, ভরিষ্ট্রে বিভাগাগরের মতের সহিত আমার মতের ঐকা না হওরার দুঃখিত হইলাম। তিনি বহুবিবাহের অশান্তীয়তা প্রতিপাদনার্থে বেরপ শান্তের অভিনৰ অর্থ ও যুক্তির উদ্ভাবন করিয়াছেন, অবশ্য বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ অর্থ ও যুক্তি শাস্তানু-মোদিত বা সম্পত বলিয়া বোধ হয় না। এন্তলে ইহাও বক্তব্য যে, বছ-বিবাহ শাস্ত্রসমত হইলেও ভদ্দুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে প্রণালীতে উহা সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল এবং কতক পরিমাণে এপর্যন্ত প্রচলিত আছে তাহা অত্যন্ত মূণাকর লজ্জাকর ও নৃশংস, ইহা বিলক্ষণ আমার অন্তরে জাগরক আছে এবং উহার নিবারণ হয় ইহাতে আমার আন্তরিক ইক্ছা ছিল এবং আছে। অধিক কি এই জন্ত ৫। ৬ বংসর গত হইল " उৎकारन छेशांशास्त्र नाहे वित्वहना कदिया मामाक्षिक विषय हहेरनथ" নিরতিশয় আতাহ ও উৎসাহ সহকারে ষতঃ প্রব্রুত হইয়। ঐ বিধরের নিবারণার্থে আইন প্রস্তুত করিবার জন্ত রাজদ্বারে আবেদনপত্রেও আক্ষর

করিয়া তদিবল সম্পাদনার্থ বিশেষ উত্যোগী ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, বিজ্ঞাচচ্চার প্রভাবে বা যে কারণে হউক ঐ কুৎসিত বন্ত-বিবাহপ্রণালী অনেক পরিমাণে নূনে হইরাছে। আমার বোধ হর অপ্পাকাল মধ্যে উহা এককালে অন্তর্হিত হইবে অতএব তজ্জ্য আর আইনের আবশ্যকতা নাই। সকল সমলে সকল আইন আবশ্যক হর না। এই নিমিত্তই ব্যবস্থাপক সমাজ্ঞ হইতে বর্ষে বর্ষে আইন পরিবর্তিত হয়।

শ্রীতারানাথ তর্কবাচম্পতি। (১)"

এক্সলে, তর্কবাচম্পতি মহাশার, বহুবিবাহ শাস্ত্রগদত ব্যবহার বলিয়া তাঁহার চির্সিদ্ধান্ত আছে, এই মাত্র নির্দ্ধেশ করিয়াছেন; সেই সিদ্ধান্তকে প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করেন নাই। গত ১৬ই প্রাবণ, তিনি ধর্মরিক্ষিণী সভার বে পত্র লিখিরাছিলেন, তাহাতে শাস্ত্র ও মুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। উল্লিখিত পত্রের তৎসংক্রান্ত অংশ এই,—

"একামূঢ়া তু কামার্থমন্তাং বোচুং য ইচ্ছতি। সমর্থন্তোষ্টিকার্থিঃ পূর্ব্বোঢ়ামপারাং বছেং॥

এই মদনপারিজাতপ্পত স্মৃতিবাক্য দ্বারা নির্ণীত আছে যে, যে ব্যক্তি এক স্থ্রী বিবাহ করিয়ে কামার্থে অস্ত স্ত্রী বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে ঐ ব্যক্তি সমর্থ ইইলে অর্থ দ্বারা পূর্ব্বপরিণীতাকে তুট্টা করিয়া অপরা স্ত্রাকে বিবাহ করিবে। এইমত শাস্ত্র থাকায় এবং দক্ষপ্রজাপতির কন্যাগণ ধর্ম প্রভৃতি মহাত্মাগণ এককালে বিবাহ করা, যাজ্ঞবলক্য প্রভৃতি মূনিগণ এবং দশরণ সুধিষ্ঠিরাদি রাজ্ঞগণ এমত আচার করিয়াছিলেন তাহা বেদ ও পুরাণে স্থ্রসিদ্ধ আছে ঐ মত অবিগীত শিক্টাচারপরস্পরামুমোদিত বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্ভ তাহা অবপ্পত ইইয়াছে এবং এতদেশীয় কুলীন বা অন্ত মহাত্মাগণ এবং অন্তাক্ত বহুদেশীয় হিন্দুসমাক্ষণণে এই আচার প্রচলত আছে তাহা নিবারণার্থে একটা ব্যবস্থা করা ছইয়াছে।"

ভর্কবাচম্পতি মহাশয়কে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, মদন-পারিজাতপুত স্মৃতিবাক্যে যে বিবাহের বিধি দৃত হইতেছে, ভাহা কাম্য

<sup>(</sup> ১ ) त्यांमध्यकाय, २०३ छाउ, २२१४।

বিবাহ। यस কাম্য বিবাহ স্থলে অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন; ঐ বিধি দ্বারা তথাবিধ স্থলে সবর্ণাবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ হইরাছে। স্কুতরাং, মদনপারিজাতধৃত স্মৃতিবাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে. যে ব্যক্তি, যথাবিধি সবর্ণাবিবাছ করিয়া, যদৃক্ষা ক্রমে পুনরায় বিবাছ করিতে উদ্ভাত হয়, দে অসবর্ণা বিবাহ করিতে পারে; নতুবা, বদৃক্ষা ক্রমে বিবাছপ্রবৃত্ত ব্যক্তি, রতিকামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, পূর্ব্ব-পরিণীতা সজাতীয়া স্ত্রীর জীবদশায়, পুনরায় সজাতীয়া বিবাছ করিবেক, ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। মদনপারি-জাতপ্ত স্মৃতিবাক্যে সামাস্ত আকারে কাম্য বিবাহের বিধি আছে, ভাদৃশ বিবাহাকাজ্জী ব্যক্তি স্বর্ণা বা অস্বর্ণা বিবাহ করিবেক, ভাহার কোনও উল্লেখ নাই। মু কাম্য বিবাহের বিধি দিয়াছেন, এবং তাদৃশ বিবাহাকাজ্ফী ব্যক্তি অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, স্পটাক্ষরে নির্দেশ করিরাছেন। এমন স্থলে, মনুবাক্যের সহিত একবাক্যতা সম্পাদন করিয়া, মদনপারিজাভধৃত স্মৃতিবাক্যকে অসবর্ণাবিবাহবিষয়ক বলিয়া ব্যবস্থা করাই প্রক্লভ শাস্ত্রার্থ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় বা আপত্তি হইতে পারে না। স্থভরাং, মদনপারিজাতপ্ত স্মৃতিবাক্য দ্বারা ভর্কবাচম্পতি মহাশয়ের অভিমত যদৃচ্ছাপ্রারত বহুবিবাহ ব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতেছে না।

যদৃষ্ঠাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে শাস্ত্র রূপ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া, অবিগীত শিফাচার রূপ প্রমাণ দ্বারা তাহার পোষকতা করিবার জন্ম, তর্কবাচম্পতি মহাশয় দেবগণ, ঋষিগণ, ও পূর্ব্বকালীন রাজগণের আচারের উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব, কিরূপ আচার প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হওয়া উচিত, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক।

মনু কহিয়াছেন,

আচারঃ পরমো ধর্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।১।১০৯। বেদবিহিত ও স্থৃতিবিহিত আচারই পরমধর্ম।

শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় এই, যে আচার বেদ ও স্মৃতির বিধি অনুযায়ী, ভাছাই পরম ধর্ম্ম; লোকে ভাদৃশ আচারেরই অনুষ্ঠান করিবেক; ভদ্বাভিরিক্ত অর্থাৎ বেদবিকদ্ধ বা স্মৃতিবিৰুদ্ধ আচার আদরণীর ও অনুসরণীর নহে। ঈদৃশ আচারের অনুসরণ করিলে, প্রভাবায়প্রস্ত হইতে হয়। অনেকে, শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া, অবৈধ আচরণে দূষিত হইয়া থাকেন। এ কালে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্ব কালেও সেইরূপ ছিল; অর্থাৎ পূর্ব্ব কালেও অনেকে, শান্ত্রীয় বিধি নিষেধ প্রতিপালনে অসমর্থ ছইয়া, অবৈধ আচরণে দূষিত ছইতেন। তবে, পূর্ব্বকালীন লোকেরা তেজীয়ান্ ছিলেন, এজন্ম অবৈধ আচরণ নিমিত্ত প্রভাবায়গ্রস্ত হইতেন না। তাঁছারা অধিকতর শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন, স্কুতরাং তাঁছাদের আচার সর্বাংশে নির্দোষ, ভাহার অনুসরণে দোবস্পর্শ ছইতে পারে না, এরূপ ভাবিয়া, অর্থাৎ পূর্ব্বকালীন লোকের আচার মাত্রই সদাচার এই বিবেচনা করিয়া, তদনুসারে চলা উচিত নয়। তাঁহাদের যে আচার শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তাহা অনুসরণীয় নহে। তাহার অনুসরণ করিলে, সাধারণ লোকের অধঃপাত অবধারিত।

আপত্তম কহিয়াছেন,

দৃষ্টো ধর্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ পূর্বেরাম্। ৮। তেষাং তেজোবিশেষেণ-প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। ১। তদরীক্য প্রযুঞ্জানঃ সীদত্যবরঃ। ১০। (১)

পূর্বকালীন লোকদিণাের ধর্মলজ্ঞান ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা তেজীয়ান, তাহাতে তাঁহাদের প্রত্যবায় নাই। সাধারণ লোকে, তদীয় আচরণ দর্শনে তদমুবর্তী হইয়া চলিলে, এককালে উৎসম হয়।

<sup>(</sup>১) व्यानवचीय धर्मास्त्र, विछीय अन्त, वर्ष नहन।

অতএব ইছা অবধারিত ছইতেছে, বেদ ও শ্বৃতির বিধি অনুষায়ী আচারই সাধারণ লোকের অনুসরণীয়, বেদ ও শ্বৃতির বিৰুদ্ধ আচার অনুসরণীয় নছে। বহুবিবাছ রহিত ছওয়া উচিত কি না এত দ্বিষ্য়ক বিচারপুত্তকে যেরপ দর্শিত ছইয়াছে, তদনুসারে, শাস্ত্রনির্দ্দিট নিমিন্ত ব্যতিরেকে, ষদৃছ্বা ক্রেমে বিবাছ করা শ্বৃতিবিৰুদ্ধ আচার। অতএব, যদিও ধর্মপ্রভৃতি দেবগণ, যাজ্ঞবলক্যপ্রভৃতি মুনিগণ, যুগিন্তিরপ্রভৃতি লাজগণ যদৃহ্বা ক্রেমে একাধিক বিবাছ করিয়া থাকেন, সাধারণ লোকের সে বিষয়ে তদীয় দ্টান্তের অনুবর্তী ছইয়া চলা কদাচ উচিত নছে। এমন স্থলে, দেবগণ, ঋষিগণ ও পূর্মকালীন রাজগণের যদৃহ্বাপ্রত্ত বহুবিবাছ ব্যবছার, সাধারণ লোকের পক্ষে, আদর্শ স্বরূপে প্রবর্তিত করা বহুজ্ঞ পণ্ডিতের কর্ত্ব্য নয়। বেদব্যাখ্যাতা মাধ্বাচার্য্য শিন্টাচারের প্রামাণ্য বিষয়ে যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাছা উদ্ধৃত ছইতেছে।

বো মাত্লবিবাহানে শিক্টাচারঃ স মা ন বা।

ইতরাচারবন্মাত্মমাত্বং স্মার্ত্তবাধনাৎ ॥ ১৭ ॥

স্মৃতিমূলো হি সর্বত্ত শিক্টাচারস্ততোহত চ।

অনুমেরা স্মৃতিঃ স্মৃত্যা বাধ্যা প্রত্যক্ষরা তু সা॥১৮॥ (২)

মাতুলকক্সাবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে যে শিক্টাচার দেখিতে পাওলা

যায়, তাহার প্রামাণ্য আছে কি না। অভাক্স শিক্টাচারের ভারে,

ঐ সকল শিক্টাচারের প্রামাণ্য শাকা সম্ভব; কিন্তু স্মৃতিবিকদ্দ
বলিয়া উহাদের প্রামাণ্য নাই। শিক্টাচার মাত্রই স্থৃতিমূলক;

এক্তন্ত এম্বলে শিক্টাচার দ্বারা স্মৃতির অনুমান করিতে হইবেক;

কিন্তু অনুমানসিদ্ধ স্মৃতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতি দ্বারা বাধিত হইলা

থাকে।

ভদ্রসমান্তে যে ব্যবহার প্রচলিত থাকে, উহাকে শিফাচার বলে।

<sup>(</sup>২) কৈষিনীয় ন্যায়মালাবিত্তর, প্রথম অধ্যায়, ড্ডীয় পাদ, পঞ্ম অধিকরণ।

শান্ত্রকারেরা দেই শিকীচারকে, বেদ ও স্মৃতির স্থায়, ধর্ম বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত করিয়াছেন। সমুদয় শিফীচার স্মৃতিমূলক, অর্থাৎ শিক্টাচার দেখিলেই বোধ করিতে হইবেক, উহা স্মৃতির বিধি অনুসারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শিষ্টাচার দ্বিবিধ, প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মতি-মূলক ও অনুমানসিদ্ধাশ্বতিমূলক। যেখানে দেশবিশেষে কোনও শিফীচার প্রচলিত আছে, এবং স্মৃতিশাস্ত্রে ভাষার মূলীভূত স্মৃতিও দেখিতে পাওরা বায়; দেখানে এ শিকীচার প্রত্যক্ষদিদ্ধস্মতিমূলক। আর, যেখানে কোনও শিফীচার প্রচলিত আছে, কিন্তু ভাহার মূলীভূত স্মৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না, তথায় ঐ শিফীচার দর্শনে এই অনুমান করিতে হয়, ঐ শিফাচারের মূলীভূত স্মৃতি ছিল, কাল ক্রমে তাহা লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে; এইরূপ শিষ্টাচার অনুমান-সিদ্ধস্মতিমূলক। প্রতাক্ষসিদ্ধ স্মৃতি অনুমানসিদ্ধ স্মৃতির বাধক অর্থাৎ যেখানে দেশবিশেবে কোনও শিষ্টাচার দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে ঐ শিষ্টাচারমূলক ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তথায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতির বিৰুদ্ধ বলিয়া ঐ শিষ্টাচারের প্রামাণ্য নাই। কোনও কোনও দক্ষিণদেশে ভক্রসমাজে মাতুলকতাপরিণয়ের ব্যবহার আছে; স্থতরাং, মাতুলক্ত্যাপরিণয় দেই দেই দেশের শিষ্টাচার। কিন্তু, স্মৃতিশাল্রে মাতুলকন্সাপরিণয় সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে; এজন্ম ঐ শিষ্টাচার প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতির বিৰুদ্ধ। প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ স্মৃতির বিৰুদ্ধ শিষ্টাচার অনুমানসিদ্ধ স্মৃতি দ্বারা প্রমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন ও পরিগৃহীত হইতে পারে না। অতএব, মাতুলকত্যাপরিণয়-রূপ শিষ্টাচারের প্রামাণ্য নাই। সেইরূপ, এতদ্দেশীয় যদ্জাপ্রবৃত্ত বহুবিবাছ ব্যবহার শিফাচার বটে, কিন্তু উহা প্রভাক্ষদিদ্ধ স্মৃতির বিৰুদ্ধ, স্থতরাং উহা অবিগীতশিষ্টাচারশন্দবাচ্য অথবা ধর্ম বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া প্রবর্ত্তিত ও পরিগৃহীত হওয়া উচিত নছে। দেবগণের ও পূর্বকালীন রাজগণের আচার মাত্রই অবিগীত শিষ্টাচার বলিয়া

পরিগণিত ও ধর্ম বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইলে, কন্তাগমন, গুৰুপত্নীহরণ, মাতুলকন্তাপরিণয়, পাঁচ জনের একন্ত্রীবিবাহ প্রভৃতি ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারিবেক।

অতএব. তর্কবাচম্পতি মহাশারের অবলম্বিত স্মৃতিবাক্য ও উল্লিখিত শিষ্টাচার দারা যদক্ষাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহার শান্ত্রসম্মৃত বলিয়া কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতেছে না। যদি ইহা অপেক্ষা বলবত্তর প্রমাণান্তর না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার চিরসিদ্ধান্ত অভ্রাপ্ত হইতেছে না। ফলকথা এই, "বহুবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত ইহা আমার চিরসিদ্ধান্ত আছে," এই মাত্র নির্দ্দেশ করিয়া, তর্কবাচম্পতি মহাশারের ক্ষাপ্ত হওয়া ভাল হয় নাই; প্রবল প্রমাণ প্রম্পারা দ্বারা স্থীয় সিদ্ধান্তের সমর্থন করা সর্বতোভাবে উচিত ছিল।

তর্কবাচম্পতি মহাশয় কহিয়াছেন.

"বরাবর কহিয়া আসিতেছি এবং এক্ষণেও কহিতেছি যে বছাবিবাহ সর্বদেশপ্রচলিত, সর্বাশাস্ত্রসম্মত ও চিরপ্রচলিত।"

এ বিষয়ে ৰক্তন্য এই, তিনি বরাবর কহিয়া আদিতেছেন এবং একংণও কহিতেছেন, এতন্তির, যদৃক্যাপ্রান্ত বহুবিবাহ সর্মশান্ত্রসম্মত, এ বিষয়ের আর কোনও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া শ্বর না। বহুবিবাহ যে সর্মশান্ত্রসম্মত নহে, তর্কবাচম্পতি মহাশয় স্বয়ং সে বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছেন। যদি যদৃক্ষ্যপ্রের বহুবিবাহকাও সর্মশান্ত্রসম্মত হইত, তাহা হইলে, তর্কবাচম্পতি মহাশয়, নিঃসংশয়, সর্মশান্ত হইতেই ভূরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেন; অনেক কয়ে, অনেক অনুসন্ধানের পর, অপ্রচলিত সামান্ত সংগ্রহগ্রন্থ হইতে এক মাত্র বচন উদ্ধৃত করিয়ানিশিচন্ত ও সন্ধুট হইতেন না। কলকথা এই, মনু, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ, গোতম, যাজ্ঞবলক্য, আপন্তর, পরাশর, বেদব্যাস প্রভৃতির প্রণীত ধর্মসংহিতাগ্রন্থে স্বমতের প্রতিপোষক প্রমাণ দেখিতে না পাইয়া, তাঁহাকে আগত্যা মদনপারিজাতের শরণাগত হইতে হইয়াছে।

ভর্কবাচম্পতি মহাশায় লিখিয়াছেন,

িতিনি (বিজ্ঞাসাগর) বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনার্থে যেরূপ শান্ত্রের অভিনব অর্থ ও যুক্তিয় উদ্ভাবন করিয়াছেন, অবশ্য বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ অর্থ ও যুক্তি শান্তানুমোদিত বা সন্ধৃত বলিয়া বোধ হয় না।"

এ স্থলে বক্তব্য এই, বহুবিবাহবিষয়ক বিচারপুস্তকে বিবাহ সংক্রাম্ভ ছয়টি মাত্র মনুবচন উদ্ধাত হইয়াছে। তম্মধ্যে, কোন বচনের অর্থ ভর্কবাচম্পতি মহাশয়ের অভিনব বোধ হইয়াছে, বুনিতে পারিলাম না। যে দকল শব্দে এ দকল বচন রচিত হইয়াছে, দে সকল শব্দ দারা অন্তর্গির অর্থ প্রতিপন্ন হইতে পারে, সম্ভব বোধ হয় না। তর্কবাচম্পতি মহাশয় কহিতেছেন, বুজামার লিখিত অর্থ ও যুক্তি শান্তানুমোদিত বা দঙ্গত নছে। কিন্তু আকেপের বিষয় এই, তাঁহার মতে, কিরূপ অর্থ ও কিরূপ যুক্তি সঙ্গত ও শাস্ত্রানুমোদিত, ভাষার কোনও উল্লেখ করেন নাই। এরপ শিষ্টাচার আছে, যাঁছারা অন্তক্ত অর্থ ও যুক্তির উপর দোষারোপ করেন, তাঁছারা স্বাভিমত প্রক্রত অর্থ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ভর্কবাচম্পতি মহাশয় যখন আমার লিখিজ<sub>়</sub> অর্থ ও যুক্তির উপর দোষারোপ করিতেছেন, তথন, শিটাচারের অনুবর্তী হইয়া, স্বাভিমত প্রকৃত অর্থ ও প্রকৃত যুক্তির পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল। ভাছা হইলে, উভয় পক্ষের অর্থ ও যুক্তি দেখিয়া, কোন পক্ষের অর্থ ও যুক্তি সঙ্গত ও শাক্তানুমত, লোকে তাহা বিবেচনা করিতে পারিতেন। নতুবা, কেবল তাঁহার মুখের কথায়, সকলে আমার লিখিত অর্থ ও যুক্তি অগ্রাহ্ম করিবেন, এরূপ বোধ হয় না।

ভর্কবাচম্পতি মহাশয় দোমপ্রকাশে প্রচার করিয়াছেন,

"বহুবিবাহ শাব্রেদমত ছইলেও ভদ্ধকুলীন ব্রাহ্মণদিগাের মধ্যে যে প্রালীতে উহা সম্পন্ন হইয়া আদিতেছিল, এবং ক্তকপ্রিমাণে এপর্যান্ত প্রচলিত আছে, তাহা অতান্ত মুণাকর, লজ্ঞাকর ও নৃশংস, ইহা বিলক্ষণ আমার অন্তরে জাগারক আছে এবং উহার নিবারণ হয় ইহাতে আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এবং আছে।"

ধর্মার কিণীসভায় লিখিয়াছেন,

"এতদেশীর কুলীন বা অন্ত মহাত্মাগা এবং অন্তান্ত দেশীর হিন্দু-সমাক্রগণে এই আচার প্রচলিত আছে।"

এক স্থলে, কুলীনদিগের বহুবিবাহব্যবহার অত্যন্ত মুণাকর, লজ্জাকর ও নৃশংস বলিয়া নির্দ্দিট হুইয়াছে; অপর স্থলে, কুলীনেরা মহাত্মা বলিয়া পরিপণিত হুইয়াছেন; তাঁহাদের বহুবিবাহব্যবহার শিফীচাররূপে প্রবর্তিত হুইয়াছে। তর্কবাচন্পতি মহাশ্য ধর্মারক্ষিণীসভায়, যে পত্র লিথিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, বহুবিবাহকারী কুলীনমাত্রই মহাত্মা ও পূজনীয়, এই বোধ হয়; ভঙ্ককুলীনদিগের উপর তাঁহার মূণা ও দ্বেষ আছে, কোনও ক্রমে সেরূপ প্রতীতি জন্মে না। যথা—

"৫, ৬ বংসর গত হইল তংকালে উপায়ান্তর নাই বিবেচনা করিয়া সামাজিকবিষয় হইলেও নিরতিশার আগ্রাহ ও উৎসাহ সহকারে মতঃ প্রারত হইয়া ঐ বিষয়ের নিবারণার্শে আইন প্রস্তুত করিবার জন্ত রাজদ্বারে আবেদনপত্তেও স্বাক্ষর করিয়া তদ্বিষয় সম্পাদনার্থ বিশেষ উদ্যোগী ছিলাম। এক্ষণে দেখিতেছি বিল্লাচর্চ্চার প্রভাবে বা যে কারণে হউক ঐ কুৎসিত বন্তবিবাহপ্রণালী অনেক পরিমাণে ন্যুন হইয়াছে। আমার বোধ হয় অপ্যকাল মধ্যে উহা এককালে অন্তর্হিত হইবেক মতএব তজ্জন্ত আর আইনের আবশ্যকতা নাই।"

"প্রায় একমাস গত হইল সনাতনধর্মর ক্ষিণীসভা পরিত্যাগ করিবার ময়েকটি কারণমধ্যে বস্থবিবাছ শাস্ত্রসমত বিষয় ইহার প্রামাণ্যার্থে একটি চন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছিলাম যে বহুবিবাছ শাস্ত্রসমত বিষয়, চাহার রহিতকরণবিষয়ে ধর্মসভার হস্তক্ষেপ করা অক্যায়।"

এম্বলে ব্যক্তব্য এই, তর্কবাচম্পতি মহাশয় যে কারণে, যে অভি-

প্রায়ে, যে বিষয়ে উদেযাগী হইয়াছিলেন, সনাতনধর্মরক্ষিণী সভাও, নিঃসংশয়, সেই কারণে, সেই অভিপ্রায়ে, সেই বিষয়ে উল্মোগী হইলাছেন। তবে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ এই, তর্কবাচম্পতি মহাশ্র প্রতিভাবলে বুঝিতে পারিয়াছেন, কুলীনদিগের বিবাহ সংক্রান্ত অত্যাচার অপ্প কাল মধ্যে একবারে অন্তর্হিত হইবেক, অত্এব আইনের আর আবশ্যকতা নাই; ধর্মরক্ষিণীসভার অনভিজ্ঞ অধ্যক্ষ-দিগের অস্তাপি দে বেধি জন্ম নাই। আরু, ইছাও বিবেচনা করা উচিত, যৎকালে তর্কবাচম্পতি মহাশয়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, নির্ভিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে, বহুবিবাহব্যবহারের নিবারণ প্রার্থনায়, আবেদনপত্তে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সে সময়ে উহা নুশংস, ঘূণাকর, লজ্জাকর ব্যাপার ছিল; এক্ষণে, সময়গুণে, উহা "সর্কশাস্ত্র-সন্মত" "অবিগী ভশিফীচারপরস্পরান্তুমোদিত" ব্যবহার হইয়া উঠি-রাছে। স্বতরাং, তর্কবাচস্পতি মহাশায় নৃশংস, ঘূণাকর, লজ্জাকর বিষয়ের নিবারণে উদ্ভোগী হইয়াছিলেন; সনাতনধর্মরক্ষিণী সভা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত অবিগীতশিফাচারপরস্পরান্তুমোদিত ব্যবহারের উচ্চেদে উন্তত হইয়াছেন। ঈদৃশ অত্যায্য অনুষ্ঠান দর্শনে, তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে অবশ্য বিরাগ জয়িতে পরে। সুনাতন-ধর্মারশিনী সভার ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক ছিল, বিস্তাচচর্চার প্রভাবে, অথবা তর্কবাচম্পতি মহাশরের উদ্যোগ ও নামস্বাক্ষর প্রভাবে, যখন পাঁচ বংসরে বহুবিবা**হ সংক্রোন্ত অত্যাচা**রের **অনেক প**রিমাণে নিবৃত্তি হইয়াছে, তখন, অল্প পরিমাণে যাহা কিছু অবশিট আছে, আর আড়াই বৎদরে, নিতান্ত না হয়, আর পাঁচ বৎদরে, তাহার সম্পূর্ণ নিরুত্তি হইবেক, তাছার আর কোনও সন্দেহ নাই। এমন স্থলে, এই আড়াই বংসর অথবা পাঁচে বংসর কাল অপেক্ষা করা ধর্মরক্ষিণী সভার পক্ষে সর্বতোভাবে বিধেয় ছিল; তাহা হইলে, অকারনে উাহাদিগকে ভর্কবাচম্পতি মহাশয়ের কোপে পত্তিত হুইতে হুইত না।

একণে, শ্রীযুত দারকানাথ বিস্তাভূষণ মহাশয়ের বহুবিবাহবিষয়ক অভিপ্রায় উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে ;—

"বহুবিবাহ যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রথম প্রমাণ। শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কথন এরপ প্রচর্ত্রপে থাকিত না। যুক্তিও এই কথা কহিয়া দিতেছে। এ দেশের পুক্ষের। চিরকাল স্বেরব্যবহারী হইয়া আদিয়াছেন। আপনাদিগের স্বথমত্বন ও স্ববিধার অবেবণেই চিরকাল বাস্ত ছিলেন, স্ত্রাজাতির স্বথম্বংখাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। এতাদৃশ স্বার্থপর পুক্ষেরা সহস্তে শাস্ত্রকর্ত্রতার প্রাপ্ত হইয়া যে আপনাদিগের একটি প্রধান ভোগপথ কদ্ধ করিয়া যাইনেন, ইহা কোন ক্রমেই সন্তাবিত নহে। বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, কাব্যাদি ইহার প্রমাণ্য প্রতিপাদন করিতেছে। যথা—

যদেক মিন্ যুপে দে রশনে পরিবায়তি, তস্মাদেকে। দে জায়ে বিন্দেত। বলৈকাং রশনাং দলোর্থ সেয়াঃ পরিবাবয়তি, তস্মাদিকা দেবি পতী বিন্দেত। বেদ।

কামতন্ত্র প্রব্রানামিতি দোষাপ্রখ্যাপনার্থং নতু দোষাভাব এব।
তদাহতুঃ শঙ্গলিথিতোঁ। ভার্যাঃ কার্যাঃ সজাতীয়াঃ শ্রেরস্থঃ দর্শেষ ং
স্থারিতি পূর্বঃ কপ্পঃ, ততোহতুকপ্পঃ চত্ত্রো ব্রাক্ষণস্থানুপূর্বেন, ভিত্রো রাজহাস্থা, দে বৈশ্বাস্থা, একা শৃদ্ধস্থা। জ্বান্ডাব্দেহদেন চতুরাদিসংখ্যা সম্বধ্যতে। ইতি দারভাগঃ।

জাত বচ্ছেদেনেতি তেন প্রান্ধাদেঃ পঞ্ষ ষড়্বা সজাতীয়। ন বিৰুদ্ধ।
ইত্যাশয়ঃ। অন্তানন্ত্তটীকা।

রোহিণী বস্থাদেবস্থ ভার্যান্তে নন্দগোকুলে। অক্সান্ত কংসদংবিগ্ন। বিবরেষু বসন্তি হি। ভাগবত।

বেত্রবাড়। বহুধনত্বাং বহুপাত্রীকেন তত্রভবতা (ধননিত্রেণ বণিজা) ভবিতব্যং। বিচার্য্যতাং যদি কাচিদাপান্নসত্ত্ব। স্থাং তস্ম ভার্য্যাস্থ। শকুরুলা। শাশুড়ী রাগিণী ননদী বাঘিনী, সতিনী নাগিনী বিষের ভরা। ভারতচক্রন ।" (১)

অদ্য বিস্তাভূষণ মহাশয় কহিতেছেন, "বহুবিবাহ যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ; শাস্ত্রপ্রতি-বিদ্ধ হইলে উহা কখন এরপ প্রচরদ্রেপ থাকিত না"। তদীয় ব্যবস্থার অনুবর্তী হইয়া, কল্য অন্ত এক মহাশয় কহিবেন, কন্তা বিক্রয় যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ; শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কখন এরপ প্রচরদ্রেপ থাকিত না। তৎ-প্রদিন দ্বিতীয় এক মহাশয় কহিবেন, জ্রাণহত্যা যে এ দেশের শাস্ত্র-নিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ ; শান্তপ্রতিষিদ্ধ হইলে, উহা কখন এরূপ প্রচরদ্রেপ থাকিত না। তৎপরদিন তৃতীয় এক মহাশায় কহিবেন, মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়া যে এ দেশের শান্তানিবিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ; শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ ছইলে উহা কখন এরপ প্রচরদ্ধেপ থাকিত না। তৎপরদিন চতুর্থ এক মহাশয় কহিবেন, কপটলেখ্য প্রস্তুত করা যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই ভাহার প্রধান প্রমাণ; শাস্ত্রপ্রভিষিদ্ধ ছইলে উহা কখন এরপ প্রচরদ্রেণ থাকিত না। তৎপর দিন পঞ্চম এক महाभग्न कहित्वन. विषयकर्षायुल উৎকোচগ্রহণ বা অক্যায্য উপায়ে অর্থোপার্জন যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ; শান্তপ্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কথন এরূপ প্রচরদ্রেপ থাকিত না। এইরূপে, যে সকল ছক্তিয়া বিলক্ষণ প্রচলিত আছে, তৎসমুদয় শান্তানুষায়ী ব্যবহার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া উঠিবেক। বিজ্ঞাভূষণ মহাশয়ের এই ব্যবস্থা অনেকের নিকট নির্ভিশয় আদরভাজন হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই।

<sup>🕝 (</sup>১) সোমপ্রকাশ, ১৩ই ভারে, ১২৭৮।

বিপ্তাভূবণ মহাশায়, তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের মত, উদ্ধৃত ও অবিমৃশ্যকারী নহেন। তিনি, তাঁহার স্থায়, স্বীয় সিদ্ধাশুকে নিরবলম্বন রাখেন নাই; অদ্ভুত যুক্তি দ্বারা উহার বিলক্ষণ সমর্থন করিয়াছেন। সেই অদ্ভুত যুক্তি এই,—

"এ দেশের পুক্ষেরা চিরকাল সৈরব্যবহারী হইরা আদিয়াছেন আপনাদিনের স্থকছেন ও স্বিধার অবেষণেই চিরকাল ব্যস্ত ছিলেন, জ্রীজাতির স্থহুংখাদির প্রতি দৃটিপাত করেন নাই। এতাদৃশ স্বার্থপর পুক্ষেরা স্বহস্তে শাস্ত্রকর্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়া যে আপনাদিশের একটি প্রধান ভোগপথ কন্ধ করিয়া যাইবেন, ইহা কোনও ক্রেমেই সন্তাবিত নহে।"

বিজ্ঞাভ্যণ মহাশয়, স্থপক সমর্থনে সাতিশয় ব্যথ্য হইয়া, উচিত অনুচিত বিবেচনায় এককালে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। यদ্দ্রাপ্রিয়ত বহু-বিবাহকাও শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য, ইহা প্রতিপন্ন করা তাঁছার বিভান্ত আবশ্যক ছইয়া উঠিয়াছে; এবং তদর্থে এই অভুত যুক্তি উদ্ভাবিত করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় শান্ত্রকারেরা স্বার্থপর, যথেচ্চারী ও ইন্দ্রিয়স্থপরায়ণ ছিলেন; স্ত্রীজাতির স্থগুঃখাদির প্রতি দুর্ফিপাত করেন নাই। বিবাহবিষয়ে যথেচ্ছাচার অব্যাহত না थाकिल, हेल्पिस्यूथामिक চরিভার্থ इहेटड পারে না। স্থতরাং তাঁছারা, বিবাছ বিষয়ে যথেচ্ছাচার নিষিদ্ধ করিয়া, পুরুষজাতির প্রধান ভোগস্থধের পথ কদ্ধ করিয়া যাইবেন, ইছা সম্ভব নয় ; অভএব, বিবাহবিষয়ক যথেচ্ছাচার শান্তকারদিগের অনভিমত কার্য্য, ইহা কোনও মতে **সন্তাবিত নছে। পণ্ডিতের মুধে কেছ কখন**ও এরূপ বিচিত্র মীমাংসা প্রবর্ণ করিয়াছেন, এরপ বোষ হয় না। বিদ্যাভূবর্ণ মহাশার, স্থাশিকিত ও স্থাণিত হইয়া, নিতান্ত নিরীহ, নিতান্ত নিরপরাধ শাক্তকারদিগের বিষয়ে বেরূপ নুশংস অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অদৃষ্টদর ও অঞ্চতপূর্ব।

শান্তে গ্রীলোকদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—

মুকু কহিয়াছেন,

পিতৃভিত্রাতৃভিশ্চিতাঃ পতিভিদ্নিবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূবয়িতব্যাশ্চ বহু কল্যাণমীপ্সুভিঃ॥৩।৫৫॥
মত্র নার্যাস্ত পূজান্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
মত্রিতাস্ত ন পূজান্তে সর্কাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥৩।৫৬॥
শোচন্তি জাময়ো মত্র বিনশাত্যাশু তৎ কূলম্।
ন শোচন্তি তু মত্রিতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্কানা॥৩।৫৭॥
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি ক্নত্যাহতানীব বিনশান্তি সমন্ততঃ॥৩।৫৮॥

আত্মদ্বলাকান্তকী পিতা, ভ্রাতা, পতি ও দেবর ব্রীলোকদিগকে
সমাদরে রাথিবেক ও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিবেক॥ ৫৫॥ যে
পরিবারে ব্রীলোকদিগকে সমাদরে রাখে, দেবতারা সেই
পরিবারের প্রতি প্রসন্ন থাকেন। আর, যে পরিবারে ব্রীলোকদিগের সমাদর নাই, তথার যজ্ঞ দান আদি সকল ক্রিয়া বিফল
হয়॥ ৫৬॥ যে পরিবারে ব্রীলোকেরা মনোভূংখ পার, দে
পরিবার হরার উৎসন্ন হয়; আর, যে পরিবারে ব্রীলোকেরা
মনোভূংখ না পার, সে পরিবারের সতত সূখ সমৃদ্ধি হৃদ্ধি
হয়॥ ৫৭॥ ক্রীলোক অনাদৃত হইয়া যে সমস্ত পরিবারকে
অভিশাপ দেয়, সেই সকল পরিবার, অভিচারপ্রস্তের ক্রায়, সর্বর্ব প্রকারে উৎসন্ন হয়॥ ৫৮॥

পরাশর কহিয়াছেন,

ভোজ্যালকারবাসোভিঃ পূজ্যাঃ স্থাঃ সর্বনা প্রিয়ঃ। যথা কিঞ্জির শোচন্তি নিত্যৎ কার্যাং তথা নৃভিঃ॥ ৪১॥ আয়ুর্বিত্তং যশঃ পুলাঃ ক্রীপ্রীত্যা স্থার্নৃণাং সদা। নশ্যন্তি তে তদপ্রীতো তাসাং শাপাদসংশয়ম্ ॥ ৪। ৪২॥ প্রিয়ো যত্র তু পূজ্যন্তে সর্বাদা ভূষণাদিভিঃ। পিতৃদেবমনুষ্যাশ্চ মোদন্তে তত্র বেশ্মনি॥ ৪। ৪৩॥ স্ক্রিয়স্তটাঃ প্রিয়ঃ সাক্ষাক্রফান্টেদ্দুউদেবতাঃ। বর্দ্ধয়ন্তি কুলং তুটা নাশয়ন্ত্যবমানিতাঃ॥ ৪। ৪৪॥ নাবমান্যাঃ প্রিয়ঃ সদ্ভিঃ পতিশ্বশুরদেবরৈঃ। পিত্রা মাত্রা চ ভাত্রা চ তথা বন্ধুভিরেব চ॥ ৪। ৪৫॥ (১)

আহার, অলম্বার ও পরিচ্ছদ দারা দ্রীলোকদিশের সর্মন্য সমাদর করিবেক। যাহাতে তাহারা কিঞ্চিন্মান্ত মনোছঃখ না পায়, পুরুষদিশের সর্মনা দেইরপ ব্যবহার করা উচিত ॥৪১॥ দ্রীলোকেরা সন্ধ্রুষ্ট থাকিলে, পুরুষদিশের অবিচ্ছেদে আয়ু, ধন, যশ, পুরুলাভ হয়; তাহারা অসমুষ্ট হইলে, তাহাদের শাপে, তৎসমুদর নিঃসংশ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥৪২॥ যে পরিবারে দ্রীলোকেরা ভূষণাদি দারা সর্মান সমাদৃত হয়, দেবগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যাণ দেই পরিবারের প্রতি প্রসন্ন থাকেন॥ ৪০॥ দ্রীলোক তুট থাকিলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, ক্ষট হইলে ছ্টদেবতা স্বরূপ; তুট থাকিলে কুলের শ্রীদ্ধি হয়; স্বর্মানিত হইলে, কুলের ধ্রুষ্প হয়॥ ৪৪॥ সক্ষরিত্র স্বামী, শ্বশুর, দেবর, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধুর্য ক্লাচ দ্রীলোকদিশের অব্যাননা করিবেক না॥ ৪৫॥

ষদি এই ব্যবস্থা উল্লঙ্গন করিয়া, পু্রুষজ্ঞাতি স্ত্রীজাতির প্রতি অসদ্যবহার করেন, তাহাতে শাস্ত্রকারেরা অপরাধী হইতে পারেন না।

শাস্ত্রে বিবা**ছবিষয়ে যে সমস্ত বিধি ও নিষে** প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, দে সমুদয় প্রদূ<mark>র্শত হইতেছে—</mark>

১। শুরুণানুমতঃ স্নাদ্ধা সমারতো যথাবিথি। উদ্বহেত দ্বিজ্যে ভার্য্যাৎ সবর্ণাং লক্ষণাবিভাম্ ॥৩।৪॥ (২)

<sup>(</sup>১) বৃহৎপরাশরসংহিতা।

<sup>(</sup>२) मनुभःदिखा।

দ্বিজ, গুকর অনুজ্ঞালাভান্তে, যথাবিধানে স্থান ও সমাবর্ত্তন (৩) করিয়া, সজাতীয়া সুলক্ষণা ভার্মার পাণিগ্রাহণ করিবেক।

- ২। ভার্যারে পূর্বেমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্মণি। পুনর্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ ॥৫।১৬৮॥ (৪) পূর্ব্ব্তা জ্রীর যথাবিধি অস্তোঞ্চিক্রিয়া নির্বাহ করিয়া, পুনরায় দারপরিগ্রাহ ও পুনরায় অগ্নাধান করিবেক।
- ৩। মদ্যপাদাধুরতা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেং।
  ব্যাধিতা বাধিবেভব্যা হিং আর্থদ্বী চ দর্বদা ॥৯।৮০॥ (৪)
  যদি স্ত্রী স্বরাপারিণী, ব্যভিচারিণী, দতত স্বাদীর অভিপ্রারের
  বিপরীতকারিণী, চিররোগিণী, অতিজ্বস্বভাবা ও অর্থনাশিনী
  হয়, তৎদত্তে অধিবেদন, অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেক।
- 8। বন্ধ্যাফীমেইধিবেদ্যান্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
  একাদশে জ্রীজননী সদ্যস্থপ্রিয়বাদিনী ॥ ৯ 1 ৮১ ॥ (৪)
  জ্রী বন্ধ্যা হইলে অফম বর্ষে, মৃতপুল্রা হইলে দশম বর্ষে, ক্যামাত্রপ্রস্থিনী হইলে একাদশ বর্ষে, অপ্রিয়বাদিনী হইলে কালাতিপাত
  ব্যাতিরেকে, অধিবেদন করিবেক।
- ৫। ঘর্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্বীত। ১২। (৫) যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্মকার্য্য ও পুত্রনাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্বে অন্ত স্ত্রী বিবাহ করিবেক না।
- ও। সবর্ণাতো দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি। কামতস্ত প্রব্রানামিমাঃ স্থাঃ ক্রমশোইবরাঃ॥৩।১২॥ (৬) দ্বিজাতির পক্ষে অতো সবর্ণাবিবাছই বিহিত। কিন্তু, যাহার।

<sup>(</sup>०) बक्क हाँ। ममाश्रमारख अनुषीयमान कियादिर नय।

<sup>(8)</sup> মনুসংহিতা।

<sup>(</sup>৫) আগলন্ত্রীয় ধর্মারত, বিতীয় প্রশ্ন, প্রক্রম পটল।

<sup>(</sup>७) यनुमः विष् ।

রতিকামনায় বিবাহ করিতে প্রব্ত হয়, তাহারা অনুলোম ক্রমে বর্ণান্তরে বিবাহ করিবেক।

१। একামুংক্রম্য কামার্থমন্যাং লব্ধুং য ইচ্ছতি।

সমর্থস্থেষিয়্রাইর্থঃ পূর্ব্বোঢ়ামপরাং বছেং॥ (৭)

যে ব্যক্তি জ্রীসত্ত্বে রতিকামনায় পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা

করে, সে সমর্থ হইলে, অর্থ দ্বারা পূর্বপরিণীতা জ্রীকে সভ্টে

করিয়া, অন্ত জ্রী বিবাহ করিবেক।

দেখ, প্রথম বচন দ্বারা, গৃহস্থার্ভাম প্রবেশ কালে প্রথম বিবাহের বিবি প্রদত্ত হইয়াছে; দ্বিতীয় বচন দ্বারা, স্ত্রীবিয়োগ হইলে, পুনরায় বিবাহের বিধি দর্শিত হইয়াছে; তৃতীয় ও চতুর্থ বচন দ্বারা, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, তাছার জীবদ্দশায় বিবাহান্তর বিহিত হইয়াছে; পঞ্চম বচন দ্বারা, ধর্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হইলে, পূর্ব্বপরিণীতা জ্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় সজাতীয়াবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে; ষষ্ঠ বচন দ্বারা, যে ব্যক্তি স্ত্রীসত্ত্বে রতিকামনার পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, ভাহার পক্ষে অসজাতীয়া বিবাহের বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; সপ্তম বচন দারা, রতিকামনায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, পূর্ব্বপরিণীতা সজাতীয়া স্ত্রীর সম্মতি এহণ পূর্ম্বক, অসজাভীয়া বিবাহ করিবেক, এই ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। বিবাহ বিষয়ে এই সমস্ত বিধি ও নিষেধ জাজুল্যমান রহিয়াছে। সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, লোকে শান্ত্রীয় বিধি নিবেধ লঙ্খন পূর্ব্বক বিবাহ বিষয়ে যে যথেচ্ছাচার করিতেছে, তদ্দর্শনে, শাস্ত্রকারেরা, স্বার্থ-পরতা ও যথেচ্চারিতার অনুবর্তী হইয়া, শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, অমান মুখে এ উল্লেখ করা ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা ও নিরতিশয় প্রগল্ভতা প্রদর্শন মাত।

উল্লিখিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বীয় সিদ্ধাস্তের

<sup>(</sup>१) सृष्ठि अक्षिकां भृष्ठ (मवलवहन ।

অধিকতর সমর্থনার্থ বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, সংস্কৃত্র্বাট্টিও বাঙ্গালাকাব্য হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত ক্রেবাক্যের অর্থ এই, যেমন যজ্ঞকালে এক যূপে ছুই রজ্জু বেষ্টন করা যায়, সেইরূপ এক পুরুষ ছুই ন্ত্রী বিবাহ করিতে পারে; যেমন এক রজ্জু ছুই যূপে বেষ্টন করা যার না, সেইরূপ এক স্ত্রী হুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না। এই বেদবাক্য দারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে আবশ্যক হইলে, এক ব্যক্তি, পূর্ব্বপরিণাতা জ্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। ইহা দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ডের শান্তীয়ভা, অথবা শাস্ত্রকারদিনের স্বার্থপরতা ও যথেচ্চারিতা, কতদূর সপ্রমাণ হইল, বলিতে পারি না। দায়ভাগধৃত শঙ্খলিখিতবচন সর্বাংশে অসবর্ণা-বিবাহপ্রতিপাদক মনুবচনের তুল্য; স্থতরাং, যদৃচ্ছাস্থলে, পূর্বা-পরিণীতা জ্রীর জীবদ্দশায়, সজাতীয়াপরিণয়নিবেধবোধক। অতএব, উহা দারা যদুচ্ছাপ্রারুত্ত বহুবিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তা, অথবা শাস্ত্রকার-দিগের স্বার্থপরতা ও যথেচ্চারিতা, সপ্রমাণ ছওয়া সম্ভব নছে। দায়ভাগের টীকাকার অচ্যুতানন্দ কহিয়াছেন, "জাত্যবচ্ছেদেন" এই কথা বলাতে, ভ্রাদ্যণাদি বর্ণের পাঁচ কিংবা ছয় সজাতীয়া বিবাহ দুষ্য নয়, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে। শঞ্জলিখিতবচনে লিখিত আছে, অনুলোম ক্রমে ব্রান্ধণের চারি, ক্ষক্রিয়ের তিন, বৈশ্যের চুই, শূদের এক ভার্য্যা **ছইতে** পারে। দায়ভাগকার লিখিয়াছেন, এই বচনে যে চারি, তিন, হুই, এক শব্দ আছে, ওদ্ধারা চারি জাতি, তিন জাতি, হুই জাতি, এক জাতি এই বোধ হইতেছে; অর্থাৎ ত্রান্ধণ চারি জাতিতে, ক্ষত্রিয় তিন জাতিতে, বৈশ্য হুই জাতিতে, শূদ্র এক জাভিতে বিবাহ করিতে পারে। অচ্যুতানন্দ দায়ভাগের এই লিখনের ভাবব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন, পাঁচ কিংবা ছর সঞ্চাতীয়া বিবাহ দৃষ্য নয়। মলুর বিবাছ বিষয়ক চতুর্থবিধি দ্বারা যদৃচ্ছা**ন্থলে সজা**ভীয়াবিবাছ धकवादत निविध्व इरेग्नाट्स, रेश अञ्चर्धावन कतिया (मिश्टल, अपूर्णानन

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভাবব্যাখ্যা করিতেন, এরপ বোদ হয় না। যাহা হউক, ঋষিবাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া, আধুনিক সংগ্রাহকার বা টীকাকারের কপোলকম্পিত ব্যবস্থায় আস্থা প্রদর্শন করা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তির তুরবন্থা প্রদর্শন মাত্র। ভাগবতপুরাণ হইতে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, ভাহার অর্থ এই, বস্থদেবের ভার্য্যা রোহিণী নন্দালয়ে আছেন, তাঁহার অন্য ভার্য্যারা কংসভয়ে অলক্ষ্য প্রদেশে কালহরণ क्रिटिंग्स्म । वश्चरम्यतः वद्यविवाह यमुक्त्रानिवञ्चन हरेर् शास्त । বিবাহ বিষয়ে তিনি শাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্গন করিয়াছিলেন ; তজ্জ্ব য শাস্ত্রকারেরা অপরাধী ছইতে পারেন না। পূর্ব্বে দর্শিত ছইয়াছে শাস্ত্র-কারদিগের মতে, পূর্ব্ধকালীন লোকের ঈদৃশ যথেচ্ছ ব্যবহার অবৈধ ও সাধারণ লোকের অনুকরণীয় নহে। পাছে কেছ তদীয় তাদৃশ অবৈধ আচরণের অনুসরণ করে, এজন্য তাঁছারা সর্বনাধারণ লোককে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। স্কুভরাং, ইছা দ্বারাও যদুক্ষাপ্রারত বহুবিবাছকাও শাস্ত্রসমত বলিয়া প্রতিপন্ধ, অথবা শাস্ত্রকারেরা স্বার্থপর ও যথেচ্ছচারী বলিয়া পরিগণিত, হইতে পারের না। অভিজ্ঞানশকুস্তল নাটকের উদ্ধৃত অংশ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, সত্যযুগে ধনমিত্র নামে এক ঐশ্বর্যাশালী বণিক অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন; আর, বিভাাসুন্দরের উদ্ধৃত অংশ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, ইদানীন্তন স্ত্রীলোকের সতিন যদি এরপ বিভণ্ডা উপস্থিত হইত, এ দেশে কেহ কখনও कान कातर्ग, शूर्क शतिनीज खीत कीवक्रमात्र, दिवार करतन नारे, ভাষা হইলে, শকুস্তলা ও বিজ্ঞাস্থলরের উদ্ধৃত অংশ দ্বারা ফলোদর হইতে পারিত। লোকে শান্ত্রীয় নিষেধ লজ্মন করিয়া, যদুচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ করিয়া থাকেন, তাহা অহরহঃ প্রভ্রাক্ষ হইভেছে। অশান্ত্রীয় ব্যবহারের দৃষ্টাস্ত দ্বারা, যদৃক্ষাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ এ দেশের শান্ত্রনিষিদ্ধ নয়, অথবা শান্ত্রকারেরা স্বার্থপরতা ও যথেচ্চারিতার অনুবন্তী হইয়া শান্ত প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে

না। এ দেশের লোকে, কোনও কালে, কোনও বিষয়ে, শাস্ত্রের ব্যবস্থা উল্লেখন করিয়া চলেন না; তাঁছাদের যাবতীয় ব্যবহার শাস্ত্রীয় বিধি ও শাস্ত্রীয় নিষেধ অনুসারে নিয়মিত; যদি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইত, তাহা হইলে, এ দেশের লোকের ব্যবহার দর্শনে, হয় ত যদৃক্তাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এরূপ সন্দেহ করিলে, নিতান্ত অন্যায় হইত না। কিন্তু, যখন যাদৃচ্ছিক বহুবিবাহব্যবহার শাস্ত্রকারদিগের মতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইতেছে, তখন তাদৃশ ব্যবহার দর্শনে, উহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এরূপ মীমাংসা করা কোনও মতে সক্ষত হইতে পারে না। তবে, এ দেশের লোক অনেক বিষয়ে শাস্ত্রের নিষেধ লভ্যন করিয়া চলিয়া থাকেন, স্কৃত্রাং বিবাহ বিষয়েও তাঁহারা তাহা করিতেছেন, এক্ষন্ত তাহা বিশেষ দোষাবহ হইতে পারে না, এরূপ নির্দেশ করিলে, বরং তাহা অপেক্ষাকৃত স্থায়ানুগত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই, স্বর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি। কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্থাঃ ক্রমশো>বরাঃ॥

দিজাতির পক্ষে অতো সবর্ণাবিবাছই বিহিত। কিন্তু যাছার। রতিকামনায় বিবাহ করিতে প্রব্রত হয়, তাছারা অনুলোমক্রমে বর্ণাভারে বিবাহ করিবেক।

শ্রহি মনুবচনে যে বিধি পাওয়া যাইতেছে, তাহা পরিসংখ্যা বিধি। এই পরিসংখ্যা বিধি দারা, পূর্বাপরিনীতা সজাতীয়া দ্রীর জীবদ্দশায়, যদৃক্তা ক্রমে পূনরায় সজাতীয়াবিবাহ সর্বতোভাবে নিবিদ্ধ হইয়াছে। ঐ বিধি পরিসংখ্যা বিধি নহে, যাবৎ ইহা প্রতিপন্ন না হইতেছে; তাবৎ বহুবিবাহ "সর্বাশাস্ত্রসন্মত" অথবা "শাস্ত্রনিবিদ্ধ নয়," ইহা প্রতিপন্ন হওয়া অসম্ভব। অতএব, যদৃক্তাপ্রারুত্ত বহুবিবাহব্যবহার সর্বাশাস্ত্রসন্মত, অথবা শাস্ত্রনিবিদ্ধ নয়, ইহা প্রতিপন্ন করা মার্লদের উদ্দেশ্য, তাঁহাদের ঐ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডন করা আবশ্যক। তাহা না করিয়া, যিনি যত ইচ্ছা বিতথা করুন, যিনি যত ইচ্ছা বেদ, স্মৃতি, পূরাণ, শকুন্তুলা, বিস্তান্ত্রন্দর প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করুন, যদৃক্তাপ্রয়ন্ত বহুবিবাহকাণ্ড সর্বাশাস্ত্রসন্মত, অথবা শাস্ত্রনিবিদ্ধ নয়, ইহা কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। রথা বিবাদে ও বাদানুবাদে, নিজের ও কেত্র্হলাক্রান্ত পাঠকগণের সময়নাশ ব্যতিরিক্ত আর কোনও কল নাই।

बीद्रेयद्रहत्स मंगी

কাশীপুর। ১লা শাখিন। সংবং :১২৮।

# ব হু বি বা হ

## দিতীয় পুস্তক

যদৃক্তাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাও যে শাস্ত্রবহিত্ত ও সাধুবিগহিত ব্যবহার, ইহা, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না, এতদ্বিরমক বিচারপুস্তকে, আলোচিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে, কতিপর ব্যক্তি অতিশন্ন অসমুন্ট হইয়াছেন, এবং তাদৃশ বিবাহব্যবহার সর্বতোভাবে শাস্ত্রান্তুমোদিত কর্ত্তর্য কর্মা, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছেন। আক্রেপের বিষয় এই, প্রতিবাদী মহাশয়েরা তত্ত্বনির্ণয় পক্ষে তাদৃশ যত্ত্বান্ হয়েন নাই, জিগীয়ার, বা পাওিত্য প্রদর্শন বামনার, বশবর্তী হইয়া, বিচারকার্য্য নির্বাহ করিয়াছেন। কোনও বিষয় প্রস্তাবিত হইলে, যে কোনও প্রকারে প্রতিবাদ করা আবশ্যক, অনেকেই আত্যোপান্ত এই বুদ্ধির অধীন হইয়া চলিয়াছেন। ঈদৃশ ব্যক্তিবর্ণেরি তাদৃশ বিচার দ্বারা কীদৃশ ফললাভ হওয়া সন্তব্য, তাহা সকলেই অনায়াসে অনুমান করিতে পারেন। আমার দৃঢ় সংস্কার এই, যে সকল মহাশয়েরা প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্মশাস্ত্রের ব্যবসায় বা অনুশীলন করিয়াছেন, মৃদ্ছাপ্রস্তুত্ব বহুবিবাহকাও শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহার, ইহা কদাচ তাঁছাদের মুধ বা লেখনী হইতে বহির্গত হইতে পারে না।

প্রতিবাদী মহাশয়দিগের সংখ্যা অধিক নহে। সমুদয়ে পাঁচ ব্যক্তি প্রতিবাদে প্রবৃত হইয়াছেন। পুস্তকপ্রচারের পৌর্কাপর্য্য অনুসারে, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। প্রথম মুর্শিদাবাদ-নিবাদী ত্রীযুত গঙ্গাধর কবিরত্ব। কবিরত্ব মহাশার ব্যাকরণে ও চিকিংসাশান্তে প্রবীণ বলিয়া প্রাসিদ্ধ। ধর্মশান্তের ব্যবসায় ভাঁহার জাতিবর্ম নহে, এবং তাঁহার পুস্তক পাঠ করিলে স্পাষ্ট প্রতীরমান ছয়, তিনি ধর্মশান্তের বিশিক্তরূপ অনুশীলন করেন নাই। স্থতরাং, ধর্মশাস্ত্র সংক্রান্ত বিচারে প্রাবৃত্ত হওয়া কবিরত্ন মহাশয়ের পক্ষে এক প্রকার অন্ধিকারচ্চর্চা ছইয়াছে, এরূপ নির্দেশ করিলে, বোধ করি, নিতান্ত অসম্পত বলা হয় না। দ্বিতীয় বরিসালনিবাসী এীয়ুত রাজ-কুমার ভারেরত্ব। শুনিয়াছি, স্থায়রত্ব মহাশয়, স্থায়শাস্ত্রে বিলক্ষ্ণ নিপুণ; তান্তির, অন্য অন্য শাস্ত্রেও তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তিনি, এক মাত্র জীমূতবাছন প্রণীত দায়ভাগ অবলম্বন করিয়া, যদৃক্ষাপ্রাব্তত বহুবিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তা-পক্ষ রক্ষা করিতে উদ্ভাত হইয়াছেন। তৃতীয় শ্রীযুত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ব। স্মৃতিরত্ব মহাশয় অতিশয় ধীরস্বভাব, অন্যান্য প্রতিবাদী মহাশ্রদিগের মত উদ্ধৃত ও অহমিকাপূর্ণ নছেন। তাঁহার পুস্তকের কোনও স্থলে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন বা গর্বিত বাক্য প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভিনি, শিষ্টাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া, শাস্ত্রার্থ সংস্থাপনে যত্ন প্রদর্শন করিয়াছেন। চতুর্থ শ্রীযুত সভ্যত্রভদামশ্রমী। সামশ্রমী মহাশয় অপপাবয়ক্ষ ব্যক্তি; অপপা কাল হইল, বারাণদী হইতে এ দেশে আসিয়াছেন। নব্য ন্যায়শাক্ত ডিল্ল সমুদ্য সংক্ষৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং সমুদয়ের অধ্যাপনা করিতে পারেন, এই বলিয়া আত্মপরিচয় প্রবান করিয়া থাকেন। কিন্তু, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্মশান্ত্রের অনুশীলন করিয়াছেন, তদীয় পুস্তক পাঠে কোনও জমে ভদ্রপ প্রভীতি জন্মে না। তাঁহার বয়সে হত দূর শোভা পায়, তনীয় ঔদ্ধান্য তদপেক্ষা অনেক অধিক। সর্বাশেষ
শীয়ৃত তারানাথ তর্কবাচম্পতি। তর্কবাচম্পতি মহাশায় কলিকাতাস্থ্
রাজকীয় সংস্কৃতবিত্যালয়ে ব্যাকরণশাস্ত্রের অন্যাপনা করিয়া থাকেন,
কিন্তু সর্বাশাস্ত্রবেতা বলিয়া সর্বত্ত পরিচিত হইয়াছেন। তিনি যে
কথনও রাভিমত ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন করেন নাই, তদীয় পুস্তক
তদ্বিয়ের সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে সমুদরই অপসিদ্ধান্ত। অনেকেই বলিয়া থাকেন,
তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের বৃদ্ধি আছে, কিন্তু বৃদ্ধির স্থিরতা নাই;
নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে, কিন্তু কোনও শাস্ত্রে প্রবেশ নাই; বিত্তা করিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে, কিন্তু মীমাংসা করিবার তাদুশী শক্তি
নাই। বলিতে অভিশয় তুঃথ উপস্থিত হইতেছে, তদীয় বহুবিবাহবাদ পুস্তক এই করটি কথা অনেক অংশে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

যাহা ছউক, বহুবিবাহ বিষয়ক আন্দোলন সংক্রাম্ভ তদীয় আচরণের পূর্কাপর পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, চমংকৃত হইতে হয়। ছয় বংসর পূর্কে যখন, বহুবিবাহপ্রথার নিবারণ প্রার্থনায়, রাজদ্বারে আবেদনপত্র প্রদত্ত হয়, তংকালে তর্কবাচম্পতি মহাশায় নিবারণপক্ষে বিলক্ষণ উৎসাহী ও অনুরাগী ছিলেন এবং স্বতঃপ্রান্ত হইরা, সাতিশায় আগ্রহ সহকারে, আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করেন। সেই আবেদনপত্রের স্থুল মর্ম্ম এই; "নয় বংসর অতীত হইল, যদৃষ্ঠাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ ব্যবহারের নিবারণ প্রার্থনায়, পূর্কতন ব্যবস্থাপক সমাজে ৩২ খানি আবেদনপত্র প্রদত্ত ইয়াছিল। এই অতি জঘত্য, অতি নুশংস ব্যবহার ছইতেয়ে অশেষবিধ অনর্থসংঘটন হইতেছে, সে সমুদ্য প্র সকল আবেদনপত্রে সবিস্তর উল্লিখিত হইরাছে; এজন্য আমরা আর সে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি না। আমাদের মধ্যে অনেকে প্র সকল আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিরাছেন, এবং প্র সকল আবেদনপত্রে বে সকল কথা লিখিত ছইরাছে, সে সমুদ্র আয়েরা

সকলে অন্সীকার করিয়া লইতেছি'। নাম স্থাক্তর করিবার সময়, ভর্কবাচম্পতি মহাশায়, আবেদনপত্তের অর্থ অবগত হইরা, এই আপত্তি করিয়াছিলেন, পূর্ব্বতন আবেদনপত্তে কি কি কথা লিখিত আছে, ভাষা অবগত না হইলে, আমি স্বাক্ষর করিতে পারিব না; পরে এ আবেদনপত্তের অর্থ অবগত হইয়া, নাম স্বাক্ষর করেন। "এ দেশের বর্মশাস্ত অনুসারে, পুরুষ একমাত্র বিবাহে অবিকারী, কিন্তু শান্ত্রোক্ত নিমিত্ত ঘটিলে, একাধিক বিবাহ করিতে পারেন; এই শাজোক নিয়ম লজ্মন করিয়া, যদুচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা এক্ষৰে বিলক্ষণ প্ৰচলিত হইয়া উঠিয়াছে"। এ সকল আবেদনপত্তে এই সকল কথা লিখিত আছে, এবং এই সকল কথা বিশিষ্ট রূপে অবগত হইয়া, তর্কবাচম্পতি মহাশয় আবেদনপত্তে নাম স্বাক্ষর করেন। এই সময়েই আমি, বহুবিবাছ রছিত হওয়া উচিত কি না এড দিবরক বিচারপুস্তকের প্রথম ভাগ রচনা করিয়া, ভাঁছাকে খনাইয়াছিলাম। খনিয়া তিনি সাতিশয় সন্তুট হইয়াছিলেন, এবং শান্তের যথার্থ ব্যাখ্যা হইয়াছে এই বলিয়া, মুক্ত কণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিয়াহিলেন। একণে, দেই ভর্কবাচম্পতি মহাশয় বহুবিবাহের রক্ষাপাক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন এবং বহুবিবাহ ব্যবহারকে শাস্ত্রসম্মৃত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে উপ্তত হইয়াছেন।

তদীয় এতাদৃশ চরিতবৈচিত্রোর মূল এই। আমার পুস্তক প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পরেই, প্রীমৃত ক্ষেত্রপালস্মৃতিরত্বপ্রভৃতি কতিপর ব্যক্তি, বহুবিবাহকাও শাস্ত্রান্ধাদিত ব্যবহার ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, এক ব্যবস্থাপত্র প্রচার করেন। ঐ সমরে অনেকে কহিরাছিলেন, তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের পরামর্গে ও সহায়তার ঐ ব্যবস্থাপত্র প্রচারিত হইরাছে। কিন্তু, আমি তাঁহাকে বদৃদ্ধাপ্রয়ন্ত বহুবিবাহ ব্যবহারের বিব্য বিদ্বেষী বলিয়া জানিতাম; এজন্য, তিনি বহুবিবাহের রক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, এ কথায় আমার বিশ্বাস

জ্ঞানাই; বরং, তাদৃশ নির্দেশ দারা অকারণে তাঁহার উপর উৎকট দোষারোপ হইতেছে, এই বিবেচনা করিয়াছিলাম। ঐ আরোপিত দোষের পরিহার বাসনায়, উল্লিখিত ব্যবস্থাপত্রের আলোচনা করিয়া, উপসংহার কালে লিখিয়াছিলাম,—

"অনেকের মুখে শুনিতে পাই, তাঁহারা কলিকাতান্ত রাজকীয় সংক্ষৃতবিক্তালয়ে ব্যাকরণশান্তের অধ্যাপক শ্রীয়ুত তারানাথ তর্কনাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শে ও সহায়তার বহুনিবাহনিয়েক শাক্রসন্মত বিচারপত্র প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু সহসা এ বিষয়েক শাক্রসন্মত বিচারপত্র প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু সহসা এ বিষয়ে করিছে প্রক্রি হইতেছে না। তর্কবাচস্পতি মহাশয় এত অমভিজ্ঞ নহেন, যে এরপ অসমীচীন আচরণে দ্বিত হইবেন। পাঁচে বংসর পূর্কে, যখন বহুনিবাহের নিবারণ প্রার্থনায়, রাজদারে আবেদন করা হয়, সে সময়ে তিনি এ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগী ছিলেন, এবং সতঃপ্রন্ত হইয়া, নিরতিশার আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। এক্ষণে, তিনিই আবার বহুবিবাহের রক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়া, এই লজ্জাকর, মুগাকর, অনর্থকর, অধন্তর্বর বাবহারকে শাস্ত্রসন্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্ররাস পাইবেন, ইহা সন্তব বাধ হয় না।

আমার আলোচনাপত্তের এই অংশ পাঠ করিয়া, তর্কবাচম্পতি মহাশয় ক্রোবে অন্ধ হইরাছেন, এই কথা শুনিতে পাইলাম; কিন্তু, তুট না হইরা, কট হইলেন কেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। অবশেষে, সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জ্বানিতে পারিলাম, যদুক্তাপ্রসূত্ত বহুবিবাহকাও রহিত হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, কলিকাভাস্থ ধর্মরন্দিণী সভা উহার নিবারণ বিষয়ে সবিশেষ সচেন্ট ও সে বিষয়ে আন্দর্পত্তিতবর্গের মত সংগ্রহে প্রয়ত্ত হয়েন, এবং রাজশাসন ব্যতিরক্ষে এই জ্বত্য ব্যবহার রহিত হওয়া সম্ভাবিত নহে, ইহা স্থির করিয়া, রাজদ্বারে আবেদন করিবার অভিপ্রায় করেন। তর্কবাচম্পত্তি

মহাশয় এ বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রতিবাদী হইয়াছিলেন, এবং ধর্মারকিণী সভা অবর্যাচরণে প্রারুত্ত হইতেছেন, আর তাঁহাদের সংস্রবে থাকা বিধেয় নহে, এই বিবেচনা করিয়া, ক্রোধভরে সভার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমার আলোচনাপত্র প্রচারিত হইলে, ধর্মরক্ষিণী সভার অধ্যক্ষেরা জানিতে পারিলেন, তর্কবাচম্পতি মহাশয়, কিছু দিন পূর্বের, বহুবিবাহের নিবারণ বিষয়ে সবিশেষ উৎসাহী ও উদেয়াগী ছিলেন এবং বহুবিবাছের নিবারণ প্রার্থনায় আবেদনপত্রে নাম সাক্ষর করিয়াছেন। ইতঃপূর্বে তিনি নিজে যাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা তাহাই করিতে সচেট হইয়াছেন; কিন্তু এই অপ-রাপে অধার্মিকবোধে তাঁহাদের সংস্তাব ভ্যাপ করা আশ্চর্য্যের বিষয় জ্ঞান করিয়া, তাঁহারা উপহাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। লিখন দারা পূর্ব্ব কথা ব্যক্ত না হইলে, ধর্মারক্ষিণী সভার অধ্যক্ষেরা ভর্কবাচম্পতি মহাশয়ের পূর্ব্বতন আচরণ বিষয়ে বিন্দ্রবিদর্গও জানিতে পারিতেন না, এবং এ পর্যান্ত তাহা অপ্রকাশ থাকিলে, তাঁহারা তাঁছাকে উপহাদ করিবারও পথ পাইতেন না। স্বতরাং, আমিই তাঁছাকে অপ্রতিভ করিয়াছি, এবং আমার দোষেই তাঁছাকে উপহাসা-স্পদ হইতে হইয়াছে; এই অপরাধ ধরিয়া, যার পর নাই কুপিত ছইয়াছেন, এবং আমার প্রচারিত বতুবিবাছবিষ্য়িণী ব্যবস্থা খণ্ডন করিয়া, আমায় অপদস্থ করিবার নিমিত্ত, বহুবিবাহবাদ পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। ধর্মারুদ্ধির অধীন হইয়া, শাস্তার্থ সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইলে, লোক যেরূপ আদরণীয় ও প্রাদ্ধাভাজন হয়েন; রোষ বশে বিদ্লেষরুদ্ধির অধীন ছইয়া, শাস্তার্থ বিপ্লাবনে প্রবৃত্ত ছইলে, লোককে তদনুরূপ জনা-দরণীয় ও অশ্রদ্ধাভাজন হইতে হয়। ফলতঃ, এই অলে কিক আচরণ দারা, ভর্কবাচম্পতি মহাশয় যে রাগদ্বেষের নিতান্ত বশীভূত ও নিতান্ত অবিষ্শাকারী মনুষ্য, ইছারই সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করা ছইয়াছে।

ওর্কবাচম্পতি মহাশয়ের বহুবিবাহবাদ সংস্কৃত ভাষায় সঙ্কলিত 🗟

**ছইয়াছে ; এজন্য সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিবৰ্গ তদীয় গ্ৰন্থ পাঠে অধিকারী** ছইতে পারেন নাই। যদি বাঙ্গালা ভাষায় সন্তালত হইত, তাহা ছইলে, তিনি এই এন্থের নঙ্কলন বিষয়ে যে বিদ্যাপ্রকাশ করিয়াছেন, দেশস্থ সমস্ত লোকে ভাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতে পারিতেন। আমার পুস্তকে বহুবিবাহবাদের যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইবেক, ভাছার অনুবাদ পাঠ করিয়া, ভাঁছারা ভদীয় বিস্তাপ্রকাশের আংশিক পরিচর পাইতে পারিবেন, দন্দেহ নাই; কিন্তু উহা দারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পরিতৃপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। শুনিয়াছিলাম, সর্কাদান রণের হিভার্থে, বহুবিবাহবাদ অবিলয়ে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত ও প্রচারিত হইবেক। ছুর্ভাগ্য ক্রমে, এ পর্যান্ত ভাহা না হওরাতে, বোধ হইতেছে, তাঁহারা তদীয় বহুবিবাহবিচারবিষয়ক বিজ্ঞা-প্রকাশের সম্পূর্ণ পরিচয় লাভে বঞ্চিত রহিলেন। তিনি গ্রন্থারন্তে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ''যাঁহারা ধর্মের তত্ত্ত্ত্তানলাতে অভিলাধী, তাঁহাদের বোধ জন্মাইবার নিমিত্তই আমার বড়''(১)। কিন্তু ভদীয় গ্রন্থ শংস্কৃত ভাষায় সঙ্গলিত হওয়াতে, তাঁহার প্রতিজ্ঞা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা নাই। এ দেশের অধিকাংশ লোক সংস্কৃতজ্ঞ নহেন, স্পুতরাং তাদৃশ ব্যক্তিবর্গ, ধর্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভে অভিলাধী হইলেও, ভদীয় এন্থ দারা কোনও উপকার লাভ করিতে পারিবেন না। বিশেষভঃ, তিনি উপসংহারকালে নির্দেশ করিয়াছেন, "যে দকল সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তি বিস্তাসাগরের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহার উদ্ভাবিত পদবী বহুদোষপূর্ণ, তাঁহাদের এই বোধ জন্মাইবার নিমিত্তই যত্ন করিলাম" (২)। অভএব, তদীয় দিদ্ধান্ত অনুসারে, ঘাঁহারা আমা দ্বারা প্রতারিত হইয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলনের নিমিত্ত,

<sup>(</sup>১) ধর্মতত্ত্বং বুজুৎস্থনাং বোধনা**রি**য়ব মংকৃতিঃ।

<sup>(</sup>২) ভ্রাক্যে বিশাসবতাং সংস্কৃতপরিচয়শূন্যানাং ভদুদ্ধাবিতপদব্যা বহুলদোষগ্রস্তাবোধনায়ৈর প্রয়ন্তঃ কুডঃ।

তর্কবাচম্পতি মহাশারের এন্থ বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত হওয়াই সর্ব্ধভোভাবে উচিত ও আবশ্যক ছিল। তাহা না করিয়া, সংস্কৃত ভাষায় পৃস্তক প্রচারের উদ্দেশ্য কি, বুঝিতে পারা যায় না। এক উদ্দোগে মামাংসাশক্তি ও সংস্কৃতরচনাশক্তি এ উভয়ের পরিচয় প্রদান ব্যতীত, এন্থকর্ত্তার অন্ত কোনও উদ্দেশ্য আছে কি না, অনুমানবলে ভাহার নিরূপণ করা কোনও মতে সম্ভাবিত নহে।

যাহা হউক, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ ব্যবহারের শান্ত্রীয়তা প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইরা, সর্ব্বশাস্ত্রবেক্তা তর্কবাচস্পতি মহাশর অশেষ প্রকারে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। পাণ্ডিত্য প্রকাশ বিবরে অন্থান্য প্রতিবাদী মহাশয়েরা তাঁহার সমকক্ষ নহেন। পুস্তক প্রকাশের পৌর্বাপর্য্য অনুসারে সর্ব্বশেষে পরিগণিত হুইলেও, পাণ্ডিত্য প্রকাশের ন্যুনাধিক্য অনুসারে তিনি সর্ব্বাত্রগণ্য। এরপ সর্ব্বাত্রগণ্য ব্যক্তির সর্ব্বাত্রে সন্ধাত্রগণ্য ব্যক্তির সর্ব্বাত্রে সন্ধাত্র সমালেচিত হুইতেছে।

### তর্কবাচম্পতি প্রকরণ

#### প্রথম পরিচেছদ।

শ্রিযুত তারানাথ তর্কবাচম্পতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে মনুবচন অনুসারে, রতিকামনাস্থলে সবর্ণা বিবাছের নিষেধ প্রতিপাদিত হইরাছে, আমি, ঐ বচনের প্রকৃত অর্থের গোপন, ও অকিঞ্চিৎকর অভিনব অর্থের উদ্ভাবন, পূর্ব্বক, লোককে প্রতারণা করিয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন,

"গ্ৰহো বৈদগ্ধী প্ৰজ্ঞাবতো বিজ্ঞানাগাবস্থ যদকিঞ্জিৎকরাভিন্নবার্থপ্রকাশনেন বহবো লোকা ব্যামোহিত। ইতি (১)।"

প্রজ্ঞাবান্ বিদ্যাদাগরের কি চাতুরী! অকিঞ্চিৎকর অভিনব অথের উদ্থাবন দারা অনেক লোককে বিমোণ্ডি করিয়াছেন।

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, এখন পর্য্যস্ত আমার এই দৃঢ় বিশ্বাদ আছে. আমি মনুবচনের যে অর্থ লিখিরাছি, উহাই ঐ বচনের প্রক্রত ও চিরপ্রচলিত অর্থ; লোক বিমোহনের নিমিন্ত, আমি বুদ্ধিবলে অভিনব অর্থের উদ্ভাবন করি নাই। শাস্ত্রীয় বিচারে প্রব্রন্ত হইয়া, অভিপ্রেত সাধনের নিমিন্ত, শাস্ত্রের প্রক্রত অর্থ গোপন করিয়া, ছল বা কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক, লোকসমাজে কপোলকম্পিত অপ্রক্রত অর্থ প্রচার করা নিতান্ত মূচ্মতি, নিতান্ত নীচপ্রকৃতির কর্ম। আমি

<sup>(</sup>১) বছবিবাহ্বাদ, ৪৬ পৃথা।

জ্ঞান পূর্দ্ধক কথমও সেরপ গার্হত আচরণে দূষিত হই নাই; এবং যত দিন জীবিত থাকিব, জ্ঞান পূর্দ্ধক কথনও সেরপ গার্হত আচরণে দূষিত হইব না। সে যাহা হউক, তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের আরোপিত অপবাদ বিমোচনের নিমিত্ত, বিবাদাস্পদীভূত মনুবচন সবিস্তর অর্থ সমেত প্রদশিত হইতেছে।

স্বর্ণাত্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি। কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্থাঃ ক্রমশোহ্বরাঃ॥ ৩। ১২ ।

দিজাতীনাং বাহ্মণক্ষজিরবৈশ্যানাম্ অত্যে প্রথমে ধর্মার্থে ইতি বাবৎ দারকর্মণি পরিণরবিধে সবর্গা সজাতীরা কন্তা প্রশস্তা বিহিতা: তু কিন্তু কামতঃ কামবর্শাৎ প্রক্তানাং দারাভরপরিপ্রছে উন্নতানাং দিজাতীনাম্ ইমাঃ বক্ষামাণাঃ অনন্তরবচনোক্তা ইতি বাবৎ অবরাঃ হীনবর্ণাঃ ক্ষজিরাবৈশ্যাশ্রাঃ ক্রেণা আনুলোমোন স্থাঃ ভার্যাঃ ভবেয়ুঃ।

দিজাতিদিশের অর্থাৎ রা**ছণ, ক্ষতি**য়, বৈশ্যের প্রথম অর্থাৎ ধর্মার্থ বিবাহে সবর্ণা অর্থাৎ ববের সজাতীয়া কন্যা প্রশস্তা অর্থাৎ বিভিত: কিন্তু যাহারা কামতঃ অর্থাৎ কামবশতঃ বিবাহ করিতে প্রের্ভ হয়, বক্ষ্যমাণ অবরা অর্থাৎ পর্বচনোক্ত হীনবর্ণা ক্ষতিয়া, বৈশ্যা ও শূক্তা অনুলোম ক্রমে তাহাদের ভার্য্যা হইবেক।

প্রথম পৃত্তকে এই বচনের অর্থ সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছিল; কিন্তু সংক্ষেপ নিবন্ধন ফলের কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই, ইহা প্রদশন করিবার নিমিত্ত, এ অর্থ উদ্ধৃত হইতেছে। যথা,

"বিজাতির গক্ষে অথ্যে সবর্ণা বিহাইই বিহিত। কিন্তু যাহারা রতিকামনায় বিবাহ করিতে প্রার্ত হয়, ভাহারা অনুলোম ক্রমে বর্ণাস্তরে বিবাহ করিবেক।"

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় মনুবচনের অর্থ প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমি শান্তের অর্থ গোপন অথবা শাস্ত্রের অযথা ব্যাখ্যা করিয়াছি কি না। আমার স্থির সংক্ষার এই, যে সকল শব্দে ঐ বচন সঙ্কলিত হইয়াছে, প্রানর্শিত ব্যাখ্যায় তন্মধ্যে কোনও শব্দের অর্থ গোপিত বা অযথা প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। ফলতঃ, এই ব্যাখ্যা যে এই বচনের প্রক্কত ব্যাখ্যা, সংক্ষৃতভাষায় ব্যুৎপন্ন অথবা ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ী কোনও ব্যক্তি তাহার অপলাপ বা ভদ্বিষয়ে বিভণ্ডা করিতে পারেন, এরপ বোধ হয় না।

একণে, আমার অবলম্বিত অর্থ প্রাচীন ও চিরপ্রচলিত অর্থ.
অথবা লোক বিমোহনের নিমিত্ত, বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব অর্থ.
এ বিষয়ে সংশায় নিরসনের নিমিত্ত, বেদব্যাখ্যাতা মাধবাচার্য্যের লিখিত
অর্থ উদ্ধৃত হইতেছে;—

"অত্যে স্নাতকন্ত প্রথমবিবাহে দারকর্মণি অগ্নিছোত্রাদে ধরেম সবর্ণা বরেণ সমানো বর্ণো ব্রাহ্মণাদির্যক্তাঃ সা বথা ব্রাহ্মণাদ্র ব্রাহ্মণী ক্ষল্রিরত ক্ষল্রিরা বৈশ্বক্ত বৈশ্বা প্রশাস্তা। ধর্মার্থনাদেশি সবর্ণায়ূত্বা পশ্চাৎ রিরংসবশ্চেৎ তদা তেষাম্ অবরাঃ স্থীনবর্ণাঃ ইমাঃ ক্ষল্রিয়াত্রাঃ ক্রেমেণ ভার্যাঃ স্মাঃ (২)।"

অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত, স্নাতকের প্রথম বিবাহে স্বরণা অর্থাৎ বরের সজাতীয়া কন্যা প্রাশস্তা, যেমন রাজণের বাজণী, ক্ষাল্রিয়ের ক্ষাল্রয়া. বৈশ্যের বৈশ্যা। দিজাতিরা, ধর্মাকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত, আত্রে স্বরণাবিবাহ করিয়া, পশ্চাৎ যদি বিরংস্থ হয় অর্থাৎ রতিকামনা পুর্ণ করিতে চায়, ওবে অবরা অর্থাৎ হীনব্দী বক্ষ্যমাণ ক্ষাল্রিরা, বৈশ্যা ও শৃদ্ধা অনুলোম ক্রেমে ভাষাদের ভাষ্যা হইবেক।

দেখ, মাধবাচার্য্য মনুবচনের যে অর্থ লিখিয়াছেন, আমার লিখিত অর্থ তাহার ছারাস্বরূপ; স্কৃতরাং, আমার লিখিত অর্থ লোক বিমোহনের নিমিত, বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব অর্থ বলিয়া উলিখিত

<sup>(</sup>২) পরাশরভাষ্য। বিভীয় ক্ষায়।

হইতে পারে না। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, "বিস্তাসাগরের কি চাতুরী! অকিঞ্চিৎকর অভিনব অর্থের উদ্ভাবন দারা
অনেক লোককে বিমোহিত করিয়াছেন," এই নির্দেশ সঙ্গত হইতেছে
কি না। পরাশরভাষ্যে মাধবাচার্য্য মনুবচনের এবংবিধ ব্যাখ্যা
লিখিয়াছেন, ইহা অবগত থাকিলে, সর্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচম্পতি
মহাশর, অম্লানমুখে, আমার উপর ঈদৃশ অসঙ্গত দোষারোপ করিতেন, এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক, আমি, প্রকৃত অর্থের গোপন
ও অপ্রকৃত অভিনব অর্থের উদ্ভাবন পূর্বাক, লোককে প্রতারণা
করিয়াছি, তিনি এই যে বিষম অপবাদ দিয়াছেন, এক্ষণে, বোধ
করি, সেই অপবাদ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিব।

ভর্কবাচম্পতি মহাশয়, অত্যদীয় মামাংশায় দোবারোপ করিয়া, যথার্থ শাস্ত্রার্থ সংস্থাপনে প্রাবৃত্ত হংয়াছেন; কিন্তু, ঈদৃশ গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া, ভত্ত্বনির্ণয় নিমিত্ত, যেরূপ যত্ন ও যেরূপ পরিশ্রম করা আবশ্যক, ভাষা করেন নাই; স্কুভরাং অভিপ্রেত সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমি, মনুবচন অবলম্বন করিয়া, যদৃষ্ঠাপ্রবৃত্ত বহুবিবাছ ব্যবহারের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিয়াছি; এজন্য, আমার লিখিত অর্থ বথার্থ কি না, ভাহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, মনুনংহিতা দেখা আবশ্যক বোধ হইয়াছে; তদনু-সারে, তিনি মনুসংহিতা বহিষ্কৃত করিয়াছেন, এবং পুস্তুক উদ্যাটিত করিরা, আপাততঃ, মূলে বেরূপ পাঠ ও টীকার বেরূপ অর্থ দেখিয়া-ছেন, অসন্দিহান চিত্তে, তাহাকেই প্রকৃত পাঠও প্রকৃত অর্থ স্থির করিয়া, তদনুসারে মীমাংসা করিয়াছেন; এই বচন অক্যান্য এন্থ-কর্ত্তারা উদ্ধৃত করিয়াছেন কি না, এবং যদি উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, উাহারা কিরূপ পাঠ ধরিয়াছেন এবং কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশাক বিবেচনা করেন নাই। প্রথমতঃ, তাঁছার অবলম্বিত মুলের পাঠ সমালোচিত হুইতেছে।

মূল

সবর্ণাথে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকন্দা। কামতস্ত প্রব্রানামিমাঃ সুঃ ক্রমশো বরাঃ॥

তর্কবাচম্পতি মহাশার, কিঞ্চিৎ পরিশ্রম ও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি চালনা করিলেই, অনায়াদে প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থের নির্ণয় করিতে পারিতেন, এবং তাহা হইলে, অকারণে আমার উপর খড়্চাহস্ত হইরা, রুখা বিত্তার প্রবৃত্ত হইতেন না। তিনি যে, রোঘে ও অবিবেক দোবে, সামান্তজ্ঞানশৃত্য হইরা, বিচারকার্য্য নির্বাহ করিরাছেন, তাহা দশাইবার নিমিত্ত, পদবিশ্লেষ সহকারে মনুবচন উদ্ধৃত হইতেছে।

স্বর্ণাত্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি। স্বর্ণা অত্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি। কামতস্ত প্রস্তানামিমাঃ স্থাঃ ক্রমশা বরাঃ॥ কামতঃ তু প্রস্তানাম্ইমাঃ স্থাঃ ক্রমশঃ অবরাঃ॥

'ক্রমশঃ অবরাঃ'' এই ছুই পদে সন্ধি হওয়াতে, পদের অন্তব্যিত ওকারের পরবর্তী অকারের লোপ হইয়া, "ক্রমশো বরাঃ'' ইহা সিদ্ধা হইয়াছে। এরপ সন্ধি স্থলে, পাঠকদিগের বোধসোকর্ব্যের নিমিত, লুপ্ত অকারের চিহ্ন রাখিবার ব্যবহার আছে। কিন্তু সকল স্থলে সকলকে সেব্যবহার অবলম্বন করিয়া চলিতে দেখা যায় না। যদি এ স্থলে লুপ্ত অকারের চিহ্ন রাখা যায়, ভাহা হইলে "ক্রমশো হরাঃ'' এইরপ আকৃতি হয়। লুপ্ত অকারের চিহ্ন পরিত্যক্ত হইলে, 'ক্রমশো বরাঃ'' এইরপ আকৃতি হইয়া থাকে। ছুর্ভাগ্য ক্রমে, মনু-সংহিতার মুক্তিত পুস্তকে লুপ্ত অকারের চিহ্ন না থাকাতে, সর্মশান্ত্র-বেত্তা তর্কবাচন্পতি মহাশার 'অবরাঃ'' এই স্থলে 'বরাঃ'' এই পাঠ স্থির করিয়া, তদনুসারে মনুব্দনের অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। স্বত্রাং,

তাঁহার অবলম্বিত অর্থ বচনের প্রক্রত অর্থ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। তাঁহার সস্তোবের নিমিত্ত, এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক, "অবরাং" এই পাঠ আমার কপোলকম্পিত অথবা লোক বিমোহনের নিমিত্ত, বৃদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব পাঠ নহে। পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, মাধবাচার্য্য পরাশরভাষ্যে "অবরাং" এই পাঠ ধরিয়া মনুবচনের ব্যাখ্যার করিরাছেন। পাঠকদিগের স্ক্রিধার জন্তা, এ স্থলে তদীয় ব্যাখ্যার ক্র অংশ পুনরায় উদ্ধৃত হইতেছে;—

"ধর্মার্থমানে সবর্ণামৃত্যু পশ্চাৎ রিরংসবশ্চেৎ তদা তেষাম্
"অবরাঃ" হীনবর্ণাঃ ইমাঃ ক্ষজিরাজাঃ ক্রমেণ ভার্যাঃ স্বঃ।"
মিত্রমিশ্রও "অবরাঃ" এই পাঠ ধরিয়া মনুর অভিপ্রায় ব্যাখ্যঃ
করিয়াছেন। যথা,

" অতএব মনুনা

সবর্ণাত্যে দ্বিজাতীনাৎ প্রশস্তা দারকর্মণি। কামতস্ত প্রব্রুলামিমাঃ স্থাঃ ক্রমশোইবরা ইতি॥

কামতঃ ইতি "অবরাঃ" ইতি চ বদতা স্বর্ণাপরিণয়ন্মের মুখ্যমিত্যক্তম্ (৩)। "

বিশ্বেশ্বরভটও এই পাঠ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা,

'' অথ দারানুকপাঃ তত্ত্র মনুঃ

সবর্ণাতো দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি। কামতস্ত প্রব্রভানামিমাঃ স্থাঃ ক্রমশোইবরাঃ॥ "অবরাঃ" জঘন্তাঃ (৪)।"

জীমূতবাহন স্বপ্রণীত দায়ভাগত্রান্তে "অবরাঃ" এই পাঠ ধরিয়াছেন। যথা,

<sup>(</sup>७) वीत्रमिर्द्धानम, बावशांत्रथकान, माम्रजानकात्रम ।

<sup>(8)</sup> मननभादिकाछ, विवाह अकृत्र ।

সবর্ণা গ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্ত নারকর্মণি কামতস্তু প্রব্রতানামিমাঃ স্থ্যঃ ক্রমশো "২বরাঃ"॥

ফলতঃ, "ক্রমশো বরাঃ" এ স্থলে "অবরাঃ" এই পাঠই যে প্রক্রত পাঠ, সে বিষয়ে কেনেও অংশে সংশার করা যাইতে পারে না। যাঁহারা "ক্রমশঃ বরাঃ" এই পাঠ প্রক্রত পাঠ বলিয়া বিভণ্ডা করিতে উত্তত হইবেন, পুস্তকে লুপ্ত অকারের চিহ্ন নাই, ইহাই তাঁহাদের এক মাত্র প্রমাণ। কিন্তু লুপ্ত অকারের চিহ্ন না থাকা সচরাচর ঘটিয়া থাকে; স্থতরাং, উহা প্রবল প্রমাণ বলিয়া পরিস্হীত হইতে পারে না (৫)। এ দিকে, জীমূতবাহনের প্রশীত দায়ভাগে "অবরাঃ" এই পাঠ পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে (৬); আর মাধবাচার্য্য, মিত্রমিশ্র ও বিশ্বেরভট্ট স্পান্টাক্ষরে "অবরাঃ" এই পাঠ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এমন স্থলে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, "বরাঃ" "অবরাঃ" এ উভয়ের মধ্যে কোন পাঠ প্রকৃত্ত পাঠ বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত।

তর্কবাচম্পতি মহাশারের অবলম্বিত পাঠ মনুবচনের প্রাক্ত পাঠ নহে, তাহা প্রদর্শিত হইল। একণে, তাঁহার আশ্রয়ভূত টীকার বলাবল পরীক্ষিত হইতেছে।

<sup>(</sup>৫) সংস্কৃতবিদ্যালয়ে পরাশরভাষ্য, বীর্মিজোদয়, ও মদনপারিজাতের যে পুত্তক আছে, তাহাতে 'ক্রেমশো বরাঃ' এ স্থলে লুপ্ত অকারের চিহ্ন নাই; অথচ গ্রন্থ কারাঃ' এই পাঠ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

<sup>(</sup>৬) দায়ভাগ এ পর্যান্ত চারি বার মুক্তি হ ইয়াছে; সর্ব্বেথন, ১৭৩৫ শাকে বাবৃরানপণ্ডিড; দিওীয়, ১৭৫০ শাকে লক্ষ্মনারায়ণ ন্যায়ালকার; তৃতীয়, ১৭৭২ শাকে জীয়ুহ ভর্তচন্দ্রশিরোমণি; চতুর্থ, ১৭৮৫ শাকে বারু প্রেমন্ত্রুমার ঠাকুর মুক্তিত করেন। এই চারি মুক্তিত পুত্তকেই "অবরাঃ" এই পাঠ আছে। আর যত থলি হন্তলিখিত পুত্তক দেখিয়াতি, সে সমুদ্যেই "ব্যারাং" এই পাঠ দুউ হইতেছে।

#### টীকা

" ব্রাহ্মণক জিটবৈশ্যানাং **প্রথমে বিবাহে কর্ত্রে স্বর্ণা** শ্রেষ্ঠ। ভব্তি কমেতঃ পুনর্বিবাহে **প্রেতানাম্ এতাঃ বক্ষ্যাণাঃ** আনুলোম্যান ক্রেষ্ঠ। ভবেষ্কু: ।"

ৰাজণ, ক্ষজ্মি, বৈশ্যের প্রথম বিবাহে স্বর্ণা শ্রেষ্ঠা; কিন্তু কাম বশতঃ বিবাহপ্রাক্ত দিগের পক্ষে বক্ষ্যমাণ কন,ারা অনুলোম ক্রমে খোঠা হইবেক।

মূলে লুপ্ত অকারের অসদ্ভাব বশতঃ, "অবরাঃ" এই স্থলে "বরাঃ" এই পাঠকে প্রাক্ত পাঠ স্থির করিয়া, প্রথমতঃ ভর্কবাচম্পতি মহাশয়ের যে ভ্রম জন্মির।ছিল, কুল্লুকভটের ব্যাখ্যা দর্শনে তাঁহার দেই ভ্রম সর্বতোভাবে দৃটীভূত হয়। যেরূপ লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে, আমার বিবেচনায়, লিপিকরের প্রমাদ বশতঃ, কুল্লুকভটের টীকায় পাঠের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে; নতুবা, তিনি এরূপ অসংলগ্ন ব্যাখ্যা লিখিবেন সম্ভব বোধ হয় না। "ত্রাহ্মণ, ক্ষল্রিয়, বৈশ্যের প্রথম বিবাহে স্বর্ণা শ্রেষ্ঠা," এ স্থলে প্রশস্তাশকের শ্রেষ্ঠা এই অর্থ লিখিত দৃষ্ট হইতেছে ; কিন্তু প্রশন্তশন শ্রেষ্ঠ এই অর্থের বাচক নছে। শ্রেষ্ঠশন্দ ভারতম্য বোধক শব্দ , প্রশস্ত শব্দ ভারতম্য বোধক শব্দ নছে। শ্রেষ্ঠ শব্দে সর্বাগেলা উৎকৃষ্ট এই অর্থ বুঝায়; প্রশস্ত শব্দে উৎকৃষ্ট, উচিত, বিহিত, প্রানিদ্ধ, অভিগত ইত্যাদি অর্থ রুঝার ; স্থতরাং, শ্রেষ্ঠশব্দ ও প্রশান্তশক এক পর্য্যায়ের শব্দ নহে। অতএব, প্রশান্ত শব্দের অর্থ স্থলে শ্রেষ্ঠশন্দ প্রয়োগ অপপ্রয়োগ। আর, "বান্ধান, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের প্রথম বিবাহে সবর্ণা শ্রেষ্ঠা". এ লিখনের অর্থও কোনও মতে সংলগ্ন ছয় না। বিবাহযোগ্যা কন্যা দ্বিধা স্বর্ণা ও অস্বর্ণা (१)। প্রথম

<sup>(</sup>৭) উদ্বহনীয়া কন্যা দিবিধা স্বশী চাস্বশী চ।

বিৰাহ্যোগ্যা কন্যা **দিবিধা স্বণা ও অস্বণা। প্রাশর্ভাষ্য,** দিতীয় অধ্যায়।

বিবাহে সবর্ণা শ্রেষ্ঠা অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা উৎক্রন্টা, এ কথা বলিলে, অসবর্ণাও প্রথম বিবাহে পরিগৃহীতা হইতে পারে। কিন্তু, অগ্রে সবর্ণা বিবাহ না করিয়া, অসবর্ণা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অভিযত নহে। যথা,

শ্বুবিট্শুদ্রকন্যাস্ত ন বিবাস্থা দ্বিজাতিভিঃ। বিবাস্থা ব্রান্ধণী পশ্চাদ্বিবাস্থাঃ ক্ষতিদেব তু (৮)॥

দি দাতির। ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রকন্যা বিবাহ করিবেক না; তাহার। আদ্দণি অর্থাৎ সবর্ণা বিবাহ করিবেক; পদ্যাৎ, অর্থাৎ অত্যে আদ্দণী বিবাহ করিয়া, স্থলবিশেষে, ক্ষত্রিয়াদিকন্যা বিবাহ করিতে পারিবেক।

ভবে সবর্ণার অপ্রাপ্তি ঘটিলে, অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, এরূপ বিধি আছে। যথা,

অলাভে কঞারাঃ স্বাভকত্ততং চরেৎ অপিবা ক্ষত্রিরারাং প্তমুৎপাদরেৎ, বৈশ্যারাং বা শৃত্যারাঞ্চেত্যেকে (৯)।

সজাতীয়া কন্যার **অঞাপ্তি ঘটিলে, স্নাত**করতের অনুষ্ঠান অথবা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিবেক। কেহ কেহ শুদ্যকন্যা বিবাহেরও অনুমতি দিয়া থাকেন।

এ অনুসারে, প্রথম বিবাহে কথঞিৎ অসবর্ণার প্রাপ্তি কম্পনা করিলেও, প্রথম বিবাহে সবর্ণা শ্রেষ্ঠা, এ কথা সংলগ্ন হইতে পারে না। প্রাশস্ত্র শব্দের উত্তর ইষ্ঠপ্রভায় হইয়া শ্রেষ্ঠশন্দ নিপ্সন্ন হইয়াছে। বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষাভিশন্ন বোধন স্থলেই, ইষ্ঠ প্রভায় হইয়া থাকে। এস্থলে সবর্ণা ও অসবর্ণা এই ত্বই মাত্র পক্ষ প্রাপ্ত হইভেছে, বহু পক্ষের প্রাপ্তি ঘটিভেছে না; স্থভরাং, প্রথম বিবাহে সবর্ণা শ্রেষ্ঠা, এ কথা রলিলে, সবর্ণা ও অসবর্ণা এ ত্বন্ধের মধ্যে সবর্ণার উৎকর্ষাভিশারের

<sup>(</sup>৮) বীর্মিতোদ্যগৃত <u>রক্ষাঞ্পুরাণ।</u>

<sup>(</sup>A) পরাশরভাষ্য ও বীর্মিত্রাদ্য গুত **টপদ্বিন্সিবচর**।

প্রতাতি জয়ে ; বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষাতিশয় বোধন সম্ভবে না। কিন্তু বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষাতিশয় বোধনস্থল ভিন্ন শ্রেষ্ঠ শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। আর, যদিই কথঞিং ঐ স্থলে শ্রেষ্ঠ শাদের গতি লাগে, কিন্তু "রতিকামনায় বিবাহপ্রারুত্তদিরের পক্ষে বক্ষ্যমাণ কন্সারা অনুলোম ক্রমে শ্রেষ্ঠা হইবেক," এ স্থলে শ্রেষ্ঠ শব্দের প্রয়োগ নিতান্ত অপপ্রায়োগ ; কারণ, এখানে বহুর বা হুয়ের মধ্যে একের উৎকর্যাতিশায় বোধনের কোনও সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না। পর বচনে ত্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণের কন্সার উল্লেখ আছে; স্থতরাং, পূর্ব্ব বচনে সামান্তাকারে "বক্ষামাণ কন্যারা" এরপ নির্দেশ করিলে, কামার্থ বিবাহে স্বর্ণা অসবর্ণা উভয়বিধ কন্যাই অভিপ্রেত বলিয়া প্রতীয়মান হইবেক। কামার্থ বিবাহে বক্ষ্যমাণ কন্যা অর্থাৎ স্বর্ণা ও অসবর্ণা শ্রেষ্ঠা অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টা, এব্লপ বলিলে, সর্ব্যা ও অসবর্ণা ভিন্ন কামার্থ বিবাহের অপেক্ষাক্কত নিক্রফ স্থল অনেক আছে, ইহা অবশ্য বোধ হইবেক। কিন্তু, সবর্ণা ও অসবর্ণা ভিন্ন অত্যবিধ বিবাহযোগ্য কন্যার অসম্ভাব বশতঃ, কামার্থ বিবাহের অপেকাকত নিক্ট স্থল ষ্টিতে পারে না; এবং তাদৃশ স্থল না ঘটিলেও, কামার্থ বিবাহে সবর্ণা ও অসবর্ণা সর্বাণেকা উৎকৃটা, এরপ নির্দেশ হইতে পারে না। স্থতরাং, বক্ষ্যাণ কন্যারা অর্থাৎ পর বচনে উল্লিখিত সবর্ণা ও অসবর্ণা অনুলোম ক্রমে শ্রেষ্ঠা অর্থাৎ সর্বাপেকা উৎকৃষ্টা, এই ব্যাখ্যা নিতান্ত প্রামাদিক হইয়া উঠে। "ইমাঃ স্থ্যঃ ক্রমশো বরাঃ" এ স্থলে "বরাঃ" এই পাঠ অবলম্বন করিলে, বক্ষ্যমাণ দবর্ণা ও অসবর্ণা কন্যারা অনুলোম ক্রেমে শ্রেষ্ঠা হইবেক, এভদ্তিম অন্য ব্যাখ্যা সম্ভবে না। কিন্তু যেরূপ দর্শিত হইল, ভদনুসারে তাদৃশী ব্যাখ্যা কোনও ক্রমে সংলগ্ন ছইতে পারে না। আর " অবরাঃ " এই পাঠ অবলম্বন করিলে, বক্ষ্যমাণ হীনবর্ণা কন্যারা অর্থাৎ পর বচনে উল্লিখিত ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা অভুলোম

ক্রমে ভার্য্যা হইবেক, এই ব্যাখ্যা প্রতিপন্ন হয়; এবং এই ব্যাখ্যা যে সর্বাংশে নির্দোষ, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় হইতে পারে না।

কুল্লুকভটের উল্লিখিত ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া, তর্কবাচম্পতি মহাশয় মনুবচনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা উন্ধৃত হইতেছে ;—

"জাত্রে স্বোক্তধর্মরতিপুত্ররূপবিবাহফলত্রমধ্যে শ্রেচে ধর্মে ইতার্থঃ নিমিত্তর্থে সপ্তমী তথাচ ধর্মনিমিতে দারকর্মণি দারজন্মপাদকে সংস্থাররূপে ক্রিরাকলাপে দ্বিজাতীনাথ স্বর্ণা প্রশস্তা মুনিভির্বিহিতা তু পুনঃ কামতঃ রতিকামতঃ বত্তপুত্রকামত প্রর্ত্তানাথ তত্ত্বপায়সাধনার্থ্য যত্ত্বকাং দারকর্মণীতানুবজাতে ইমাঃ বক্ষামাণাঃ স্বর্ণাদরঃ ক্রেমশঃ বর্ণক্রমেণ বরাঃ বিহিত্তেন শ্রেষ্ঠাঃ (১০)।"

দিজাতিদিগের ধর্মার্থ বিবাহে স্বণী বিহিতা, কিন্তু যাহার। রতিকামনা ও বহুপুত্রকামনা বশতঃ বিবাহে যদ্ধান্ হয়, তাহাদের পক্ষে বক্ষ্যমাণ স্বর্ণপ্রভৃতি কন্যা বর্ণ ক্রেমে শ্রেষ্ঠা।

দৈব বশাৎ তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের লেখনী হইতে বচনের পূর্কার্দ্ধের প্রকৃত ব্যাখ্যা নির্গত হইয়াছে; যথা, "দ্বিজাতিদিণার ধর্মার্থ বিবাহে দবর্ণা বিহিতা"। কিন্তু অবশিষ্ট ব্যাখ্যা কুলুকভটের ব্যাখ্যার প্র অংশে যে দোষ দর্শিত হইয়াছে, তদীয় ব্যাখ্যাতে দেই দোষ সর্বতোভাবে বর্ত্তিতেছে। তর্কবাচম্পতি মহাশয়, প্রাসদ্ধি বৈয়াকরণ হইয়া, শ্রেষ্ঠশন্দের প্রকৃত অর্থ অবগত নহেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। তিনি বলিতে পারেন, আমি যেমন দেখিয়াছি, তেমনই লিখিয়াছি; কিন্তু, শাত্রার্থ সম্পানন প্রবৃত্ত হইয়া, "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতম্," এ প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলা তাঁহার স্থায় প্রাসদ্ধি শিশুতের পক্ষে প্রশংসার বিষয় নহে। যাহা হউক, পূর্বের ষেরূপ দর্শিত হইয়াছে, তদমুসারে, "ক্রমশো বরাঃ"

<sup>(</sup>১० वह्यविवास्त्राम्। २९ पृष्ठाः।

এ স্থলে ''অবরাঃ' এই পাঠ প্রকৃত পাঠ, দে বিষয়ে আর সংশয় করা যাইতে পারে না। "অবরাঃ" এই পাঠ সত্ত্বে, রতিকামনায় বিবাহ क्रिंटिं रेष्ट्रा इरेल, मवर्गा ७ व्यमवर्गा छेष्ट्राविश क्या विवाह क्रिंटिक. এ অর্থ কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। অবরশব্দের অর্থ হীন, নিরুষ্ট; বক্ষ্যমাণ অবরা কন্সা বিবাহ করিবেক, এরুণ বলিলে, আপন অপেকা নিরুষ্ট বর্ণের কন্সা বিবাহ করিবেক, ইহাই প্রতীয়মান হয়। পর বচনে সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়বিধ কন্সার নির্দ্ধেশ আছে, যথার্থ বটে। কিন্তু পূর্ব্ব বচনে, বক্ষ্যমাণ কন্যা বিবাহ করিবেক, যদি এরূপ সামান্তাকারে নির্দেশ থাকিত, ভাছা হইলে কথঞ্চিৎ সর্বণ ও অসবর্ণা উভয়বিধ কন্যার বিবাহ অভিপ্রেড বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু, যখন বক্ষ্যমাণ অবরা কন্যা বিবাহ করিবেক এরূপ বিশেষ নির্দ্দেশ আছে, তখন আপন অপেকা নিরুষ্ট বর্ণের কন্যা অর্থাৎ অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, ইহাই প্রানিপন্ন হয়, এভদ্তিন্ন অন্য কোনও অর্থ কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। অভএব, রভিকামনায় বিবাহপ্রবৃত্ত ব্যক্তি স্বর্ণা ও অস্বর্ণা বিবাহ করিবেক, তর্কবাচম্পতি মহাশায়ের এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। তিনি পাঠে তুল করিয়াছেন; স্বতরাং, অর্থে তুল অপরিহার্য্য। কিঞ্চ.

শ্দৈব ভার্য্যা শৃদেশ সা চ স্থা চ বিশঃ স্মতে। তে চ স্বা চৈব রাজঃ স্থ্যান্ত স্বা চাঞ্জন্মনঃ ॥৩।১৩। (১১)

শৃত্তের একনাত্র শুদ্ধা ভার্য্যা হইবেক; বৈশ্যের শুদ্ধা ও বৈশ্যা: ক্ষতিয়ের শুদ্ধা, বৈশ্যা। ও ক্ষতিয়া; রাক্ষণের শুদ্ধা, বৈশ্যা। ক্ষতিয়া ও রাক্ষণী।

স্থির চিত্ত হইয়া, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে, আলোচনা করিয়া দেখিলে, সর্বাশাস্ত্রবেতা তর্কবাচম্পতি মহাশয় অনায়াসেই বুঝিতে

<sup>(</sup>১১) मनूमः (इउ।।

পারিতেন, এই মনুবচন পূর্ব্ব বচনে উল্লিখিত কামার্থ বিবাহের উপযোগিনী কন্যার পরিচায়ক হইতে পারে না। পূর্ব্ব বচনের পূর্ব্বার্দ্ধে
ব্রাহ্মণ, ক্ষল্রিয়, বৈশ্য ত্রিবিধ দ্বিজ্ঞাতির প্রথম বিবাহের উপযোগিনী
কন্যার বিষয়ে ব্যবস্থা আছে; উত্তরার্দ্ধে রতিকামনায় বিবাহপ্রবৃত্ত
ঐ ত্রিবিধ দ্বিজ্ঞাতির তাদৃশ বিবাহের উপযোগিনী কন্যার বিষয়ে
বিধি দেওয়া হইরাছে। স্কুতরাং, সম্পূর্ণ বচন কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষল্রিয়,
বৈশ্য ত্রিবিধ দ্বিজ্ঞাতির বিবাহবিষয়ক হইতেছে। পূর্ব্ব বচনের
উত্তরার্দ্ধে যে বিবাহের বিধি আছে, ধদি পর বচনকে ঐ বিবাহের
উপযোগিনী কন্যার পরিচায়ক বল, তাহা হইলে পর বচনে ''শুদ্রের
এক মাত্র শুদ্রা ভার্য্যা হইবেক,'' এরপ নির্দেশ থাকা কিরপে সঙ্গত
হইতে পারে; কারণ, যে বচনে কেবল দ্বিজ্ঞাতির বিবাহের উপযোগিনী কন্যার নির্বচন হইতেছে, তাহাতে শুদ্রের বিবাহের উল্লেখ
কোনও মতে সম্ভবিতে পারে না। অতএব, পর বচন পূর্ব্ব বচনে
উল্লিখিত কামার্থ বিবাহের উপযোগিনী কন্যার পরিচায়ক নহে।

চারি বর্ণের বিবাহসমন্তির নিরূপণ এই বচনের উদ্দেশ্য। ত্রাহ্মণ ত্রাহ্মণী, ক্ষন্তিরা, বৈশ্যা, শুদ্রা; ক্ষন্তির ক্ষন্তিরা, বৈশ্যা, শুদ্রা; ক্ষন্তির ক্ষন্তিরা, বৈশ্যা, শুদ্রা; বৈশ্যা বৈশ্যা, শুদ্রা গুদ্রা বিবাহ করিতে পারে; ইহাই এই বচনের অর্থ ও তাৎপর্য্য। ত্রাহ্মণ, ক্ষন্তির, বৈশ্য কোন অবস্থার যথাক্রমে চারি, তিন, ছুই বর্ণে বিবাহ করিতে পারে, তাহা পূর্বে বচনে ব্যবস্থাপিত হইরাছে; অর্থাৎ ত্রাহ্মণ, ধর্মকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত, প্রথমে সবর্ণা অর্থাৎ ত্রাহ্মণকত্যা বিবাহ করিবেক; পারে রতিকামনার পুনরার বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণা অর্থাৎ ক্ষন্তিরাদি কত্যা বিবাহ করিতে পারিবেক। ক্ষন্তির, প্রথমে সবর্ণা অর্থাৎ ক্ষন্তিরকন্যা বিবাহ করিবেক; পারে রতিকামনার পুনরার বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণা অর্থাৎ বৈশ্যাদি কত্যা বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণা অর্থাৎ বৈশ্যাদি কত্যা বিবাহ করিতে পারিবেক। বৈশ্য, র্ম্মকার্য্য

সম্পাদনের নিমিত্ত, প্রথমে সবর্ণা অর্থাৎ বৈশ্যকন্তা বিবাহ করিবেক; পরে রতিকামনায় পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণা অর্থাৎ শূদ্রকন্তা বিবাহ করিতে পারিবেক। অতএব, ধর্মার্থে সবর্ণা বিবাহ ও কামার্থে অসবর্ণা বিবাহ শাস্ত্রকারদিণ্যের অভিপ্রেত, তাহার কোনও সংশয় নাই।

এই সিদ্ধান্ত প্রাচীন ও চিরপ্রচলিত সিদ্ধান্ত, কিংবা আমার কপোলকম্পিত অথবা লোক বিমোহনের নিমিত্ত বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব সিদ্ধান্ত, এই সংশয়ের নিরসনবাসনায়, পূর্ব্বতন গ্রন্থকর্তা-দিগের মীমাংসা উদ্ধৃত হইতেছে;—

মাধবাচার্য্য কহিয়াছেন,

"লক্ষণ্যাং স্তিরমুদ্ধহেদিত্যক্তং তত্তোদ্বহনীরা কন্সা দিবিধা সবর্ণা চাসবর্ণা চ তয়োরাজা প্রশস্তা তদাহ মনুঃ

স্বর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাৎ প্রশস্তা দারকর্মণি। কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্থ্যঃ ক্রমশোইবরাঃ।

অত্যে স্নাতকত্য প্রথমবিবাহে দারকর্মণি অগ্নিছোতাদে ধর্মে সবর্ণা বরেণ সমানো বর্ণো ব্রাহ্মণাদির্যতাঃ সা যথা ব্রাহ্মণত্য ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়ত ক্ষত্রিয়া বৈশাসা বৈশা প্রশাস্ত ধর্মার্থমান্দ্রি সবর্ণামূত্ব। পশ্চাৎ রিরংসক্ষেত্র ভদা ভেষাম্ অবরাঃ হীনবার্ণাঃ ইমাঃ ক্ষত্রিয়াগ্লাঃ ক্রমেণ ভার্যাঃ প্রঃ" (১২)।

সুলক্ষণা কন্যা বিবাহ করিবেক ইংগ পূর্বে উক্ত ছইয়াছে। বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিবিধা সবর্ণা ও অসবর্ণা; তাহার মধ্যে সবর্ণা প্রশাস্তা; যথা মনু কহিয়াছেন, "আরিহোত্রাদি ধর্ম সম্পাদনের নিমিত, স্বাতকের প্রথম বিবাহে সবর্ণা আর্থাৎ বরের সজাতীয়া কন্যা প্রশাস্তা, যেমন বাক্ষণের বাক্ষণী, ক্ষান্তিয়ের ক্ষান্তিয়া, বৈশ্যের বৈশ্যা। ছিজাতিরা, ধর্মকার্য্য সম্পাদনের নিমিত, অত্যে সবর্ণা বিবাহ করিয়া, পশ্চাৎ যদি রিরংস্ক হয়, আর্থাৎ রতিকামনা পূর্ণ

<sup>(</sup>১২) পরাশরভাষ্য, দিতীয় অধ্যায়।

व्यदद्राः क्षयगुः (১৫)।

আতঃপর বিবাহের অনুকল্পপক কবিত ইইতেছে। সে বিষয়ে মনু কহিয়াছেন, বিজাতিদিপের ধর্মার্থ বিবাহে সবর্ণা বিহিতা; কিন্দু যাহারা কামতঃ অর্থাৎ কামবশতঃ বিবাহ করিতে প্রারৃত হয়, বক্ষ্যমাণ অবরা অনুলোম ক্রেম তাহাদের ভার্যা হইবেক। অবরা অর্থাৎ হীনবর্ণা ক্ষম্মাদিক্স্যা।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, ধর্মার্থে স্বর্ণাবিবাছ ও কামার্থে অসবর্ণাবিবাছ শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত, মাধবাচার্য্য, মিত্রমিশ্র ও বিশ্বেশ্বরভট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কি না। অধুনা বোধ করি, সর্গ্রশাস্ত্রবেতা ভর্কবাচম্পতি মহাশয়ও অঙ্গীকার করিতে পারেন, এই সিদ্ধান্ত প্রাচীন ও চিরপ্রচলিত সিদ্ধান্ত, আমার কপোলকম্পিত অথবা লোক বিমোছনের নিমিত্ত বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব সিদ্ধান্ত নহে।

ধর্মার্থে সবর্ণাবিবা**হ বিহিত, আ**র কামার্থে অসবর্ণাবিবাহ অনুমোদিত, শাস্ত্রান্তরেও তাহার সম্পূর্ণ ও নিঃসন্দিশ্ধ প্রমাণ পাওরা যাইতেছে। যথা,

নবর্ণা যক্ত যা ভার্য্যা ধর্ম শত্নী হি দা স্মৃতা। অনবর্ণা তু যা ভার্য্যা কামপত্নী হি দা স্মৃতা (১৬)॥

যাহার যে সর্বা ভার্য্যা, ভাহাকে ধর্মপত্নী বলে; আরু, যাহার যে অসর্বা ভার্য্যা, ডাহাকে কামপত্নী বলে।

এই শাস্ত্র অনুসারে, ধর্মকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত বিবাহিতা সর্বণা স্ত্রী ধর্মপত্নী; আর কামোপশমনের নিমিত্ত বিবাহিতা অসবর্ণা স্ত্রী কাম-পত্নী। অতঃপর, ধর্মার্থে সবর্ণাবিবাহ ও কামার্থে অসবর্ণাবিবাহ শাস্ত্র-কারদিগের সম্পূর্ণ অভিমত, এ বিষয়ে আর সংশায় থাকা উচিত নহে।

<sup>(</sup>১৬) मर्म; स्क्र, धक्विंग भवेल।

করিতে চাতে, তবে অবরা অর্থাৎ হীনবর্ণা বক্ষ্যমাণ ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা,
শুলা অনুলোম ক্রমে তাহাদের ভার্য্যা হইবেক।

মিত্রমিশ্র কহিয়াছেন,

"অতএব মনুনা

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাৎ প্রশস্তা দারকর্মণি। কামতস্ত্র প্রবৃত্তানামিমাঃ স্থ্যঃ ক্রমশোইবরা ইতি॥

কামতঃ ইতি অবরাঃ ইতি চ বদতা স্বর্ণাপরিণয়নমেব মুখামিত্যক্তন্ (১৩)।"

দিজাতিদিপের ধর্মার্থ বিবাহে সবর্ণা বিহিতা; কিন্তু যাহারা কামতঃ অর্থাৎ কামবশতঃ বিবাহ করিতে প্রের্থ হয়, বক্ষ্যমাণ অবরা অনুলোম ক্রমে তাহাদের ভার্যা হইবেক। এ স্থলে মনু "কামতঃ" ও "অবরাঃ" এই দুই কথা বলাতে, অর্থাৎ কামনিবন্ধন বিবাহ স্থলে অসবর্ণা বিবাহের বিধি দেওয়াতে, স্বর্ণাপরিণম মুখ্য বিবাহ, ইহাই উক্ত হইয়াছে।

### বিশ্বেশ্বরভট কহিয়াছেন,

''অনুলোমক্রমেণ দ্বিজাতীনাং স্বর্ণাপাণি**গ্রহণসমন**ন্তরং ক্ষান্তিরাদিকস্থাপরিণয়ে। বিহিতঃ তত্র চ স্বর্ণাবিবাহে। মুখ্যঃ ইতরস্থানুকস্পঃ (১৪)।"

ৰিজাতিদিলের স্বর্ণাপাণিগ্রহণের পর অনুলোম ক্রমে ক্ষতি-য়াদিকন্যা পরিণয় বিহিত হইয়াছে; তন্মধ্যে স্বর্ণাবিবাহ মুখ্যকক্প, অস্বর্ণাবিবাহ অনুকক্প।

এইরূপে, সবর্ণাপরিণয় বিবাহের মুখ্য কম্পে, অসবর্ণাপরিণয় বিবাহের অনুকম্পে, এই ব্যবস্থা করিয়া, অনুকম্পের স্থল দেখাইডেছেন,

"অথ দারানুকস্পাঃ তত্র মনুঃ

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি। কামতস্তু প্রব্রভানামিমাঃ স্থ্যঃ ক্রমশোইবরাঃ॥

<sup>(</sup>১७) बीड्रमिटकां मग्र ।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অদবর্ণাবিবাহবিধায়ক মনুবচনের প্রাক্ত পাঠ ও প্রাক্ত অর্থ আলোতিত হইল ; একণে, অসবর্ণাবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব সম্ভব ও
সঙ্গত কি না, তাহা আলোচিত হইতেছে। প্রথম পুস্তকে বিধিত্রায়ের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাদ্ত হইয়াছে, পাঠকগণের স্থ্রিধার
জন্য, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে;—

'বিষি ত্রিবিধ অপূর্ববিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি। বিধি ব্যতিরেকে যে স্থলে কোনও রূপে প্রবৃত্তি সম্ভবে না, তাহাকে অপুক্রিধি কহে; যেমন, "স্বর্গকামো যজেত," স্বর্গকামনার यां शं कतित्वक। अहे विधि ना शांकित्ल, त्लांतक सर्शलां छवां मनात्र কদাচ যাগে প্রব্রুত হইত না; কারণ, যাগ করিলে স্বর্গলাভ হয়, ইহা **প্রমাণান্তর দ্বারা প্রাপ্ত নছে। যে বিধি দ্বারা কোনও** বিষয় নিয়মবদ্ধ করা যায়, তাহাকে নিয়মবিধি বলে; যেমন, "সমে याज्ञ ७, मम (माम यात्रा कदित्वक। लात्कित शास्त्र यात्रा कदि-বার বিধি আছে; সেই যাগ কোনও স্থানে অবস্থিত হইলা করিতে হইবেক; লোকে, ইচ্ছামুসারে, সমান অসমান উভয়বিধ স্তানেই যাগ করিতে পারিত; কিন্তু, "সমে যজেত," এই বিধি ছারা সমান স্থানে যাগা করিবেক, ইহা নিরম বন্ধ হইল। যে বিধি দারা বিহিত বিষয়ের অভিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়, এবং विधिष्ठ चुटल विधि अनुयात्री कार्या कर्ता मण्णूर्व वेष्टापीन शास्क. তাহাকে পরিসংখ্যাবিধি বলে; যেমন, "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষাঃ" পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষীয়। লোকে যদৃচ্ছাক্রমে যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তু ভক্ষণ করিতে পারিত; কিন্তু "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষাাঃ," এই

বিধি দার: বিহিত শশ প্রভৃতি পঞ্চ বাতিরিক্ত কুকুরাদি যাবতীয় প্রক্রমথ জন্তর ভক্ষণনিষ্থে সিদ্ধ হইতেছে। অর্থাৎ, লোকের পঞ্চনখ জন্তুর মাংসভক্ষণে প্রবৃত্তি হইলে, শশ প্রভৃতি পঞ ক্তিরিক্ত পঞ্চনথ জন্তর মাংসভক্ষণ করিতে পারিবেক নাঃ শশ প্রাকৃতি পঞ্চনখ জন্তর মাংসভক্ষণও লোকের সম্পূর্ণ ইচ্ছা-ধীন: ইচ্ছা হয় ভক্ষণ করিবেক, ইচ্ছা না হয় ভক্ষণ করিবেক ন।। দেইরপ, যদুজ্যাক্রমে অধিক বিবাহে উদ্ভূত পুরুষ স্বর্ণা অসবর্গ উভয়বিধ স্ত্রীরই পাণিগ্রহণ করিতে পারিত; কিন্তু, यमुण्डाक्ता विवाद अद्भुख इहेरम, अमुवर्गाविवाह कदिर्वक, এই বিধি প্রদর্শিত হওলাতে, যদৃচ্ছাস্থলে অসবণা ব্যতিরিক্ত জুরি বিবাহনিষেধ **দিন্ধ হইতেছে। অসবর্ণাবিবাহও লোকে**র উচ্ছাপ্তি, ইচ্ছা হয় তাদুশ বিবাহ করিবেক, ইচ্ছা না হয় করি-বেক না; কিন্তু যদৃচ্ছাপ্রব্রত হইরা বিবাহ করিতে হইলে, অস-বর্ণা ব্যতিবিক্ত বিবাহ করিতে পারিবেক না, ইহাই বিবাহবিষ-য়ক চতুর্থ বিধির উ**দ্দেশ্য। এই বি**বাহবিধিকে অপ্রবিধি বলা। यारेए शारत ना; कात्रन, केमून विवाह ताराखाल, व्यर्शर লোকের ইচ্ছা বশতঃ প্রাপ্ত হইতেছে; যাহা কোনও রূপে প্রাপ্ত নহে, তদ্বিষয়ক বিধিকেই অপূর্ববিধি বলে। এই বিবাহবিধিকে নিরমবিধি বলা ঘাইতে পারে না; কারণ, ইহা দারা অসবণা-বিবাহ অবশ্যকর্তব্য বলিয়া নিয়মবদ্ধ হইতেছে না। সূত্রাং, এই বিবাহবিধিকে, অগত্যা, প্রিসংখ্যাবিধি বলিয়া অজীকার করিতে ছইবেক (১৭)।"

যে কারণে অসবর্ণাবিবাছবিধির পরিসংখ্যাত্ব স্বীকার করিতে

<sup>(</sup>১৭) বিনিয়োগৰিধিরপ্যপূর্জবিধিনিরমবিধিপরিসংখ্যাবিধিভেদা জিবিধঃ বিধিং বিনা কথমপি যদর্থগোচরপ্রবৃত্তিনোপদ্যতে জ্ঞসাবপূর্জবিধিঃ নিয়ত-প্রবৃত্তিফলকো বিধিনিয়নবিধিঃ স্ববিধাদন্যত্র প্রবৃত্তিবিরোধী বিধিঃ পরিস্বংখ্যাবিধিঃ তদুক্তং বিধিরত্যভ্তমপ্রাপ্তে নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি। তত্র চান্ত্র চাণ্ডি পরিসংখ্যেতি গীয়তে। বিধিস্করপা।

হয়, তাহা উপরি উদ্ধৃত অংশে বিশাদ রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে; এজন্য, এস্থলে এ বিষয়ে আর অধিক বলা নিষ্পায়োজন। একণে, তর্কবাচম্পতি মহাশয় যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, ভাহার অলোচনা করা আবশ্যক।

তাঁহার প্রথম আপত্তি এই ;—

"মানব্ৰচনতা যথ প্রিসংখ্যাপরত্বং কাল্যাতে তথ কতা চেতাঃ? ন তাবং ততা প্রিসংখ্যাকংপ্রকং কিঞ্জিৎ বচনাত্তর-মন্তি, নাপি যুক্তিঃ, নবা প্রাচীমসন্ত্রসম্মতিঃ। তথাচ অসতি প্রিসংখ্যাকম্পকযুক্ত্যাদে দোষত্ররগ্রন্তাং প্রিসংখ্যাং ব্রিক্তা মানব্রচনতা যথ দোষত্ররকলঙ্কপঙ্কে নিক্ষেপণং ক্লাঙ্গ তথ কেবলং ব্যভীক্ট সিদ্ধিননীধ্যাব। প্রিসংখ্যায়াং হি

ক্ষতার্থন্য পরিত্যাগাদক্ষতার্থন্য কপ্পনাৎ। প্রাপ্তন্য বাধাদিত্যেবং পরিসংখ্যা ত্রিদোষিকা ইতি॥ ক্ষতার্থতাগাক্ষতার্থকপদপ্রাপ্তবাধরূপং মীমাংসাশাস্ত্রনিদ্ধং দোষত্রয়ং স্বীকার্যাং তম্মত মতি গতান্তরে দৈবান্দীকার্যাতা (১৮)।"

মনুবচনে যে বিবাহবিধি আছে, উহার যৈ পরিসংখ্যাত্ম কম্পেড হইতেছে, তাহার হেতু কি । ঐ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ম কম্পনার প্রেমাণস্বরূপ বচনান্তর নাই, যুক্তিও নাই, এবং প্রাচীন গ্রন্থের সম্মাতিও নাই। এইরূপ প্রমাণবিরহে ত্রিদোষগ্রন্থা পরিসংখ্যা প্রিকার করিয়া, মনুবচনকৈ যে দোষত্র্যাত্মরূপ কলঙ্কপক্ষে নিকিপ্র করিয়াছেন, কেবল স্বীয় অভীকীসিছিচেট্টীই ভাহার মূল। পরিসংখ্যাতে ক্ষত অর্থের ত্যাত্ম, অক্ষত অর্থের কম্পেন ও প্রাপ্ত বিষয়ের বাধ, মীমাংসাশান্ত্রসিছ এই দোষত্রয় স্বীকার করিতে হয় ; এজন্য পত্যন্তর সত্তে পরিসংখ্যা কোনও মতে স্বীকার করা যায় না।

মীমাংসকেরা পরিসংখ্যাবিধির যে লক্ষণ নির্দ্দিউ করিয়াছেন, বে

<sup>(</sup>১৮) बह्दिवाइवान, ७৮ पृष्ट ।

বিধি সেই লক্ষ্যে আক্রান্ত হয়, তাহা পরিসংখ্যা বিধি বলিয়া গৃহীত হইরা থাকে। প্রথম পুস্তকে দর্শিত হইরাছে, মনুর অস বিবাহবিধি পরিসংখ্যাবিধির সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত। কামার্থে অস বিবাহ রাগপ্রাপ্ত বিবাহ। রাগপ্রাপ্ত বিষয়ে বিধি থাকিলে, বি বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ বোধনের নিমিত্ত, ঐ বিধির ব সংখ্যাত্ব অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। স্বতরাং, রাগপ্রাপ্ত অসবর্ণাবি বিষয়ক বিধির পরিসংখ্যাত্ব অপরিহার্য্য ও অবশ্যস্বীকার্য্য হইতে তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য, অন্যবিধ প্রমাণের অণ্যাত্র আবশ্য নাই। "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষাঃ" পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষীয়, এই ব পঞ্চনখ ভক্ষণ শ্রুত ছইতেছে; কিন্তু পঞ্চনখের ভক্ষণবিধান বাক্যের অভিপ্রেত না হওয়াতে, শ্রুত অর্থের পরিত্যাণ ঘটিতে এই বাক্য দ্বারা শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখের ভ নিষেধ প্রতিপাদিত হওয়াতে, অশ্রুত অর্থের কম্পনা হইতে আর, রাগপ্রাপ্ত শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখ ভক্ষণের জন্মতেছে। অর্থাৎ, পঞ্চনখভক্ষণরূপ যে অর্থ বিধিবাক্যের অন্ত শদ দারা প্রতিপন্ন হয়, তাহা পরিত্যক্ত হইতেছে; শশ প্রভু পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখভক্ষণের নিষেধরূপ যে অর্থ বিধিবাক্যের অন্ত্র শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না, তাহা কল্পিত হইতেছে; আর ই বশতঃ, শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখের ন্যায়, তদ্ব্যতিরিক্ত পঞ্চন ভক্ষণরূপ যে বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, ভাহার বাধ ঘটিভেছে। ः क्रारा प्रतिमः थारिषिट मार्गे जारे जारे जारे कार्या ; अजना, राजाः সম্ভবিলে, পরিসংখ্যা স্থীকার করা যায় না। প্রথম পুস্তকে প্রতি পাদিত হইয়াছে, গত্যস্তর না থাকাতেই, অর্থাৎ অপূর্মবিধি নিয়মবিধির স্থল না হওয়াতেই, অসবর্ণবিবাছবিধির পরিসংখ্যা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ফলডঃ, পরি**সংখ্যার প্রকৃত স্থল ব**লিয়া ছওয়াতেই, আমি এই বিধির পরিসংখ্যাত্ত স্বীকার করিয়াছি:

অভাটসিদ্ধির নিমিত্ত, কন্টকপোনা বা কৌশল অবলম্বন পূর্বক পরি-দংখ্যাত্ব কপোনা করিয়া, মনুব চনকে অকারণে দোষত্রররূপ কলম্বণক্ষে নিশিপ্ত করি নাই।

তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের দ্বিতীয় আপত্তি এই ;—

''কিঞ্চ, বিবাহন্ত রাগপ্রপ্তেরালীকারে প্রথমবিবাহন্ত।পি রাগপ্রাপ্তত্যা সর্বাং জ্রিরমুদ্ধহদিতাাদিমনুবচনন্তাপি পরিসংখ্যা-পররাপত্তির্বিরারের। স্বীক্তঞ্জ বিভাগে গেরেণাপ্যন্ত বাক্ত্যাং-পত্তিবিধিরম্ অতঃ স্বোক্তবিক্তরতয়। প্রতাবস্থানে তক্ত বিমৃত্যা-কারিত। কর্থস্কারং তিষ্ঠেং। যথাচ বিবাহন্ত অলৌকিকসংখ্যারা-পাদকত্বেন নরাগপ্রাপ্তত্বং তথা প্রতিপাদিতং পুরস্তাং (১৯)।''

কিঞ্চ, বিবাহের রাগ প্রাপ্তর অঙ্গীকার করিলে, প্রথম বিবাহেরও রাগপ্রাপ্তর ঘটে; এবং তাহা হইলে, সবর্ণা ভার্ম্যার পাণিএলণ করিবেক, ইত্যাদি মনুবচনেরও পরিসংখ্যাপরস্থানী দুর্নিবার হইয়া উঠে। বিদ্যাসাগরও, এই মনুবাক্য অপুর্যাবিধির স্থল বলিঘা, অঙ্গীকার করিয়াছেন; এক্ষণে স্বোক্তবিক্ষা নির্দেশ করিলে, কিরপে তাঁহার বিম্শ্যকারিতা থাকিছে পারে। বিবাহ অলৌকিক-সংক্ষারসন্পাদক, এজন্য উহার রাগপ্রাপ্তর্ম ঘটিতে পারে না, তারা পুর্যাবিপাদিত হইয়াছে।

বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব স্থীকার করিলে,

গুরুণানুমতঃ স্বাত্বা সমারতো স্থাবিধি। উন্নতে দ্বিজো ভার্য্যাং স্বর্ণাং লক্ষণান্বিতাম॥ ৩।৪।

বিজন, গুরুর অনুজ্ঞালাভাত্তে, যথাবিধানে স্থান ও সনাবর্তন করিয়া, সঙ্গাতীয়া সুলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিনেক।

এই মনুবচনে প্রথম অর্থাৎ ধর্মার্থ বিবাহের যে বিধি আছে, তাহারও গরিসংখ্যাত্ব অনিবার্য্য হইয়া পড়ে; এমন স্থলে,

<sup>(</sup>১৯) वद्यविवाङ्गाम, ४२ प्रशे।

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা নারকর্মনি। কামতস্ত প্রয়ন্তানামিমাঃ স্ক্যুঃ ক্রমশো্হবরাঃ॥৩।১২।

ছিজাতিদিংগর প্রথম বিবাহে সর্বা ক্রম্য বিহিতা; কিন্তু যাহারা কাম বশ্তঃ বিবাহে প্রস্তু হয়, তাহারা অনুলোম ক্রমে অসবর্বা বিবাহ করিবেক।

এই মনুবচনে কামার্থ বিবাহের যে বিধি আছে, ভাহার পরিসংখ্যাদ্ব-পরিহার স্থানুরপরাহত। অতএব বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব স্থীকার করা পরামশাসিদ্ধ নছে। ভাদৃশ স্বীকারে একবার আবদ্ধ হইলে, আর কোনও মতে অসবণাবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব নিবারণ করিতে পারিবেন না; এই ভয়ে, পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনাপরিশৃত্য হইষা, তর্কবাচম্পতি মহাশার বিবাহ মাত্রের রাগপ্রাপ্তত্ব অপলাপ করাই শ্রেম্যুকম্প বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, অপলাপে প্রবৃত্ত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, ভাহার পথ রাখেন নাই। তিনি কহিতেছেন "বিবাহ অলোকিক সংস্কারসম্পাদক, এজন্য উহার রাগপ্রাপ্তত্ব ঘটিতে পারে না, ভাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে"। পূর্ব্বে কির্মণে ভাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তৎপ্রদর্শনার্থ ভদীয় পূর্ব্ব লিখন উদ্ধৃত হইতেছে;—

"কিঞ্চ, অবিপ্লুতব্রদাচর্য্যে যমিচ্ছে কু তমাবদেৎ। ইতি নিতা-ক্ষরাপ্পত্রকাণে ব্রদাচর্যাতিরিক্তাশ্রমমাত্রীশ্রব রাগপ্রযুক্তত্বং গৃহস্থাশ্রমস্তাপি রাগপ্রযুক্তত্বা তদধীনপ্রবৃত্তিকবিবাহস্তাপি রাগপ্রযুক্তত্বেন কামাত্রীস্থাবাচিত্ত্বাৎ (২০)।"

কিঞা, যথাবিধানে একচর্য নির্দাহ করিয়া, যে আজনে ইচ্ছা হয়, সেই আজন অবলম্বন করিবেক, নিতাক্ষরাধৃত এই বচন অনুসারে, বিক্ষর্য্য ব্যতিরিক্ত আজনমাত্রই রাগপ্রাপ্ত, সুত্রাং গৃহস্থান্ত রাগপ্রাপ্ত, গৃহস্থান্ত ব্যাগপ্রাপ্ত, গৃহস্থান্ত ব্যাগপ্রাপ্ত।

<sup>(</sup>२०) वङ्विवाङ्बाम, ১৪ शृक्षी।

বিবাহও রাগপ্রাপ্ত, স্কুচরাং উহা কাম্য বলিরাই পরিগণিত হওয়াউচিত।

ইছ্যিয় তর্কবাচম্পতি মহাশার, যখন যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই বলেন। তদির পূর্দ্ধ লিখন দ্বারা "বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব" প্রতিপাদিত হই-তেতে, অথবা "বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব ঘটিতে পারে না," তাহা গোতিপাদিত হইতেছে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। মে যাহা হউক, আমি তদীয় যথেচ্ছাচার দশনে হতরুদ্ধি হইয়াছি। তিনি পূর্দ্ধে দৃঢ় বাক্যে, "বিবাহ রাগপ্রাপ্ত," ইহা প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়া-ছেন; একণে অনায়ামে তুলারূপ দৃঢ় বাক্যে, "বিবাহ রাগপ্রাপ্ত নতে," ইহা প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়া-

বিভণ্ডাপিশাটা ক্ষয়ে আরোহণ করিলে, তর্কবাচম্পতি মহাশারের দির্দিক জ্ঞান থাকে না। পূর্কে যথন ধর্মার্থ বিবাহের নিত্য র খণ্ডন করা আবশ্যক হইয়াছিল, তথন তিনি, বিবাহ মাত্রের রাগপ্রাপ্তত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত, প্রয়াদ পাইয়াছেন ; কারণ, তথন বিবাহ মাত্রের রাগপ্রাপ্তত্ব স্বীকার না করিলে, ধর্মার্থ বিবাহের নিত্যত্ব থণ্ডন মম্পন্ন হয় না। এক্ষণে কামার্থ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডন করা আবশ্যক হইয়াছে ; স্কৃতরাং, বিবাহ মাত্রের রাগপ্রাপ্তত্ব খণ্ডনের নিমিত্ত প্রয়াদ পাইতেছেন ; কারণ, এখন বিবাহ মাত্রের রাগপ্রাপ্তত্ব খণ্ডনের নিমিত্ত প্রয়াদ পাইতেছেন ; কারণ, এখন বিবাহ মাত্রের রাগপ্রাপ্তত্ব অস্মাকার না করিলে, কামার্থ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব থণ্ডন সম্পন্ন হয় না। এক্ষণে, সকলে নিরপেক্ষ হইয়া বলুন, এরপ পরক্ষার বিরুদ্ধ লিখন কেছ কথনও এক লেখনীর মুখ হইতে নির্গত হইতে দেখিয়াছেন কি না। পূর্কের দর্শিত্ত হইয়াছে, তর্কবাচম্পতি মহাশার এন্থারত্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "য়াছারা ধর্মের তত্ত্ত্তান লাভে অভিলামী, তাহাদের বোধ জ্মাইবার নিমিত্তই আমার যত্ব" (২১)। অধুনা, ধর্মের তত্ত্তান লাভে অভিলামীরা, তর্কবাচম্পতি মহাশ্রের পূর্কে লিখনে

<sup>(</sup>২১) ধর্মতন্তঃ বুভুৎস্থনাং বোধনার্ট্যের মৎকৃতিঃ।

আস্থা ও শ্রদ্ধা করিয়া, "বিবাহ মাত্রই রাগপ্রাপ্তা," এই ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিয়া লইবেন; অথবা, তদীয় শেষ লিখনে আস্থা ও শ্রদ্ধা করিয়া, "বিবাহ মাত্রই রাগপ্রাপ্ত নয়," এই ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিবেন, ধর্মোপদেন্টা ভর্কবাচম্পতি মহাশয় সে বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিবেন। আমায় জিজ্ঞাদা করিলে, আমি তৎ-কণাং অদক্ষ্টিত চিত্তে এই উত্তর দিব, উভয় ব্যবস্থাই শিরোধার্য্য করা উচিত ও আবশ্যক। মনু কহিয়াছেন,

ব্রুতিদ্বৈধন্ত যত্র স্থাতার ধর্মাবুভৌ স্মতৌ। ২।১৪।

্যে স্থলে অফ্তির্যের বিরোধ ঘটে, তথায় উভয়ই ধর্ম ব্লিয়া ব্যস্থাপিত।

উভয়ই বেদবাক্য, স্থৃতরাং উভয়ই সমান মাননীয়। বেদবাক্যের পরম্পর বিরোধ স্থলে, বিকম্প ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে, বেদের মানরকা হয় না। সেইরূপ, এই উভয় ব্যবস্থাই এক লেখনী হইতে নির্গত, স্থৃতরাং উভয়ই সমান মাননীয়। বিকম্পব্যবস্থা অবলম্বন পূর্ব্বক, উভয় ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিয়া না লইলে, সর্বাশান্ত্রবেতা ভর্কবাচম্পতি মহাশয়ের মানরকা হয় না।

তিনি কহিয়াছেন,

"বিজ্ঞানাগরও, এই মনুবাকা অপূর্কবিধির ছল বলিরা, অঙ্গীকরে করিরাছেন; এক্ষণে স্বোক্তবিক্ষা নির্দেশ করিলে, কিরপে তাঁহার বিমৃত্যকারিতা থাকিতে পারে।"

এন্থলে বক্তব্য এই বে, উল্লিখিত মনুবচনে ধর্মার্থ বিবাহের বে বিধি আছে, পূর্বের আমি ঐ বিধিকে অপূর্ববিধি ও ঐ বিধি অনুবায়ী বিবাহকে নিত্য বিবাহ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি, এবং এক্ষণেও করিছেছি। তখনও, ঐ বিধি অনুবায়ী বিবাহকে রাগপ্রাপ্ত বলিয়া

প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রয়াদ পাই নাই; এখনও, ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহকে রাগপ্রাপ্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রায়ত্ত নহি। আর, মনুর বচনান্তরে কামার্থ বিবাহের ধে বিধি আছে, পূর্ব্বে ঐ বিধিকে পরিসংখ্যাবিধি, ও ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহকে রাগপ্রাপ্ত বিবাহ, বলিয়া অন্ধীকার করিয়াছি, এবং এন্ধণেও করিতেছি। তখনও, ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহ রাগপ্রাপ্ত নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রয়াদ পাই নাই; এখনও, ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহ রাগপ্রাপ্ত নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রয়াদ পাই নাই; এখনও, ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহ রাগপ্রাপ্ত নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়ন্ত নহি। স্ক্তরাং, এ উপলক্ষে আমার বিমৃশ্যকারিতা ব্যাঘাতের কোনও আশক্ষা বা সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না। তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের অন্তঃকরণে অকম্মাৎ উদ্দী আশক্ষা উপস্থিত হইল কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, আশ্চর্য্যের অথবা কোতুকের বিষয় এই, ভর্কবাচম্পতি মহাশয় অন্তের বিমৃশ্যকারিতা রক্ষার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন; কিন্তু নিজের বিমৃশ্যকারিতা রক্ষার পক্ষে জক্ষেপ মাত্র নাই।

যাহা দর্শিত হইল, তদনুসারে তর্কবাচম্পতি মহাশার পূর্ব্বে স্থীকার করিয়াছেন, বিবাহ মাত্রই রাগপ্রাপ্ত; স্কৃতরাং, কামার্থ বিবাহেরও রাগপ্রাপ্তত্ব স্থীকার করা হইয়াছে। পরে স্থীকার করিয়াছেন, বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব স্থীকার করিলে, বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব স্থীকার অপরিহার্য্য; স্কৃতরাং, পূর্ব্বস্থীকৃত রাগপ্রাপ্ত কামার্থ বিবাহবিষয়ক বিধির পরিসংখ্যাত্ব স্থীকার করা হইয়াছে। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের নিজের স্থীকার অনুসারে, কামার্থ বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব ও কামার্থ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে কি না।

তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই ;—

'কিঞ্চ, মনুনা ইমাশেচতি ইদমা পুরোবর্তিনীনামের দার-কর্মণি বর্ণজ্ঞেন বরত্বমুক্তং পুরোবর্তিক্তশত ব্রাহ্মণক্ত স্বর্ণা ক্ষজিয়া- দয়ন্তিশ্রশ্য, ক্ষত্রিয়ন্ত সবর্ণা বৈশ্যা শুদ্রা চ, বৈশ্যন্ত সবর্ণা শুদ্রা চ, শুদ্রন্ত শূদ্রেবেতি। তন্ত চ পরিসংখ্যাত্বকংপনে শ্রুডাভ্য এব সবর্ণা সবর্ণাভ্যঃ অতিরিক্তবিবাহনিষেধপরত্ব বাচাৎ তত্সত কথ-ক্ষার্য অসবর্ণাতিরিক্তমাত্রং নিষিধ্যেত (২২)।

কিন্দ, মনু, "ইমাঃ" অর্থাৎ এই সকল করা। এই কথা বলিয়া, বিবাহ বিষয়ে অনুলোম ক্রমে পুরোবর্তিনী অর্থাৎ পরবচনোজ করা। দিপের শ্রেপ্ত কর্তিন করিয়াছেন। পুরোবর্তিনী কন্যাসকল এই, ব্রান্দের স্বর্ধাও কজিয়াওভ্তি তিন; ক্ষজিয়ের সবর্ধা, বৈশ্যাও শূজা; বৈশ্যের সবর্ধাও শূজা; শুজের একমাত্র শূজা। এই বচনের পরিসংখ্যাত্ম কম্পনা করিলে, পরবচনে যে সবর্ধাও অসবর্ধা কন্যার নির্দেশ আছে, তদভিরিক্ত কন্যার বিবাহনিষ্ধে অভিপ্রে বিবাহনিষ্ধে বি প্রকারে প্রভিবে প্রতির্দ্ধ ক্ষতির প্রতির ক্ষর্যার বিবাহনিষ্ধে বি

পূর্বের দর্শিত হইয়াছে, তর্কবাচম্পতি মহাশয় মনুবচনের যে পাঠ ও যে অর্থ স্থির করিয়াছেন, ঐ পাঠ ও ঐ অর্থ বচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ নহে। ঐ বচন দ্বারা সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়ের বিবাহ বিহিত হয়য়াছে। স্কৃতরাং, ঐ বচনে উল্লিখিত বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব স্বীকার করিলে, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত কন্যার বিবাহ নিবেধ প্রতিপন্ন হইবার কোনও প্রতিবন্ধক ঘটিতে পারে না। তর্কবাচম্পতি মহাশয়, সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়বিধ কন্যার বিবাহ মনুবচনের অভিপ্রেত, এই অমূলক সংস্কারের বশবতী হইয়াই, এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ অবগত থাকিলে, কদাচ ঈদৃশ অকিঞ্চিৎকর আপত্তি উত্থাপনে প্রবৃত্ত হইতেন না।

তর্কবাচম্পতি মহাশায়ের চতুর্থ আপত্তি এই ;—

"কিঞ্চ পরিসংখ্যারামিতরনিরত্তিরের বিছিতা বিধিপ্রত্য-য়ার্থাপ্রয়ন্তরের বিহিত্তাং "অশ্বাভিধানীমাদত্তে" ইত্যাদে

<sup>(</sup>२२) वष्ट्रिवाइताम, ८० पृथा।

চ অখাতিরিক্তরশনাগ্রহণাভাব ইউসাধনং তাদৃশগ্রহণাভাবেন ইউং ভাবরেদিতি বা, "পঞ্চ পঞ্চনখান্ ভুঞ্জাত" ইত্যাদে চ শশাদিপঞ্চকভিন্নপঞ্চনখভোজনং ন ইউসাধনম্ ইতি তত্ত্ব ভত্ত্ব বিধার্থঃ ফলিতঃ তত্ত্ব চ অশ্বরশনাগ্রহণে শশাদিভোজনে চ তত্ত্বিধেরৌদাসী অমেবেত্যেবং পরিসংখ্যাসরণে ছিতারাং মানব-বচনেহিশি সবর্ণারা অসবর্ণারা বা বিবাহে বিধেরৌদাসী অমেব বাচাং, কেবলং তদতিরিক্তবিবাহাভাব এব বিহিতঃ আৎ তথাচ ক্ষত্রিয়াদীনামসবর্ণানাং কথং বিবাহসিদ্ধির্ভবেৎ। তত্ত্ব ক্ষত্রিরা-দিবিবাহত্যাবিহিত্ত্বেন তদ্গর্জাতসন্তানস্তানৌরস্বাপত্তিঃ(২০)।"

কিঞ্চ, পরিসংখ্যাস্থলে বিধিবাক্যোক্ত বিষয়ের অতিরিক্ত বর্জনই বিহিত, কারণ বিধিপ্রতি যের অর্থের আগ্রেম্ব বিভিত ত্ইয়া থাকে; অখ্রশনা প্রহণ করিবেক, ইত্যাদি স্থলে অখ্ ব্যতিরিক্ত র্শনাপ্রহণের অভাব ইউনাধন অথবা তাদুশপ্রহণের অভাব দ্বারা ইউচিন্তা করিবেক, এইরূপ; এবং, পাঁচটি পঞ্চনথ ভক্ষণীয় ইত্যাদি স্থলে শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনথভালন ইউসাধন নতে, এইরূপ তত্তৎ স্থলে বিধির অর্থ প্রতিপন্ন হয়। তাহাতে অখ্যুশনাপ্রহণে ও শশ প্রভৃতি ভোজান তত্তৎ বিধির উদাসীন্যই থাকে; এইরূপ পরিসংখ্যাপদ্ধতি থাকাতে, মনুবচনেও স্বর্ণার বা অস্বর্ণার বিবাহ বিধির উদাসীন্য বলিতে ইইবেক; কেবল ত্লাতিবিক্ত বিবাহের অভাবই বিহিত ইইতেছে, স্মৃত্রাং ক্ষন্তিয়াদি অস্বর্ণার বিবাহ সিঞ্চি কির্পে ইইতে পারে; এবং সেই হেতু বশতে ক্রিন্মাদি বিবাহ অবিহিত হওয়তে, তালাভ্লাত স্থানের ঔরস্ক্র ব্যাঘাত ঘটে।

তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের অভিপ্রায় এই, বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধবাধনই পরিসংখ্যাবিধির উদ্দেশ্য, বিহিত বিষয়ের কর্ত্তব্যত্ববোধন ঐ বিধির লক্ষ্য নহে; যদি সেরূপ লক্ষ্য না হইল, তাহা হইলে বিধিবাক্যোক্ত বিষয় বিহিত হইল না; যদি বিহিত না ইইল, তাহা হইলে উহা কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না।

<sup>(</sup>२०) उद्धविवाह्यांम, ४२ पृष्ट ।

"পঞ্চ পঞ্চনখা ভদ্যাঃ," পাঁচটি পঞ্চনখ ভদ্দণায়, এই বিধিবাক্যে গে পঞ্চ পঞ্চনখের উল্লেখ আছে, পরিসংখ্যাবিধি দ্বারা ভদ্যভিরিক্ত পঞ্চনখের ভদ্দণনিষেধ প্রতিপাদিত হইতেছে, শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখের ভদ্দণবিধান ঐ বিধিবাক্যের উদ্দেশ্য নহে; স্মৃতরাং, শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখের ভদ্দণ বিহিত হইতেছে না। সেইরূপ, মনুবচনে কামার্থ বিবাহের যে বিধি আছে, ঐ বিধির পরিসংখ্যাত্ম স্থীকার করিলে, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত স্ত্রীর বিবাহনিষেধ সিদ্ধ হইবেক, অসবর্ণার বিবাহবিধান ঐ বচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইবেক না; যদি তাহা না হইল, তাহা হইলে অসবর্ণাবিবাহ বিহিত হইল না; যদি বিহিত না হইল, তাহা হইলে অসবর্ণার গর্ম্বজাত সন্তান অবৈধ স্ত্রীর সংসর্গে সন্তুত হইল; স্মৃতরাং, ঔরস অর্থাৎ বৈধ সন্তান বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না।

তর্কবাচম্পতি মহাশার এম্বলে পরিসংখ্যাবিধির যেরূপ হন্দা তাৎপর্যাব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অদ্যাচর ও অক্রাতপূর্ক। লোকের ইচ্ছা
দ্বারা যাহার প্রাপ্তি ঘটে, তাহাকে রাগপ্রাপ্ত বলে; তাদৃশ বিষয়ের
প্রাপ্তির নিমিত্ত বিধির আবশ্যকতা নাই। যদি বিধি থাকে, তাহা
হইলে, বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়; অর্থাৎ যদিও
তাদৃশ সমস্ত বিষয় ইচ্ছা দ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু কতিপয়
স্থল ধরিয়া বিধি দেওয়াতে, কেবল ঐ কয় স্থলে ইচ্ছা অনুসারে চলিবার অধিকার থাকে, তদতিরিক্ত স্থলে নিষেধ বোধিত হয়। পঞ্চনথ
ভক্ষণ রাগপ্রাপ্ত; কারণ, লোকে ইচ্ছা করিলেই তাহা ভক্ষণ করিতে
পারে; স্থতরাং, তাহার প্রাপ্তির জন্য বিধির আবশাকতা নাই। কিন্তু
শাশ প্রভৃতি গঞ্চ পঞ্চনখের নির্দেশ করিয়া ভক্ষণের বিধি দেওয়াতে,
ঐ পাঁচ স্থলে ইচ্ছা অনুসারে ভক্ষণের অধিকার থাকিতেছে; তদতিরিক্ত
পঞ্চনথ ভক্ষণ নিষদ্ধ হইতেছে; উহাদের ভক্ষণে আর অধিকার
রহিতেছে না। স্বতরাং, ''পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাং'' এই বিধি দ্বারা শশ

প্রভৃতি পঞ্চ মাত্র পঞ্চনখ ভক্ষণীয় বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইতেছে, তদ্যতিরিক্ত যাবতীয় পঞ্চনথ অভক্ষ্য পক্ষে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনথ ভক্ষণ দোষাবহ নহে; কারণ, লোকের ইচ্ছা বশতঃ তাহাদের ভক্ষণের যে প্রাপ্তি ছিল, শাস্ত্রের বিধি দ্বারা তাহা নিবারিত হইতেছে না; শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনথ ভক্ষণ দোবাবহ হইতেছে; কারণ, যাবতীয় পঞ্চনথ ভক্ষণ ইচ্ছা বশতঃ প্রাপ্ত হইলেও, শশ প্রভৃতি পাঁচটি ধরিয়া বিধি দেওয়াতে, তদ্যভিরিক্ত সমস্ত পঞ্চনখের ভক্ষণ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সেইরূপ, কামার্থ বিবা**হ স্থলে, লোকের ইচ্ছা বশতঃ সবর্ণা ও অস**বর্ণা উভয়েরই প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল; কিন্তু, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহপ্রবৃত্ত পুরুষ অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, এই বিধি দেওয়াতে, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত স্থলে নিষেধ मिक्त इहेट इं अमर्गा दिवाह शूर्मर हेक्सा था था किट ह, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে অসবর্ণা বিবাহ করিতে পারিবেক ; কারণ, পূর্দ্বেও ইচ্চা দ্বারা অসবর্ণার প্রাপ্তি ছিল, এবং বিধি দ্বারাও অসবর্ণার প্রাপ্তি নিবারিত হইতেছে না। পরিসংখ্যাবিধির এইরূপ তাংপর্য্যব্যাখ্যাই সচরাচর পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু তর্কবাচম্পতি মহাশায়ের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা অনুসারে, শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনথ ভক্ষণ, ও অস-বর্ণা বিঝাহ, উভয়ই অবিহিত ; স্কুতরাং উভয়ই দোষাবহ ; শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনধ ভক্ষণ করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবেক; এবং অসবর্ণা বিবাহ করিলে, তাহার গর্ভজাত সম্ভান অবৈধ সম্ভান বলিয়া পরিগণিত হইবেক। তিনি এম্বলে পরিসংখ্যাবিধির এরূপ তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু পূর্ব্বে সর্ব্বসন্মত তাৎপর্য্যব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া **আসিয়াছেন। তথায় স্থী**কার করিয়াছেন, পরি-সংখ্যাবিধি দারা বিহিত বিষয়ের অভিরিক্ত স্থলে নিষেধ শিদ্ধ হয়, এবং সেই নিষেষ দ্বারা বিহিত স্থলে বিধি অনুযায়ী কর্ম করিবার অধিকার অব্যাহত থাকে। যথা,

"রতিমুখল রাগপ্রাপ্তে তত্ত্বপারল দ্রীগমনজাপি রাগপ্রাপ্তে সভাগি অনারনিরতঃ সদেতি মানববচনল্য পরদারান্ ন গচ্ছেদিতি পরিসংখ্যাপরতারাঃ সর্কৈঃ স্থাকারেণ পরদারগমননিষেধাৎ তদ্যুদানেন অনিষিদ্ধন্ত্রীগমনং শাস্ত্রবিহিতন্ত্রীসংস্কারং বিনামুপ্রনিত্যনিষ্দ্রতাপ্রধ্যোজকঃ সংস্কার আক্ষিপ্যতে' (২৪)।

রতিসুথ ও তাহার উপায়ভূত জ্ঞাগমন রাগপ্রাপ্ত হওয়াতে, "দলা ফ্লারপারাণ হইবেক," এই মনুবচন, পরদারগমন করিবেক না, এরূপ পরিসংখ্যার স্থল বলিয়া, সকলে স্থীকার করিয়া থাকেন; ওদনুসারে পরদারগমন নিষেধ বশতঃ পরদারবর্জন পূর্ম্বক স্থানিষিদ্ধ জ্ঞাগমন শাজ্ঞবিহিত সংস্কার ব্যতিধেকে সিদ্ধাহইতে পারে না; এই বহুতে অনিষিদ্ধতার প্রয়োজক সংস্কার আদ্ধিপ্ত হয়।

রতিকামনায় স্ত্রীসম্ভোগ রাগপ্রাপ্ত, অর্থাৎ পুরুষের ইচ্ছাধীন; রতিস্থুখলাভের ইচ্ছা হইলে, পুরুষ স্ত্রী সম্ভোগ করিতে পারে; স্বস্ত্রী ও
পরস্ত্রী উভয় সম্ভোগেই রতিস্থুখলাভ সম্ভব, স্কুতরাং পুরুষ ইচ্ছা অনুসারে উভয়বিধ স্ত্রী সম্ভোগ করিতে পারিত; কিন্তু মনু, "সদা স্বদারপরায়ণ হইবেক," এই বিধি দিয়াছেন। এই বিধি সর্ব্বসমত পরিসংখ্যাবিধি। এই বিধি দারা পরদার বর্জন পূর্ব্বক স্বদার গমন
প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এফনে, পরিসংখ্যাবিধি বিষয়ে তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের দ্বিধি তাৎপর্য্যব্যাখ্যা উপলব্ধ হইতেছে। তদীয় প্রথম ব্যাখ্যা অনুসারে, বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ প্রতিপাদন দ্বারা বিহিত বিষয়ের অনুষ্ঠান প্রতিপাদিত হয়; স্মৃতরাং বিধিবাক্যোক্ত বিষয় অবিহিত ও অনুষ্ঠানে প্রত্যবায়জনক নহে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে, বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ প্রতিপাদনই পরিসংখ্যাবিধির উদ্দেশ্য, বিধিবাক্যোক্ত বিষয়ের বিহিতত্বপ্রতিপাদন কোনও

<sup>(</sup>२८) वहरिवाह्वाम, १ पृष्टे।

মতে উদ্দেশ্য নহে; স্থাতরাং, তাহা অবিহিত ও অনুষ্ঠানে প্রত্যবায়-জনক। তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের দ্বিতীয় ব্যাথা প্রমাণপদবীতে অধিবাহিত হইলে, মনুর স্থানবামনবিষয়ক সর্প্রমানত পরিসংখ্যাবিধি দারা পরদারগমন মাত্র নিবিদ্ধ হয়, স্থানরগমনের বিহিতত্ব প্রতিপান্ধ হয় না; স্থাতরাং, স্থানরগমন অবিহিত, ও স্থানরগর্ভসমূত ঔরস্থান অবৈধ সন্তান বলিয়া পরিগৃহীত, হইয়া উঠে। বাহা হউক, এক বিষয়ে এরপ পরস্পার বিরুদ্ধ ব্যবস্থা প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। কলকথা এই, তর্কবাচম্পতি মহাশায় যথন যাহাতে স্থাবিধা দেখেন, তাহাই বলেন; যাহা বলিতেছি, তাহা যথার্থ শাস্ত্রার্থ কি না; অথবা পূর্ব্বে বাহা বলিয়াছি এবং এক্ষণে যাহা বলিতেছি, এ উভয়ের পরস্পার বিরোধ ঘটিতেছে কি না, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন না। যেরপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার তন্দ্রপ অনুধাবন করিয়া দেখিবার ইক্সা আছে, এরূপ বোধ হয় না। বস্তুতঃ, কি শাস্ত্রীয় বিচার, কি লোকিক ব্যবহার, সর্প্র বিষয়েই তিনি সম্পূর্ণ যথেক্ছচারী।

তর্কবাচম্পতি মহাশায়, অসবর্ণাবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ম খণ্ডন করিবার নিমিন্ত, এইরূপ আরও ছুই একটি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছন; অকিঞ্চিৎকর ও অনাবশ্যক বিবেচনায়, এ স্থলে আর সে সকলের উল্লেখ ও আলোচনা করা গেল না। যদূছা স্থলে যত ইছা সবর্ণাবিবাহ প্রতিপন্ন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্রই, তিনি অসবর্ণাবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ম খণ্ডনে প্রাণপণে যত্ম করিয়াছেন। তিনি ভাবিয়াছেন, ঐ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ম খণ্ডত ও অপূর্ববিধিত্ম সংস্থাপিত হইসেই, যদূছা ক্রেমে যত ইছা সবর্ণাবিবাহ নির্বিগেদ সিদ্ধ হইবেক। কিন্তু সে তাঁহার নিরবছির আজি মাত্র। মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ কি, সে বোধ না থাকাতেই, তাঁহার মনে তাদৃশ বিষম কুসংস্কার জন্মিয়া আছে। তিনি মানবীয় বিবাহবিধিকে অপূর্ক্রিধিই বলুন, নিরমবিধিই বলুন,

আর পরিসংখ্যাবিধিই বলুন, উহা দারা কাম স্থলে অসবর্ণা বিবাহই প্রতিপন্ন হইবেক, যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা সবর্ণা ও অসবর্ণা বিবাহ কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারিবেক না। তর্কবাচম্পতি মহাশয় মনে করুন, তিনি এই বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডনে ও অপূর্কবিধিত্ব সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন; কিন্তু আমি তাহাতে তাঁহার কোনও ইন্টাপত্তি দেখিতেছি না। পূর্কে নির্বিবাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে,

সবর্ণাত্যে দ্বিজাতীনাৎ প্রশস্তা লারকর্মণি। কামতস্ত প্রব্রুবানামিমাঃ স্থ্যঃ ক্রমশোইবরাঃ॥ ৩। ১২।

ছিজাতিদিণের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা বিহিতা; কিন্তু যাহারা কাম বশতঃ বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনুলোম ক্রমে অসমবর্ণা বিবাহ করিবেক।

এই মনুবচন দ্বারা যদৃচ্ছা স্থলে কেবল অসবর্ণাবিবাহ বিহিত হইরাছে।
যদি এই বিবাহবিধিকে অপূর্কবিধি বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়, তাহা
হইলে, কাম বশতঃ বিবাহপ্রাবৃত্ত পুরুষ অসবর্ণা কল্পা বিবাহ করিবেক,
এইরূপ অসবর্ণাবিবাহের সাক্ষাৎ বিধি পাওয়া যাইবেক; পরিসংখ্যার
ল্যায়, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত বিবাহ করিবেক না, এরূপ নিষেধ বোধিত
হইবেক না। যদি কাম স্থলে সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়বিধল্রীবিবাহ
মনুবচনের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের
ইউসিদ্ধি ঘটতে পারিত; অর্থাৎ, সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়বিধল্রীবিবাহের সাক্ষাৎ বিধি পাওয়া যাইত, এবং তাহা হইলেই, যদৃচ্ছা ক্রমে
যত ইচ্ছা সবর্ণা ও অসবর্ণা বিবাহ অনায়াসে সিদ্ধ হইত। কিন্তু পূর্বের্ব নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, অসবর্ণাবিবাহ বিধানই মনুব্রুনের এক মাত্র উদ্দেশ্য; স্কৃতবাং, অপূর্ববিধি কম্পনা করিয়া, সবর্ণা
ও অসবর্ণা উভয়বিধন্তীবিবাহ সিদ্ধা করিবার পথ কল্প হইয়া আছে।

অতএব, অপূর্ব্ববিধি স্বীকার করিলেও, ভর্কবাচম্পতি মহাশয়ের কোনও উপকার দর্শিতেছে না ; এবং যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহ প্রবৃত্ত পুক্ষ অসবর্ণা বিবাহ করিতে পারে, আমার অবলম্বিত এই চিরন্তন মীমাং-সারও কোনও অংশে হানি ঘটিভেছে না। আর, যদি এই বিবাছ-বিধিকে নিয়মবিধি বলা যায়, ভাছাতেও আমার পক্ষে কোনও ছানি, এবং ভর্কবাচম্পতি মহাশয়ের পক্ষে কোনও ইন্টাপত্তি, দৃষ্ট হইতেছে না। নিরমবিধি অঙ্গীকৃত হইলে, ইহাই প্রতিপন্ন হইবেক, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহপ্রবৃত্ত পুরুষ সবর্গা ও অসবর্ণা উভয়বিধ স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিত; কিন্তু যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাছপ্রারত্ত পুরুষ অসবণা বিবাহ করিবেক, এই বিধি প্রদর্শিত ছওয়াতে, যদৃচ্ছা স্থলে অসবণা বিবাহ নিয়মবদ্ধ হইল; অর্থাৎ, বদৃষ্ঠা ক্রমে বিবাহ করিতে ইক্সা হইলে, অসবর্ণা কন্তারই পানিগ্রহণ করিবেক; স্মৃতরাং, যদৃচ্ছা স্থলে, সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়বিধস্ত্রীবিবাহের আর পথ থাকিতেছে না। অতএব, পরিসংখ্যা স্বীকার না করিলেও, যদৃচ্ছা স্থলে অসবর্ণা বিবাহ করিতে পারে, এ ব্যবস্থার কোনও অংশে ব্যাঘাত ঘটিভেছে না। সর্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচম্পতি মহাশয়, কিঞ্চিৎ বুদ্ধিব্যয় করিলে ও কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে ক্ষণকাল আলোচনা করিয়া দেখিলে, অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, এ বিষয়ে আমার পক্ষে অপূর্কবিধি, নিয়মবিধি, পরিসংখ্যাবিধি, এ তিন বিধিই সমান ; তবে, পরিসং-খ্যার প্রকৃত স্থল বলিয়াই পরিসংখ্যা পক্ষ অবলম্বিত হইয়াছিল; নতুবা, কামার্থে অসবর্ণাবিবাহ শাস্তানুমোদিত, ইছা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, এই বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব স্বীকারের ঐকান্তিকী আবশাকতা নাই।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম পৃস্তকে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ভেদে বিবাহের ত্রৈবিধ্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ঐ ত্রৈবিধ্যব্যবস্থা আমার কপোলকম্পিত, শাস্তান্থ্যাদিতও নহে, যুক্তিমূলকও নহে; ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, শ্রীয়ুত তারানাথ তর্কবাচম্পতি অশেষ প্রকারে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্ত্য, বানপ্রস্কু, পরিব্রজ্যা এই চারি আপ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য আপ্রম নিত্য, অপর তিন আপ্রম কাম্য, নিত্য নহে; গৃহস্থাপ্রম কাম্য, স্কুতরাং গৃহস্থাপ্রমপ্রবেশমূলক বিবাহও কাম্য। তিনি লিখিয়াছেন,

"অবিপ্তবন্ধচর্যো যমিচ্ছেত্ তমাবদেদিতি মিতাক্ষরাপ্পত-বাক্যাৎ ব্রন্ধচর্যাতিরিক্তাশ্রমমাত্রস্থৈব রাগপ্রযুক্তত্বাৎ গৃহস্থা-শ্রমস্থাপি রাগপ্রযুক্তত্বা তদধীনপ্রয়ত্তিকবিবাহস্থাপি রাগ-প্রযুক্তবেন কাম্যাইস্তবোচিতত্বাৎ (১)।"

যথাবিধানে বক্ষচর্য্য নির্কাহ করিয়া, যে আশ্রমে ইচ্ছা হয়, সেই আশান অবলয়ন করিবেক, মিডাক্ষরাগৃত এই বচন অনুসারে, বক্ষচর্য্য ব্যতিরিক্ত আশ্রম মাত্রই রাগপ্রাপ্ত, স্থভরাং গৃহস্থাশ্রমপ্ত রাগপ্রাপ্ত; গৃহস্থাশ্রমের রাগপ্রাপ্ততা বশতঃ, গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশমূলক বিবাহ্ও রাগপ্রাপ্ত, স্ক্তরাং উহা কাম্য বলিয়াই পরিগণিত হ্ওয়া উচিত।

তর্কবাচম্পতি মহাশায়ের এই দিল্ধান্ত শাস্ত্রানুষায়ী নহে। মিতা-ক্ষরাধৃত এক মাত্র বচনের যথাঞ্চত অর্থ অবলম্বন করিয়া, এরূপ অপ-

<sup>(5)</sup> वहविवाह्याम, 38 श्रष्टी।

সিদ্ধান্ত প্রচার করা তাদৃশ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের পক্ষে সদ্বেবেচনার কর্ম্ম হয় নাই। কোনও বিষয়ে শাস্তের মীমাংসার প্রায়ত হইলে, সেবিময়ে কি কি প্রমাণ আছে, সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক। আপন অভিপ্রায়ের অনুকূল এক মাত্র প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, মীমাংসা করায়, স্বীয় অনভিজ্ঞতাপ্রদর্শন ব্যতীত আর কোনও ফল দেখিতে পণ্ডয়া যায় না। যাহা হউক, আশ্রম সকলা নিত্য কি না, তাহার মীমাংসা করিতে হইলে, নিত্য কাহাকে বলে, অগ্রে তাহার নিরূপণ করা আবশ্যক। যে সকল হেতুতে নিত্যত্ব সিদ্ধাহয়, প্রাসদ্ধ প্রাচীন প্রামাণিক সংগ্রহকার সে সমুদ্রের নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। যথা,

নিতাৎ দলা যাবদায়ুর্ন কলাচিদতি ক্রমেৎ। ইত্যুক্ত্যাতিক্রমে দোষজ্ঞতেরত্যাগচোদনাৎ। ফলাজ্ঞতেবীপিয়া চ তন্নিতামিতি কার্ত্তিতম্॥

যে বিধিবাক্যে নিত্যশক্ষ, সদাশক, বা যাবদায়ুঃশক থাকে, অথবা কদাচ লজ্জন করিবেক না এরপ নির্দেশ থাকে, লজ্মনে দোষশ্রুত থাকে, ত্যাগ করিবেক না এরপ নির্দেশ থাকে, ফল-শ্রুতিনা থাকে, অথবা বীপ্যা অর্থাৎ এক শক্ষের দুই বার প্রয়োগ থাকে, ভাহাকে নিত্য বলে।

উদাহরণ--

#### নিত্যশক।

১। নিতাং স্বাত্তা শুটিঃ কুর্য্যাদেবর্বিশিত্তর্পণম্।২।১৬৭।(২)

স্থান করিয়া, শুচি হইয়া, নিজা দেবতর্পণ, ক্ষরিতর্পণ, ও পিতৃতর্পণ করিবেক।

<sup>(</sup>२) मनुमःहिछ।।

#### मना मक

২। অপুত্রেণৈব কর্ত্তবাঃ পুত্রপ্রতিনিধিঃ সদা (৩) 1

অপুত্র ব্যক্তি সদা পুত্রপ্রতিনিধি করিবেক।

यावमायुः नयः।

৩। উপোধ্যেকাদশী রাজন্ যাবদায়ুঃ স্বর্ভিভিঃ (৪)।

হে রাজন, অধর্মনিও ব্যক্তিরা যাবদায়ুঃ অর্থাৎ যাবজ্জীবন একাদশীতে উপবাস করিবেক।

কদাচ লজ্জ্বন করিবেক না।

৪। একাদশ্যামুপবসের কলাচিদভিক্রমেৎ (৫)।

একাদশীতে উপবাস করিবেক, কদাচ লগুমন করিবেক না।

লজ্মনে দোষশ্রুতি।

৫। প্রাবণে বহুলে পক্ষে ক্ষজন্মান্টমীব্রতম্।

ন করোতি নরো যস্ত স ভবেৎ ক্রেরাক্ষসঃ (৬)॥

যে নর শ্রাবণ মানে কৃষ্ণকৈ কৃষ্ণজন্মান্টমীরত না করে, সে ক্রুর রাক্ষম হইয়া জনাগ্রহণ করে।

ত্যাগ করিবেক না।

৬। প্রমাপদ্মাপন্নো হর্ষে বা সমুপস্থিতে।

স্তকে মৃতকে চৈব ন ত্যজেদ্বাদশীত্রতম্ (৭)॥

উৎকট আপদই ঘটুক, বা আহলাদের বিষয়ই উপস্থিত হটক, বা জননাপৌচ অথবা মরণাশৌচই ঘটুক, দাদশীবত ত্যাগ করি-বেক না।

<sup>(</sup>৩) অত্রিসংহিতা।

<sup>(</sup>৪) কালমাধ্বধৃত অগ্লিপুরাণ।

<sup>(</sup>c) कालमाधवशृष्ठ कनुबहन।

<sup>(</sup>७) कोलमोधवधु जनत्कूमोत्रनः इंडा

<sup>(</sup>१) কালমাধ্বধৃত বিষ্ণুরহ্সা।

#### ফলশুচতি না থাকা।

মণ প্রাদ্ধমনাবাস্থায়াং পিতৃত্ত্যা দল্যাৎ (৮)।
 অমাবাদ্যাতে পিতৃপণের প্রাদ্ধ করিবেক।

#### বীপ্সা।

স। অশ্বযুক্র অপক্ষে তু আদিং কুর্য্যাদিনে দিনে (৯)।
আধিন মাধের কৃষ্ণকে দিন দিন আদ্ধ করিবেক।

যে সকল হেতু বশতঃ বিধির নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, সে সমুদ্য দর্শিত ইল। এক্ষণে, আশ্রমবিষয়ক বিধিবাক্যে নিত্যত্প্রতিপাদক হেতু আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, ঐ সমস্ত বিধিবাক্য উদ্ধৃত হইতেছে। যথা,

- ১। বেলানথীত্য বেলো বা বেলং বাপি যথাক্রমন।
  অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমাবলে ॥ ৩। ২। (১০)

  যথাক্রমে এক বেদ, দুই বেদ, অথবা সকল বেদ, অধ্যান ও

  যথাবিধি বক্ষচর্য্য নির্বাহ করিয়া, গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবেক।
- ২। চতুর্থমায়ুষো ভাগমুষিত্বাদ্যং গুরৌ বিজঃ। দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং ক্বতদারো গৃহে বদেৎ॥ ৪।১। (১০)

দিজ, জীবনের প্রথম চতুর্থ ভাগ গুরুকুলে বাস করিয়।, দার পরিপ্রত্ পূর্বক, জীবনের দ্বিতীয় চতুর্থ ভাগ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করিবেক।

৩। এবং গৃহাশ্রমে স্থিতা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ। বনে বসেজু নিয়তো যথাবদ্বিজিতেব্রিয়ঃ॥ ৬। ১ : (১০)

স্বাতক দিজ, এইরপে বিধি পূর্মক গৃহস্থাত্মে অবস্থিত করিয়া, সংষ্ত ও জিতেজিয় হইয়া, যথাবিধানে বনে বাস করিবেক।

<sup>(</sup>৮) প্রান্ধতত্ত্বধৃত গোভিলস্তি।

<sup>(</sup>১) মলমাসতত্ত্বত বক্ষপুরাণ।

<sup>(</sup>১•) মনুসংহিত⊟

- ৪। গৃহস্তু যদা পশ্চেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ। অপত্যক্ষৈৰ চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥ ৬।২।(১০
  - গৃহস্থান আপিন শরীরে বলী ও পেলিতি এবং অপত্যের অপত্য দশন করিবেক, তখন অরণ্য আশ্য করিবেক।
- ৫। বনেরু জ বিষ্ঠিত্যবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।

  চজুর্থমায়ুষো ভাগং তাজ্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেংশঙাওওা(১০

এইরপে জীবনের তৃতীয় ভাগ বনে অতিবাহিত করিয়া, সর্ব্ধ সঞ্চ পরিত্যাগ পূর্ব্ধক, জীবনের চতুর্থ ভাগে পরিব্রজ্যা আখন অবলয়ন করিবেক।

৬। অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুলাকুৎপাদ্য ধর্মতঃ।

ইফু: চ শক্তিতে। যজৈমনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥৬।৩৬।(১০
বিধি পুর্বক বেদাধ্যমন, ধর্মতঃ পুজোৎপাদন, এবং ম্থাশক্তি

যজানুথান করিয়া, মোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক।

এই সকল আশ্রমবিষয়ক বিধিবাক্যে ফলশ্রুতি নাই। পূর্বে দেশি হইয়াছে, বিধিবাক্যে ফলশ্রুতি না থাকিলে, ঐ বিধি নিত্য বিবি বিলয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে; স্তুতরাং, এ সমুদ্রই নিত্য বিবি হইতেছে; এবং তদনুসারে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, পরিব্রজ্যারি আশ্রমই নিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।
কিঞ্চ.

১। জারেমানো বৈ ত্রাহ্মণজ্রিভিশাণবান্ জারতে ত্রহ্মচর্য্যেণ্ ঋষিভাঃ মজ্ঞেন দেবেভাঃ প্রজারা পিতৃভাঃ এব বা অনুণো যঃ পুলী যত্বা ত্রহ্মচর্য্যবান্ (১১)। বাহ্নণ, জন্মগ্রহণ করিয়া, তিন ঋণে বন্ধ হয়; বহ্মচর্য্য ধারা ঋষি

<sup>(</sup>১০) মনুসংহিচা।

গণের নিকট, যজ্জুদারা দেবগণের নিকট, পুল দারা পিতৃগণের নিকট; যে ব্যক্তি পুলোৎপাদন, যজ্জানুষ্ঠান ও বলচ্য্য নিকাহ করে, সে ঐ তিবিধ খাণে মুক্ত হয়।

২। ঋণানি; ত্রীণ্যপাক্তত্য মনো মোকে নিবেশয়েৎ। অনপাক্তত্য মোকস্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥ ৬।৩৫। (১২)

তিন খাণের পরিশোধ করিয়া, মোক্ষে মনোনিবেশ করিবৈক; খাণপরিশোধ না করিয়া মোক্ষপথ অবলম্বন করিলে, অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

৩। ঋণত্রাপাকরণমবিধায়াজিতেক্রিয়ঃ। রাগদ্বোবনিজ্জিতা মোক্ষমিচ্চ্ন্পতত্যধঃ (১৩)॥

ঋণত্রয়ের পরিশোধ, ইক্রিয়বশীকরণ, ও রাগদেধ জয় না করিয়া, মৌক ইচ্ছা করেলে অধঃপাতে যায়।

৪। অনধীত্য দ্বিজো বেদানস্থুৎপাদ্য তথাত্মগান্। অনিষ্টা চৈব বজ্জৈশ্চ মোক্ষমিচছন্ ব্ৰজত্যধঃ॥৬।৩৭।(১৪)

বেলাধ্যমন, পুল্লোৎপাদন ও যজ্জানুষ্ঠান না করিয়া, দ্বিজ নোক্ষ-কামনা করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

৫। অনুৎপান্য স্থতান্ দেবানসন্তর্প্য পিতৃংস্তথা। ভূতানীংশ্চ কথং মৌচ্যাৎ স্বর্গতিং গন্তনিচ্ছনি (১৫)॥

পুজোৎপাদন, দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য, ও ভূতবলি এদান না করিয়া, মূঢ়তা বশতঃ কি প্রকারে অর্গলাভের আকাঞ্জন করিতেছ।

<sup>(</sup>১২) यनुम शिष् ।

<sup>(</sup>১৩) চতুর্বর্গচিন্তামণি-পরিশেষশ্বতথ্ত বন্ধবৈবর্তপুরাণ।

<sup>(</sup>১৪) মনুসংহিতা।

<sup>(</sup>১৫) চতুর্বর্গচিন্তামণি-পরিশেষখণ্ডদ্ত মার্কণ্ডেমপুরাণ।

৬। গুরুণার্মতঃ স্নাত্রা সদারো বৈ দিজোভ্যঃ। অরুৎপান্য স্তং নৈব ত্রান্সণঃ প্রজেদা হাৎ (১৬)॥

ৰাক্ষণ, **ওকুর অনুজ্ঞালাভাত্তে, সমাবর্ত্তন ও দারপরিপ্রহ** পূর্বাকি পুজোৎপাদন না করিয়া, কদাচ গৃহস্ভাশ্ম ত্যাগ করিবেক না।

এই সকল শাস্ত্রে ঋণাত্ররের অপরিশোধনে দোষশ্রুতি দৃষ্ট হইতেছে।
তিবিধ ঋণের মধ্যে, ব্রহ্মচর্য্য ছারা ঋষিঋণের ও গৃহস্থাশ্রম ছাত্র
দেবঋণ ও পিতৃঋণের পরিশোধ হয়। স্কৃতরাং, ব্রহ্মচর্য্যের হাত্র

একণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, গৃহস্থাপ্রমের নিত্যত অপলাপ করিতে পারা যায় কি না। পূর্বে যে আটটি হেতু প্রদ-শিত হইয়াছে, তাহারা প্রত্যেকেই নিত্যত্বপ্রতিপাদক; তন্মথ্যে আশ্রমব্যবস্থা সংক্রাপ্ত বিধিবাক্যে ছুই হেতু সম্পূর্ণ লক্ষিত হইতেছে; প্রথম ফলঞাতিবিরহ, দ্বিতীয় লজ্মনে দোষশ্রুতি। স্কৃতরাং, গৃহস্থা-শ্রমের নিত্যতা বিষয়ে আর কোনও সংশার থাকিতেছে না।

এরপ কতকগুলি শাস্ত্র আছে যে উহারা আপাততঃ গৃহস্থাশ্রের নিত্যত্বপ্রতিবন্ধক বলিয়া প্রতীয়মান হয়; ঐ সমস্ত শাস্ত্র উদ্ধৃত ও তদীয় প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য আলোচিত হইতেছে।

১। চত্তার আশ্রমা ত্রন্ধচারিগৃহস্থবানপ্রস্থপরিত্রাজকাঃ তেষাং বেদমধীত্য বেদো বা বেদান্ বা অবিশীণত্রন্ধ-চর্য্যো যমিচেছ্ত্রু তমাবদেৎ (১৭)।

বক্ষচর্য্য, পার্হস্থ্য, বানপ্সস্থ ও পরিব্রজ্যা এই চারি আশ্রম; তন্মধ্যে এক বেদ, দুই বেদ, বা সকল বেদ অধ্যয়ন ও যথাবিধানে । বক্ষসর্য্য নির্মাহ করিয়া, যে আশ্রমে ইচ্ছা হয় সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেক।

<sup>(</sup>১৬) চতুর্বগচিন্তামণি-পরিশেষখণ্ডবৃত কালিকাপুরাণ।

<sup>(</sup>১৭) বশিষ্ঠমংহিতা, মপ্তম অধ্যায়।

২। সালায়েণাভাত্তভাতশ্চতুর্ণামেকমাশ্রমম্। সাবিমোক্ষাজ্জীরদা দোইতুতিষ্ঠেদ্যথাবিধি (১৮)॥

দিজ, আচার্য্যের অনুজ্ঞ। লাভ করিয়া, যাবজ্জীবন মথ বিবি চারি আখ্রমের এক আশ্রম অবলম্বন করিবেক।

গার্হ্যামচ্ছন্ ভূপাল কুর্যাদ্দারপরি এইম্।
 রক্ষদরেশ বা কালং নয়েং সফপ্পপূর্ককম্।
 বিখানলো বাথ ভবেং প্রিরাডণবেচ্ছয়া (১৯)॥

হে রাজন্। গৃহস্থাধনের ইস্ছা হইলে দারপরিএই করিবেক। অথবা সস্থপে করিয়া একচ্চা অবলয়ন পূর্বক কালক্ষেপণ করিবেক। অথবা ইচ্ছা অনুসারে বানপ্রস্থ আখন কিংবা পরিএজ। আখন অব-লয়ন করিবেক।

এই সকল শান্ত দ্বারা আপাততঃ গৃহস্থাপ্রমের নিত্যন্তব্যাঘাত প্রতীয়মান হয়। ব্রাল্কচর্য্য সমাধান করিয়া, যে আপ্রমে ইচ্ছা হয়, সেই আপ্রম অবলম্বন করিবেক, এরপ বলাতে গৃহস্থাপ্রম প্রভৃতি আপ্রম-ত্রয় সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন হইতেছে; ইচ্ছাধীন কর্মা রাগপ্রাপ্ত; স্কৃতরাণ, ভাহার নিত্যন্ত ঘটিতে পারে না; ভাহা কাম্য বলিয়া পরিগৃহীত হওয়া উচিত। একণে, আপ্রম বিষয়ে দ্বিবিধ শাস্ত্র উপলব্ধ হইতেছে, কতকগুলি গৃহস্থাপ্রমের নিত্যন্তপ্রতিপাদক, কতকগুলি গৃহস্থাপ্রমের নিত্যন্তপ্রতিবন্ধক; স্কৃতরাণ, উভয়বিধ শাস্ত্র পরস্পার বিরুদ্ধ বলিয়া, আপাততঃ প্রতীতি জন্মিতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক ভাহা নহে। শাস্ত্রকারেরা অধিকারিভেদে ভাহার মীমাৎসা করিয়া রাখিয়াছেন; অর্থাৎ অধিকারিবিশেষের পক্ষে গৃহস্থাপ্রমের নিত্যন্তপ্রতিপাদন, আর অধিকারিবিশেষের পক্ষে গৃহস্থাপ্রমের নিত্যন্ত্রনিরাকরণ, করিয়া গিয়াছেন। স্কৃতরাণ, অধিকারিভেদ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেই,

<sup>(</sup>১৮) চতুর্বর্গচিন্তামণি-পরিশেষখণ্ডগৃত উপনার বচন।

<sup>(</sup>১৯) চতুর্গচিন্তামণি-পরিশেষথণ্ডগৃত বামনপুরাণ।

আগাততঃ বিৰুদ্ধাৰ প্ৰতীয়মান উল্লিখিত উভয়বিধ শাস্ত্ৰসমূহে: সৰ্ব্যতাভাৱে অবিরোধ সম্পাদন হয়। যথা,

ব্রক্ষারী গৃহস্ক বামপ্রস্থে যতিস্তথা। ক্রমেণেবাশ্রমাঃ প্রোক্তাঃ কারণাদন্যথা ভবেৎ (২০)॥

বসচারী, গৃহস্ক, বানপ্রস্ক, যতি, যথাক্রমে এই চারি আভিম বিহিত হইয়াছে, কারণ বশতঃ অন্যথা হইতে পারে।

এই শাস্ত্রে প্রথমতঃ যথাক্রমে চারি আশ্রম বিহিত হইরাছে, অর্থাৎ প্রথমে ব্রহ্মচর্যা, তৎপরে গার্হস্থা, তৎপরে বানপ্রস্থা, তৎপরে পরিব্রজ্যা অবলম্বন করিবেক; কিন্তু পরে, বিশিষ্ট কারণ ঘটিলে, এই ব্যবস্থার অন্যথাভাব ঘটিতে পারিবেক, ইহা নির্দ্দিট হইরাছে। স্মৃতরাং, বিশিষ্ট কারণ ঘটনা ব্যতিরেকে, পূর্দ্ধ ব্যবস্থার অন্যথাভাব ঘটিতে পারিবেক না, তাহাও অর্থাৎ দিদ্ধ হইতেছে। এফণে, দেই বিশিষ্ট কারণ নির্দ্দিট হইতেছে। যথা,

সর্কেষামের বৈরাগ্যং জায়তে সর্কান্তমু ।
তদৈব সন্নাসেদিদ্বানন্যথা পতিতো ভবেৎ ॥
পুনর্দারক্রিয়াভাবে মৃতভার্যাঃ পরিব্রজেৎ ।
বনাদ্বা ধৃতপাপো বা পরং পন্থানমাশ্রমেৎ ॥
প্রথমাদাশ্রমাদ্বাপি বিরক্তো ভবসাগ্রাৎ ।
বাদ্যপো মোক্ষমিদ্বিচ্ছন্ তাক্ত্যো সঙ্কান্ পরিব্রভেৎ(২১) ॥

যথন সাংসারিক সর্ব বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিবেক, বিদান ব্যক্তি সেই সময়েই সম্বাদ আশ্রয় করিবেক; অন্যথা, অর্থাৎ তাদৃশ বৈরাগ্য ব্যক্তিরেকে সন্যাদ অবলম্বন করিলে, পতিত হইবেক। গৃহস্থাশ্রমকালে জীবিয়োগ ঘটিলে, যদি পুনরায় দারপরিগ্রহ না ঘটে, তাহা হইলে সন্যাদ অবলম্বন করিবেক; অথবা বানপ্রস্থাশ্র

<sup>(</sup>২০) চতুর্গচিন্তামণি-পরিশেষখভদ্ত কুর্মপুরাণ।

<sup>(</sup>২১) চতু<sup>র্ন</sup>চিভানণি-পরিশেষখণ্ডগৃত কু**র্নাপুরাণ**।

আৰলস্থন পূৰ্বকি গাপক্ষয় করিয়ে, মোক্ষণণ আৰল্ভন করিবেক। সাংসারিক বিষয়ে বৈরংগ্য জন্মিলে, মোক্ষণী রাজণ,স্কা সন্থ পরি-তোগপূৰ্বকি, প্রেণ্ম আশ্ম হইতেই সন্ত্যাস অবলয়ন করিবেক।

হকৈতানি কৃতপ্তানি জিহ্ণোপস্থোদরং শিরঃ। সন্নামেদক্তোহাতে আমাণো অক্সর্যাবান্ (২২)॥

য়াহার জিহ্বা, উপস্থা, উদর, ও মস্তক সূর্ক্ষিত অর্থাৎ বিষয়-বাসনায় বিচলিত না হয়, তাদুশ রাজণ রজচ্গ্য সমাধানাত্য, বিবাহ না করিয়াই, স্যাসি অবলম্পন করিবেক।

সংসারে কিঃসারং দুক্টা সারি দিদুক্ষরা।
প্রত্যেদক্তি ছালঃ পরং বৈরাগ্যাশিতিওঃ॥
প্রত্যেদ্রক্ষাচ্যাণ প্রজ্যেক গৃহাদিশি।
বনাদ্বা প্রত্যেদিদ্বানাত্তাে বাপ ছুঃখিকঃ (২৩)॥

সংসারকে নিঃসার দেখিলা, সারদর্শন বাসনায়, বৈরাগ্য অব-লম্বন পূর্বাক, বিবাহ না করিয়াই, সন্ত্রাস অবলম্বন করিবেক। বিখান্ রোগার্ত্ত, অথবা দুঃখার্ত্তি ব্যক্তি রফচ্ব্যাশ্রম হইতে, অথবা গৃংস্থাশন হইতে, অথবা বানপ্রস্থান হইতে, সন্যাস অবলম্বন করিবেক।

এই সকল শাস্ত্রে স্পান্ত দৃষ্ট হইতেছে, সাংসারিক সর্ব্ব বিষয়ে বৈরাগ্য জিনালে, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিয়াও, সন্ধ্যান অবলম্বন করিতে পারে; তাদৃশ কারণ ব্যতিরেকে, গৃহস্থাশ্রমে বিমুখ হংরা, সন্ধ্যান আশ্রার করিলে পাতিত হয়। ইহা দ্বারা নিঃসংশরে প্রতিপন্ন হংতেছে, যে ব্যক্তি সংসারে বিরক্ত হইবেক, সে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন না করিয়াই সন্ধ্যান অবলম্বন করিতে পারিবেক; আর, যে ব্যক্তি বিরক্ত না হইবেক, সে তাহা করিতে পারিবেক না, করিলে পাতিত হইবেক। সংসার-বিরক্ত ব্যক্তি বেক্ষাংগ্রের পারেই সন্ধ্যানে অধিকারী, আর সংসারে অবিরক্ত ব্যক্তি তাহাতে অধিকারী নহে। বিরক্ত ব্যক্তির পক্ষে

<sup>(</sup>২২) পরাশরভাষ্যগৃত কুসিংহপুরাণ।

<sup>(</sup>২০) পরাশরভাষ,ধৃত অগ্নিবুরাণ।

গৃহস্থান্ত্র প্রবেশের আবশ্যকতা নাই; অবিরক্ত ব্যক্তির পক্ষে গৃহস্থান্ত্র আবশ্যকতা আছে। স্কৃত্রাং, গৃহস্থান্ত্রমের নিত্যত্ববৃদ্ধা অবিরক্তের পক্ষে, গৃহস্থান্ত্রমের অনিত্যত্ববৃদ্ধা বিরক্তের পক্ষে। জাবালশ্রুতিতে এ বিষয়ের দার মীমাংদা আছে। যথা,

ত্রন্দর্যাং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ বনী ভূত্বা প্রত্তেজৎ যদিবেতরথা ত্রন্দ্র্যান্দ্রি দেব প্রত্তেজৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা যদহরেব বিরজ্যেত ভদহরেব প্রত্তেৎ (২৪)।

লক্ষচর্গ্র সনাপন করিয়া গৃতস্থ ইইবেক, গৃহস্থ ইইয়া বানপ্রস্থিতিক, বানপ্রস্থ হইয়া সন্থাসী হইবেক। যদি বৈরাগ্য জনের, লক্ষচর্গালান, কিংবা গৃহস্থাশন, অথবা বানপ্রস্থাশন হইতে সন্থাস আশ্রয় করিবেক। যে দিন বৈরাগ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই সন্থাস আশ্রয় করিবেক।

এই বেদবাক্যে প্রথমতঃ যথাক্রমে চারি আশ্রমের বিধি, তৎপরে বৈরাগ্য জন্মিলে, যে আশ্রমে থাকুক, সন্ম্যাস অবলম্বনের বিধি, এবং বৈরাগ্য জন্মিবামাত্র সংসার পরিত্যাগ করিবার বিধি, প্রদত্ত হইয়াছে।

একণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আশ্রম বিষয়ে বিরক্ত ও অবিরক্ত এই দ্বিষি অধিকারিভেদে ব্যবস্থা করা শাস্ত্রকারদিণের অভিপ্রেত ও অনুমোদিত কি না, এবং এরপ অধিকারিভেদব্যবস্থা অবলম্বন করিলে, আপাততঃ বিৰুদ্ধবৎ প্রতীয়মান আশ্রমবিষয়ক দ্বিষি শাস্ত্রসমূহের সর্বতোভাবে সামঞ্জস্ত হইতেছে কি না। ভর্কবাচম্পতি মহাশয়ের সন্তোষার্থে, এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, এই অধিকারিভেদব্যবস্থা আমার কপোলকম্পিত অথবা লোক বিমাহনের নিমিত্ত, বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব সিদ্ধান্ত নহে। প্রাশ্রভাব্যে মাধ্বাচার্য্য এই সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। বথা,

"যদা জন্মানর চুষ্ঠিতস্করতপরিপাকবশাৎ বাল্য এব বৈরা গ্যা-

<sup>(</sup>২৪ নিতাকরা চতুর্বগাচন্তানণি প্রভৃতি পুত।

মুপজারতে তদানীমক্রতোদ্ধানো ব্রশাচর্যাদের প্রব্রেজৎ তথাচ জাবালশ্রুতিঃ ব্রশাচর্যাং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূজা বনী ভবেৎ বনী ভূজা প্রব্রেজৎ বদিবেতরখা ব্রশাচর্যাদের প্রব্রেজৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বতি পূর্বমবিরক্তৎ বালং প্রতি আক্রমচতৃষ্টামায়ু-ব্রিভাগোনোপায়ান্ত বিরক্তমুদ্দিশ্য যদিবেতি পক্ষান্তরোপায়াসঃ ইতর্থেতি বৈরাগ্যে ইত্যর্থঃ।

নতু ব্লহ্ণাদেব প্ৰক্লাঞ্চীকারে মনুবচনানি বিক্ষ্যেরন্
খাণানি ত্রীণ্যপাক্ত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাক্ত্য মোক্ষন্ত সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥
অধীত্য বিধিবদ্বেনান্ পুলান্ত্রপাদ্য ধর্মতঃ।
ইক্টা চ শক্তিতো যজৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥
অনধীত্য গুরোবেদানন্ত্রপাদ্য তথাঅজান্।
অনিক্টা চৈব যজৈকে মোক্ষমিচছন্ ব্রজত্যধ ইতি॥
খাণব্রঃং শ্রুতা দর্শিতং জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভর্মণবান্
জায়তে ব্রহ্মচর্যোণ খবিভাঃ যজেন দেবেভাঃ প্রজ্ঞা পিতৃভাঃ
এম বা অন্ণো যঃ পুলী যত্মা ব্রহ্মচর্যানিতি। মৈবন্ অবিরক্তিব্যাদতেমাং ব্রহ্মানান্ অতএব বিরক্তক্ত প্রব্রন্থায়াং কাল-বিলম্বং নিষেধ্তি জাবালশ্রুতিঃ যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব
প্রজেদিতি" (২৫)।

যদি জনাভিরে অনুষ্ঠিত সুক্তবলে বাল্য কালেই বৈরাগ্য জন্মে, তাহা হইলে বিবাহ না করিয়া, বক্ষচয়্য আআন হইতেই পরিবজ্যা করিবেক। জাবালশুভিতে বিহিত হইয়াছে, ''বক্ষচয়্য সনাপন করিয়া গৃহস্থ হইবেক, গৃহস্থ হইয়া বানপ্রেস্থ হইবেক, ব নপ্রস্থ ইয়া পরিবাজক হইবেক; যদি বৈরাগ্য জন্মে, বক্ষচয়্যাশ্যম, কিংবা গৃহস্থাশ্যম, অথবা বানপ্রস্থাশ্যম হইতে সন্যাস আশ্যম করিবেক''। প্রথমে অবিরক্ত অজ্ঞের পক্ষে কালভেদে আশ্রমচভুট্যের বিধি প্রদান করিয়া, বিরক্তের পক্ষে যে কোনও আশ্রম হইতে পরিবজ্যানবলসন্ত্রপ পক্ষাভার প্রদর্শিত হইয়াছে।

<sup>(</sup>২৫) পরাশরভাষ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়।

यनि तल, तक्कार्यात शत शतितका। अतलयन अभीकांत कतितल মনুবাকেরে সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। যথা ''খাণ্ডায়ের পরিশোধ कतिया, स्मोटक मरनोगिरवन कतिरवक; आग शतिरगांध मां कित्या, নোক্ষপথ অবলম্বন করিলে, আধোগতি প্রাপ্ত হয়। বিধি পূর্বক বেদাধ্যয়ন, ধর্মতঃ পুত্রোৎপাদন এবং যথাশক্তি যজানুষ্ঠান করিয়: मारक मरनानित्वभ कतिरवक । विषाध्यान, शूरळां शापन ও चळांनू-তান না করিলা, দিজ নোক্ষকামনা করিলে, অধোগতি প্রাপ্ত হয়"। त्तरम अगत्रम मर्भिट इरेम्रारह ; यथा, "बाक्तग जन्मछङ्ग करिया, तक्र होता अधिशरणत निक्छ, युड्ड होता स्वरारणत निक्छे, পুত্র দারা পিতৃগণের নিকট খাণে বন্ধ হয়; যে ব্যক্তি পুত্রেং--পাদন, যজানুষ্ঠান ও বৃদ্ধহার নির্মাহ করে, সে ঐ ত্রিনিধ খাণে মুক্ত হয়'। এ আপত্তি হইতে পারে না, কারণ, উল্লিখিত মনুবচনসকল অবিরক্ত ব্যক্তির পক্ষে, স্থতরাং বিরোধের সম্ভাবনা নাই ; এজন্য, জাবালশ্রতিতে বিরক্ত ব্যক্তির পরিব্রজ্যা অবলয়ন বিষয়ে কালবিলন্থ নিটিজ ইয়াছে; যথা, "যে দিন বৈরাগ্য জন্মিবেক, দেই দিনেই সল্যাস আশ্রয় করিবেক''।

যে সমস্ত প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, কিঞ্চিং অভিনিবেশ সহকারে, সে সমুদয়ের আলোচনা পূর্বকি, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, মিতাক্ষরাপ্ত এক মাত্র বচনের যথাঞাত অর্থ আশ্রের করিয়া, শ্রীমান্ ভারানাথ তর্কবাচম্পতি মহোদয় গৃহস্থাশ্রম কায়া, নিতা নহে, এই যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, ভাহা শাস্ত্রানুমত ও ত্যায়ানুমত হইতে পারে কি না।

যেরপ দর্শিত হইল, তদমুশারে, বোধ করি, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব একপ্রকার সংস্থাপিত হইল; স্কৃতরাং "গৃহস্থাশ্রমের রাণপ্রাপ্ততা বশতঃ গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশমূলক বিবাহও রাণপ্রাপ্ত, স্কৃতরাং উহা কাম্য বলিয়াই পরিগণিত হওয়া উচিত," সর্মশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাম্পতি মহাশরের অবলম্বিত এই ব্যবস্থা সম্যক্ আদরণীর হইতে পারে না।

একণে, বিবাহের নিভাত্ব সম্ভব কি না, তাছার আলোচনা করি-বার নিমিত্ত, বিবাহবিষয়ক বিধিবাক্য সকল উদ্ধৃত হইতেছে। ১। গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাহতো যথাবিধি। উহতে দিজো ভাষ্যাং সবর্ণাং লক্ষণাদ্বিভাষ্ ॥৩।৪।(২৬)

দিজ, গুরুর অনুজ্ঞালাভাত্তে, যথাবিধানে স্নান ও সমাবর্ত্তন করিয়া, সজ্ঞাতীয়া স্কুলক্ষণা ভাষ্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

- ২। অংশিপ্র ভ্রক্ষচ্টের লক্ষণ্যং ব্রিয়মুদ্ধহেৎ॥ ১ ৫২। (১৭)
  যথাবিধানে এক্সর্যানিকাহি করিয়া, স্থলক্ষণা কন্যার পাণিএলন ক্রিকে।
- ৩। বিনেত বিধিব দ্রার্য্যামসমানার্যগোত্রজাম্ (২৮)।

  যথাবিধি অসমানগোত্রা, অসমানপ্রবরা কন্যার পাণিএছণ
  কবিবেক।
- ৪। গৃগহঃ সনৃশীং ভার্যাৎ বিন্দেতানন্যপূর্কাৎ যবী-য়নীম্ (২৯)।

গৃহস্থ সজাতীয়া, বয়ঃক্রিণ্ঠা, আনন্যপূর্কা কন্যার প্রিগ্রহণ করিবেক।

৫। গৃহত্তে নিনীতকোধহর্বো গুরুণানুজ্ঞাতঃ স্নাত্বা অসম মানার্বামস্পৃষ্টমৈথুনাং যবীয়নীং সদৃশীং ভার্যাং বিন্দেত (৩০)।

গৃহস্থ, ক্রোধ ও হর্ষ বশীকৃত করিয়া, প্রক্রর অনুজ্ঞালাভাস্তে সমাবর্ত্তনপূর্বাক, অসমানপ্রবরা, অক্ষত্যোনি, বয়ঃক্নিষ্ঠা, সজ্ঞায়া কন্যার পাণিপ্রহণ করিবেক।

৬। অথ বিজোইভারুজ্ঞাতঃ স্বর্ণাং দ্রিয়মুদ্ধহেৎ।
কুলে মহতি সম্ভূতাং লক্ষণৈশ্চ সমন্বিতাম্॥
ব্রাক্ষেণের বিবাহেন শীলরূপগুণান্বিতাম্॥ ৩৫॥ (৩১)

<sup>(</sup>২৬) মনুসাহিতা।

<sup>(</sup>२१) योड्डवल्कानः हिला।

<sup>(</sup>২৮) শক্তানংহিতা, চতুর্থ আধাায়।

<sup>(</sup>২১) গোতনসংহিতা, চতুর্থ আধ্যায়।

<sup>(</sup>৩•) বশিষ্ঠসংহিতা, অফুম আধ্যায়।

<sup>(</sup>७১) मश्वर्डमःहिजा।

দিজ, বেদাধ্যুমানস্তর গুরুর আনুজ্ঞা লাভ করিয়া, রাক্ষ বিধানে স্নীলা, স্লক্ষণা, রূপবতী, গুণবতী, মহাকুলপ্রস্তা সবণা কন্যার পাণিগ্রণ করিবেক।

१। গৃহীতবেদাধ্যয়নঃ শ্রুতশাস্ত্রার্থতজ্ববিৎ।

অসমানার্বগোত্রাং হি কন্যাং সত্রাতৃকাং শুভাম্।

সর্বাবয়বসম্পূর্ণাং সুর্তামুদ্ধদ্মেরঃ (৩২)॥

নন্যা, যথাবিধি বেদাধ্যম ও অধীত শাক্ষের অর্থগ্রহণ করিয়া, অসংগাত্রা, অসমানপ্রবরা, প্রাত্মতী, শুভলক্ষণা, সংবাজসম্পূর্ণা, সন্তরিত্রা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

- ৮। সজাতিমুদ্ধহেৎ কন্যাং স্থ্রপাং লক্ষণান্থিতাম্।৪।৩২।(৩৩) সজাতীয়া, স্থরূপা, স্থলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।
- ১। বুদ্ধির পশীললক্ষণসম্পন্নামরোগামুপ্যচেছত ।১।৫৩ (৩৪)
   বুদ্ধিনতী, স্বরূপা, স্থশীলা, স্থলক্ষণা, অরোগিণী কন্যার পাণি গ্রহণ করিবেক।
- ১০। লক্ষণো বরো লক্ষণবতীং কন্যাৎ যবীয়নীমসপিত্ত'মসগোত্রজামবিরুদ্ধসম্ব্রমামুপ্যচ্ছেৎ। ১। ২২। (৩৫)
  লক্ষণযুক্ত বর লক্ষণবতী, বয়ঃক্রিষ্ঠা, অসপিতা, অসগোত্রা,
  অবিরুদ্ধসম্বন্ধা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।
- ১১। কুলজাং সুমুখীং সৃষ্ধীং স্থাকেশাঞ্চ মনোহরাম।
  স্থানতাং স্ভাগাং কন্যাং নিরীক্ষ্য বরয়েদ্বুধঃ (৩৬)॥
  পণ্ডিত ব্যক্তি সংকুলজাতা, স্বমুখী, শোভনাদী, স্থাকেশা, মনোহরা,
  স্থানতা, স্থানা কন্যা দেখিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিবেক।
- ১২। সবর্ণাং ভার্যামুদ্ধহেৎ (৩৭)। সবর্ণা কন্যার গাণিগ্রহণ করিবেক।

<sup>(</sup>৩২) হারীতসংহিতা।

<sup>(</sup>৩৫) আশ্বলায়নীয় গৃহ্যপরিশিষ্ট।

<sup>(</sup>৩১) বৃহৎপরাশরসংহিতা।

<sup>(</sup>৩৬) আখলায়নস্থৃতি, বিবাহপ্রকরণ।

<sup>(</sup>७८) आधनायनीय शृहासूत।

<sup>(</sup>৩৭) বুধস্মৃতি।

১৩। বেদানধীত্য বিধিনা সমায়তো>প্লুতত্ততঃ। সমানামুদ্ধহেৎ পত্ৰীং যশঃশীলবয়োগুণৈঃ(৩৮)॥

যথাবিধি বেদাধ্য়েন ও বক্ষত্য্যনাধান পূর্বক সমাবর্তন করিয়া, যশ, শীল, বয়স্ত ওচণ অসদৃশী কন্যার পাণিগ্রুণ করিবেক।

১৪। লকাভ্যকুজ্ঞা গুরুতো দিজো লক্ষণসংযুতাম।
বুদ্ধিশীলগুণোপেতাং কন্যকামন্যগোত্তজাম।
আঅ্নোংবরবর্ষাঞ্চ বিবহেদিধিপুর্ককমৃ (৩৯)॥

ছিল, গুরুর অনুজ্ঞা লাভ করিয়া, বিধি পূর্বকে, সুলক্ষণা, বুদ্দিনতী, সুশীলা, গুণবতী, অসংগোতা, বয়ঃক্রিষ্ঠা ক্র্যার পাণিএত্ণ ক্রিবেক।

১৫। গুরুৎ বা সমনুজ্ঞাপ্য প্রদায় গুরুদক্ষিণাম্। সদৃশানাহরেদারান্ মাতাপিতৃমতে স্থিতঃ (৪০)॥

গুরুর অনুজ্ঞা লাভ ও গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়া, পিতা মাতার মতানুবভী হইয়া, সজাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

১৬। বেদং বেদো চ বেদান্ বা ততো ২ধীত্য যথাবিধি। অবিশীণব্ৰহ্মচর্য্যো দারানু কুর্বীত ধর্মতঃ (৪০)॥

যথাবিধি এক বেদ, দুই বেদ, বা সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া, বিক্ষমি সমাপন পূর্দ্ধক, ধর্মা অনুসারে, দারপরিপ্রহ করিবেক।

১৭। সমাবর্ত্তা স্বর্ণাপ্ত লক্ষণ্যাং স্থিয়মুদ্ধহেৎ (৪১)।
সমাবর্ত্তন করিয়া, সজাতীয়া, স্থলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

<sup>(</sup>১৮) চুতুর্ব্যচিন্তামণি-পরিশেষথগুড়ত বৃহ্ম্পতিবচন।

<sup>(</sup>৩৯) বিধানপারিজাতধৃত শৌনকবচন।

<sup>(</sup>৪০) চতুর্বর্গচিন্তামনি-পরিশেষথঞ্চুত।

<sup>(</sup>৪১) চতুর্বিংশতিস্মৃতিব্যাখ্যাধৃত।

- ১৮। অপাক্ত্য ঋণপ্রার্থং লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মূদ্ধহেৎ (৪২)॥

  অধিআণের পরিশোধ করিয়া, অর্থাৎ ব্রক্ষর্কার প্রেক,
  স্থলকণ কন্যার পাণিএইণ করিবেক।
- ১৯। বেদানধীত্য যত্নেন পাঠতো জ্ঞানতস্তথা।
  ন্যাবর্তনপূর্ববস্তু লক্ষণ্যাৎ স্থ্রিয়মুদ্ধহেৎ (৪৩)॥

  যত্ন পূর্বক বেদের পাঠও অর্থগ্রহ হরিয়া, সমাবর্ত্তন পূর্বক,
  স্থাক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক॥
- ২০। অতঃপরং সমারতঃ কুর্য্যাদারপরিএইম্ (৪৪)। অতঃগর, সমাবর্ত্তন করিয়া, দারপরিএই করিবেক।
- ২১। সপ্তমীং পিতৃপক্ষাচ্চ মাতৃপক্ষাচ্চ পঞ্চমীম্। উদ্বহেত হিজো ভার্য্যাৎ ন্যায়েন বিধিনা নূপ (৪৫)।

পিজ, পিতৃপক্ষে সপ্তমী ও মাতৃপক্ষে পঞ্চমী ত্যাগ করিয়া, ন্যায়ানুসারে, যথাবিধি, দারপরিগ্রহ করিবেক।

- ২২। অসমানার্ফেরীৎ কন্যাৎ বরুয়েৎ (৪৬)।
  অসমানপ্রবরা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।
- ২৩। সাত্রা সমুদ্ধহেৎ কন্যাৎ স্বর্ণাৎ লক্ষ্ণান্থিতাম্ (৪৭)। সমাবর্ত্তন করিয়া, সজাতীয়া, স্থলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়েক।
- ২৪। দারাধীনাঃ ক্রিয়াঃ সর্বা ব্রাহ্মণতা বিশেষতঃ ।
  দারান্ সর্বপ্রয়েব্দে বিশুদ্ধানুদ্ধহৈততঃ (৪৮)॥
  গৃহস্থান সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়া স্ক্রী ব্যতিরেকে সম্পন্ধ হয় নাঃ

<sup>(</sup>৪২) বিধানপারিজাতধৃত মৎস্যপুরাণ।

<sup>(</sup>৪৩) বিধানপারিজাতধৃত।

<sup>(</sup>৪৪) উদাহতস্তম্ভ সংবর্ত্তবচন।

<sup>(</sup>৪৫) উরাহভত্মত বিষ্ণুপুরাণ।

<sup>(</sup>৪৬) উদাত্ত স্বৃত গৈগীন সবচন।

<sup>(</sup>८१) वीत्रमिट्डांमध्यू वामव**ठम ।** 

<sup>(</sup>৪৮) মদনপারিজাতগৃত কাশ্যপ্র**চন।** 

বিশেষতঃ আজণজাতির। অতএব, সর্বপ্রহত্নদৌষাকন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

পূর্দ্ধে দর্শিত হইয়াছে, বিধিবাক্যে কলঞ্জতি না থাকিলে. ঐ বিধি
নিত্য বিধি বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। বিবাহবিষয়ক যে সকল
বিধিবাক্য প্রদর্শিত হইল, ভাষার একটিতেও ফলঞ্জতি নাই;
স্কুতরাং, বিবাহবিষয়ক বিধি নিত্য বিধি হইতেছে, এবং সেই নিত্য
বিধি অনুষায়ী বিবাহের নিত্যন্ত স্কুতরাং সিদ্ধ হইতেছে।

পত্নীমূলং গৃহৎ পুৎসাম্ (৪৯)।
গন্ধী পুরুষদিগের গৃহস্থাশ্রমের মূল।

ন গৃহেণ গৃহস্থঃ স্থাদ্ভাষ্যয়া কথাতে গৃহী। যত্ৰ ভাষ্যা গৃহং ভত্ৰ ভাষ্যাহীনং গৃহং বনমু ॥৪।৭০॥(৫০)

কেবল গৃহবাদ ছারা গৃহস্থ হয় না; ভাগ্যার সহিত গৃহে বাদ করিলে গৃহস্থ হয়। যেখানে ভাগ্যা, সেইখানে গৃহ; ভাগ্যাহীন গৃহ বন।

এই ছুই শাস্ত্র অনুসারে, স্ত্রী গৃহস্থাশ্রমের মূল, স্ত্রী ব্যতিরেকে গৃহস্থাশ্রম হয় না, এবং স্ত্রীবিরহিত ব্যক্তি গৃহস্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। স্ক্তরাং, অক্তদার বা মৃতদার ব্যক্তি আশ্রমভট।

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেন্ত নিন্দেকমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শিচনীয়তে হি সঃ (৫১)॥
দ্বিজ, অর্থাৎ রাজণ ক্ষান্তিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণ, আশ্রমবিহীন
হইরা এক দিনও থাকিবেক না; বিনা আশ্রমে অবন্ধিত হইলে
পাত্রবাস্ত্রস্থা

এই শা**ন্তে, গৃহস্থ ব্যক্তির, প্রথম অবস্থা**য়, **অথবা মৃতদা**র অবস্থায়, বিবাহের **অকরণে স্পাঠ দোৰশ্রুতি দৃষ্ট হইতেছে।** 

<sup>(</sup>৪৯) **দক্ষংহিতা, চতুর্য অধ্যায়।** (৫০) বৃত্ৎপর্শির্সংহিতা

<sup>(</sup>६) प्रकारशहरा, अधिम काम्यान ।

এই শাস্ত্রেও, আটচল্লিশ বংসর বয়স্ পর্য্যন্ত, স্ত্রীবিরহিত ব্যক্তির পক্ষে বিলক্ষণ দোষশ্রুতি লক্ষিত হইতেছে।

মেখলাজিনদণ্ডেন ব্ৰহ্মচারী তু লক্ষ্যতে।
গৃহস্থে দেবযজ্ঞালৈ কথলোমা বনাশ্রিতঃ।
বিদ্রোধন যতিলৈচব লক্ষণানি পৃথক্ পৃথক্।
যাল্যাতলক্ষণং নান্তি প্রায়াল্ডিনী নচাশ্রমী (৫৩)॥

মেখলা, অজিন, দও বাজচারীর লক্ষণ; দেবযজ্ঞ প্রভৃতি গৃহস্কের লক্ষণ; নথ, লোম প্রভৃতি বান প্রস্তের লক্ষণ; বিদও যতির লক্ষণ; এক এক আশ্রমের এই সকল পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ; যাহার এই লক্ষণ নাই, দে ব্যক্তি প্রাধিষ্টা ও আশ্রমভাষ্ট।

এই শাস্ত্রেও, বিবাহের অকরণে, স্পার্ট দোষশ্রুতি লক্ষিত হইতেছে।
দেবযজ্ঞ প্রভৃতি কর্মা গৃহস্থাশ্রমের লক্ষণ; কিন্তু, স্ত্রীর সহযোগ
ব্যতিরেকে, ঐ সকল কর্মা সম্পন্ন হয় না; স্কৃতরাং স্ত্রীবিরহিত ব্যক্তি
আশ্রমজ্ঞ ও প্রভ্যবায়গ্রস্ত হয়।

একণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই সকল বচনে বিবাহ-বিধির লগুনে দোষশ্রুতি লক্ষিত হইতেছে কি না। লগ্জনে দোষ-শ্রুতিও বিধির নিত্যত্বপ্রতিপাদক; স্কুতরাং, লগ্জনে দোষশ্রুতি দারা বিবাহবিধির, ও তদনুযায়ী বিবাহের, নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

অপরক, শাস্তান্তরেও বিবাহবিধির লজ্জনে স্কুম্পট দোষঞ্জতি দৃষ্ট হইতেছে। যথা,

<sup>(</sup>৫২) উদাহতত্ত্বপূত ভবিষ্যপুরাণ।

<sup>(</sup>৫৩) দক্ষণংছিতা প্রথম অধ্যায়।

অদারত্ম গতির্নান্তি সর্বান্তক্ষাকলাং ক্রিয়াঃ।
ত্মরার্চনং মহাযক্তং হীনভার্য্যো বিবর্জনেরে ॥
একচক্রো রথো যদ্বদেকপক্ষো যথা খগঃ।
অভার্য্যোইপি নরস্তদ্বদযোগ্যঃ সর্ববর্ষকু ॥
ভার্য্যাহীনে ক্রিয়া নাস্তি ভার্য্যাহীনে কুতঃ সুখম্।
ভার্য্যাহীনে গৃহং কন্স তন্মাদ্রার্যাং সমাশ্রয়েং॥
সর্বস্বেনাপি দেবেশি কর্তব্যো দারসংগ্রহঃ (৫৪)॥

ভার্যাহীন ব্যক্তির গতি নাই; তাহার সকল ক্রিয়া নিক্ষল; ভার্যাহীনের দেবপূজায় ও নহাবজে অধিকার নাই; একচক্র রগ ও
একপক্ষ পক্ষীর ন্যায়, ভার্য্যাহীন ব্যক্তি সকল কার্য্যে অযোগ্য;
ভার্যাহীনের ক্রিয়ায় অধিকার নাই; ভার্য্যাহীনের স্থা নাই;
ভার্যাহীনের গৃহ নাই; অতএব ভার্য্য আশার করিবেক। হে
দেবেশি! সর্ব্যান্ত করিয়াও, দারপরিগ্রহ করিবেক।

<sup>(</sup>৫৪) মৎস্যস্ত, একত্রিংশ পটল।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যে সমস্ত শাস্ত্র প্রদর্শিত হইল, তদনুসারে, বোধ করি, বিবাহের নিত্যত্ব একপ্রকার সংস্থাপিত হইতেছে। এক্ষণে, তর্কবাচম্পতি মহাশয় যেরূপে বিবাহের নিত্যত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। তিনি লিখিয়াছেন,

"অথ বিবাহস্ত ত্রৈবিধ্যবিশ্তরভেদেয়ু নিতান্তং যত্ররীক্তবং তৎ কন্মাৎ হেতোঃ কিং তদিনা বিবাহস্বরূপানিদ্রেঃ উত বিবাহফলাসিদ্রেঃ উত শাস্ত্রপ্রমাণানুসারিত্বাৎ। নাজদিতীরে নিতান্তং
বিনাপি বিবাহস্বরূপফলানাং সিদ্রেঃ ন হি নিতান্তং বিবাহস্বরূপনির্বাহকং কেনাপ্যুররীক্রিয়তে ফলাসিদ্ধিপ্রয়াজকরং
তু স্বনূরপরাহতং নিত্যকর্মণঃ ফলনৈয়ত্তাভাবাৎ। তৃতীয়ঃ পক্ষঃ
পরিশিষ্যতে তত্রাপীদমুচাতে প্রতিজ্ঞামাত্রেণ সাধ্যসিদ্ধেরনভূপেগমাৎ হেতুভূতপ্রমাণস্থ তত্রানির্দ্ধেশাৎ ন তস্থ সাধ্যসাধকন্ত্র।
অথ অকরণে প্রতাবায়ানুবন্ধিন্নমেব নিতান্তে হেতুক্চাতে অকরণে
প্রতাবায়ানুবন্ধিন্নম্বাপি বলবদাগ্যসাধ্যন্ত্রাৎ আগ্রামিশ্র কিনিন্তেতেতানির্দ্ধেশাৎ কথক্কারং তাদৃশহেতুনা সাধ্যসিদ্ধিঃ নিশিচতহেতোরের সাধ্যসিদ্ধেঃ প্রয়োজকর্বাৎ প্রত্যুত্ত

যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব প্রব্রজেৎ

ব্ৰশাস্থ্যাদ্বা বনাদ্বা গৃহাদ্বা ইতি অফড্যা বৈরাগ্যমাত্রতঃ প্রব্জ্যায়া উক্ত্যা গৃহস্থাশ্রমশু নিত্যদ্ব-ব্যধনাং ।

অবিপ্ল ভব্ৰহ্মচর্যো যমিচেছ্তু তমাবদেৎ
ইতি প্রাণ্ডক্তবচনেন গৃহস্থাশ্রমাদেঃ ইচ্ছাধীনহোক্তেঃ শৈষ্ঠিকব্রদান চারিণশ্চ গৃহস্থাশ্রমাভাবত সর্বসম্মভন্নাক্ত। এবং ত্রিভান্ধাভাবে তদধীনপ্রয়ভিকত বিবাহত কথং নিভান্থ কাং।

## অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেভু দিনমেকমপি দিজঃ। আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিভীয়তে হি সঃ॥

ইতি দক্ষবচনে তু দিজানামাশ্রমমতিতের অকরণে প্রত্যবাহানুবন্ধিত্বকথনেইপি গৃহস্থাশ্রমমাত্রত নিত্যবাধাতেওঃ। অত চ
দিত্রপদত্যোপলক্ষণপরত্বং যদতিহিতং তদপি প্রমাণসাপেক্ষদ্বাৎ প্রমাণত চানুপত্যাসাহপেক্ষামের (৫৫)।"

বিবাহের ত্রৈবিধ্যের অংখিরভেদের মধ্যে যে নিতাল্ব অঙ্গীকৃত ভইয়াছে, সে কি হেততে, কি তদাতিরেকে বিবাহের অরপ অসিদ হয় এই হেতুতে, কিংবা বিবাহের ফল অসিদ্ধ হয় এই চেত্তে, অথবা শান্তের প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, তাহা করা হইগাচে। তনাধ্যে প্রথম ও ছিতীয় হেতু সম্ভবে না, কারণ বিবাহের নিত্যন্ত वाजित्तरक विवारङ्क चक्रभ ७ कल मिश्र इंडेग थारक, नियुष् विवाद्यंत खल्पिक्षावक, देश क्रिक्ट खीकात क्रत्न मा: निवाज ব্যভিরেকে বিবাহের ফল অসিদ্ধ হয় এ কথা স্তুদ্রপরাহত, নিত্য কর্মের ফলের নৈয়ত্য নাই। তৃতীয় পক্ষ অবশিষ্ট থাকিতেছে, দে বিষয়েও বক্তব্য এই, কেবল প্রতিজ্ঞা দারা সাধ্য সিদ্ধ হয়, ইহা क्टिं चीकांत्र करत्न ना : माध्यामिश्वत रहेजुङ् धनार्गत निर्फ्ल নাই, স্কুতরাং উহা সাধ্যসাধক হইতে পারে না। যদি বল, অকরণে প্রান্তারায়জনকতা নিত্যত্ত্বের ছেতু, কিন্তু অকরণে প্রভ্যবায়জন-কতার নির্ণয়ও বলবৎ শাক্ষ ব্যতিরেকে হইতে পারে না, কিন্দু তথায় শান্তের নির্দেশ নাই; অতএব কিরুপে তানুশ হেতু ছারা সাত্র সিদ্ধি হইতে পারে, নির্ণীত হেতুই সাধ্যসিদ্ধির প্রয়োজক; প্রত্যুত, "যে নিন টেবাগ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই বক্ষচর্য্য, গাহ্স্ত্য, অথবা वानश्रञ्ज आद्यम इटेट পরিবজা করিবেক"। এই বেদবাকো বৈরাগ্য জন্মিবামাত্র প্রেজ্যা উক্ত হওয়াতে, গৃহস্থাশ্মের নিতাস निद्रुख इटेएएए। "गर्थाविधात बक्रप्रग्रिनिकाइ कृद्रिया त्य আভানে ইচ্ছা হয় সে আভান অবলয়ন করিবেক । এই পূর্বেকি वहरत गृहस्थान व्यक्ष देख्वाधीन, ब कथा वला हरेगारह ; बरर টন্টিক ব্লচারীর গৃহ্ছাশ্রম ভাবলয়নের আবিশ্যকতা নাই, ইহা मर्द्धमग्राष्ठ । এই द्वारण शृहञ्चालामात्र निष्ठाप्त निरंख इहेर एउ,

<sup>(</sup>ee) वद्यविवाह्याम, se शृक्षा।

গৃহস্থানপ্রেশস্কক বিবাহের নিত্তত্ব কি রূপে হইতে পারে। 'ধিজ আশ্রমবিহীন হইলা এক দিনও থাকিবেক না, বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে পাতকপ্রস্ত হয়'। এই দক্ষবচনে বিজাতিদিগের আশ্রমমারের অকরণে প্রত্যবাল্জনকতা উক্ত হইলেও, গৃহস্থাশ্রমন্ত্রের নিত্তত্ব সিদ্ধান হইতেছে না। আরে, এ স্থলে বিজ্পদের যে উপলক্ষণপরত্ব ব্যাখ্যাত হইলছে, তাহাও প্রমাণসাংশক্ষ, কিন্তু প্রমাণের নির্দেশ নাই; অতএব দে কথা অগ্রাহ্রাই করিতে হইবেক।

তর্কবাচম্পতি মহাশায়ের এই লিখনের অন্তর্গত আপত্তি সকল পৃথক্ পৃথক্ উল্লিখিত ও আলোচিত হইতেছে।

প্রথম আপত্তি;—

''বিবাহের ত্রৈবিধ্যের অবান্তরভেদের মধ্যে যে নিত্যত্ব অদারত হইরাছে, তাহা কি হেতুতে; কি ওদ্যাতিরেকে বিবাহের ক্ষরপ অসিদ্ধ হর এই হেতুতে, কিংবা বিবাহের ক্ল অসিদ্ধ হর এই হেতুতে, অথবা শাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, তাহা করা হইরাছে।"

এই আপত্তির, অথবা প্রশ্নের, উত্তর এই ; আমি, শান্ত্রের প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, বিবাহের নিত্যত্ব নির্দেশ করিয়াছি।

দ্বিতীয় আপত্তি;—

"কেবল প্রতিজ্ঞা দ্বারা সাধ্য সিদ্ধি হয়, ইহা কেহই স্বীকার করেন না; সাধ্যসিদ্ধির হেতুভূত প্রমাণের নির্দ্ধেশ শাই; স্কুরাং উহা সাধ্যসাধক হইতে পারে না।"

অর্থাৎ, বিবাহ নিত্য এই মাত্র নির্দেশ করিলে, বিবাহের নিত্যন্ত্র সিদ্ধ হয় না; তাহা সৈদ্ধ করা আবশ্যক হইলে, প্রমাণ প্রদর্শন আবশ্যক। তাঁহার মতে, আমি, বিবাহ নিত্য, এই মাত্র নির্দেশ করিয়াছি, কোনও প্রমাণ প্রদর্শন করি নাই; স্মৃতরাং, তাহা গ্রাহ্ম হইতে পারে না। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, প্রথম পুস্তকে আমি এ বিষয়ের সবিস্তর বিচার ও প্রমাণ প্রদর্শন করি নাই, তাহার চারণ এই যে, ধর্মার্থ বিবাহের নিত্যত্ব সকলেই স্বীকার করিয়া টাকেন, সে বিষয়ে কাহারও বিপ্রতিপত্তি দেখিতে পাওরা যায় না; হতরাং, প্রমাণ প্রদর্শন অনাবশ্যক, এই সংস্কার বশতঃ তাহা করি টেই। বস্ততঃ, আমি সিদ্ধ বিষয়ের নির্দ্দেশ করিয়াছি; সাধ্য নির্দ্দেশ হরি নাই। সিদ্ধ বিষয়ের নির্দ্দেশ যেরূপে করিতে হয়, তাহাই হরিয়াছি। যথা,

"যে সমন্ত বিধি প্রদর্শিত হইল, তদনুসারে বিবাহ তিনিগ নিতা, নৈমিত্তিক, কামা। প্রথম বিধি অনুসারে যে বিবাহ করিতে হয়, তাহা নিতা বিবাহ; এই বিবাহ না করিলে, মুনুষ্য গৃহস্থ,— শুমে অধিকারী হইতে পারে না। দিতীয় বিধির অনুযায়া বিবাহও নিতা বিবাহ; তাহা না করিলে আগ্রমন্তংশনিবন্ধন পাতকপ্রস্ত হইতে হয় (৫৬)।"

'পুল্লাভ ও ধর্মকার্য সাধন গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য। দার-পরিপ্রের ব্যতিরেকে এই উভরই সম্পন্ন হর না; এই নিমিত, প্রথম বিধিতে দারপরিপ্রেই গৃহস্থাশ্রম প্রবেশের দারস্করণ ও গৃহস্থাশ্রম সমাধানের অপরিহার্যা উপার স্বরূপ নির্দিট ইইরাছে। গৃহস্থাশ্রম সম্পাদন কালে জীবিরোগ ঘটিলে, বদি পুনরার বিবাহ না করে, তবে সেই দারবিরহিত ব্যক্তি আশ্রম-ভংশ নিবন্ধন পাতকপ্রস্ত হর; এজন্ত, ঐ অবস্থার, গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে, পুনরায় দারপরিপ্রহের অবশ্যকর্তব্যতা বোধনের নিমিত, শাস্ত্রকারেরা দিতীয় বিধি প্রদান করিয়াছেন (৫৬)।'

বর্মার্থ বিবাহের নিত্যত্ব সিদ্ধ বিষয় বলিয়া, প্রমাণ প্রদর্শন করি

ই বটে; কিন্তু যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাতে তদ্বিয়ক সমস্ত

বৈখাণের সার সংগৃহীত হইয়াছে। তর্কবাচম্পতি মহাশয়, বর্মশাস্ত
ইবদায়ী হইলে, তাহাতেই সমুষ্ট হইতেন, প্রমাণ নির্দেশ নাই,

<sup>(</sup>৫৯) বহুবিবাহ, প্রথম পুত্তক, ৭ পৃষ্ঠা।

অতএব তাহা অসিদ্ধ ও অগ্রাহ্য, অনায়াসে এরপ নির্দেশ করিতে পারিতেন না। যাহা হউক, ধর্মার্থ বিবাহের নিত্যত্ব বিষয়ে পূর্ক্ষে(৫৭) যে সকল প্রামাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্দর্শনে বোধ করি তাঁহার সংশ্রদূর হইতে পারে ।

তৃতীয় আপত্তি;—

'বিদিবল, অকরণে প্রত্যবায়জনকতা নিতাত্বের ছেতু, কিন্তু অকরণে প্রত্যবায়জনকতার নির্ণয়ও বলবৎ শাস্ত্র ব্যতিরেকে হুইতে পারে না; কিন্তু তথার শাস্ত্রের নির্দেশ নাই; অতএব কিরপে তাদৃশ হেতু দারা সাধ্য নিদ্ধি হুইতে পারে, নির্ণীত হেতুই সাধ্যসিদ্ধির প্রয়োজক।'

অর্থাৎ, যে কর্মের অকরণে প্রভ্যবার জন্মে অর্থাৎ বাহার লক্ষ্যনে দোবজ্রতি আছে, তাহাকে নিত্য বলে। কিন্তু অকরণে প্রভ্যবারজনকতা বিবাহের নিত্যত্বসাধক প্রমাণ বলিয়া উপন্যস্ত হইতে পারে না; কারণ, বিবাহের অকরণে প্রভ্যবার জন্ম, বিশিষ্ট শান্ত-প্রমাণ ব্যতিরেকে তাহার নির্ণয় হইতে পারে না; কিন্তু তাদৃশ শান্তের নির্দেশ নাই। অভএব, অকরণে প্রভ্যবার জন্মে, এই হেতু দশ্বিয়া বিবাহের নিত্যত্ব সাধিত হইতে পারে না।

এ বিষয়ে বজার্য এই যে, এস্থলেও তর্কবাচম্পতি মহাশার শাস্ত্র-ব্যবসায়ীর মত কথা বলেন নাই। বিবাহের অকরণে গৃহস্থ ব্যক্তির প্রত্যবায় জন্মে, ইহাও সর্ক্রমন্মত সিদ্ধ বিষয়; এজন্ম, অনাবশ্যক বিবেচনায়, প্রথম পুস্তকে ভাহার প্রমাণভূত শাস্ত্রের সবিশেষ নির্দেশ করি নাই। তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের প্রবোধনের নিমিত্ত, পূর্বে ভাদশ শাস্ত্রও সবস্তির দর্শিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে, বোধ করি, তাঁহার সস্তোষ জন্মিতে পারে।

<sup>(</sup>८१) এই পুল্ড कर ১৬৮ पृथ्वी (कथ)

চতুর্থ আপত্তি;—

"বে দিন বৈরাগ্য জনিয়বেক, সেই দিনেই বক্ষচ্যা, পাছিহ্য, অথবা বানপ্রস্থাখন হইতে পরিবজ্যা করিবেক।

এই বেদবাকো বৈরাষ্য জন্মিবামাত্র পরিব্রত্তা উক্ক হওলাতে। গৃহস্থাশ্রমের নিতাই নিরস্ত হইতেছে'।

এস্থলে ব্যক্তব্য এই ষে, তর্কবাচম্পতি মহাশার, বেদবাকোর শেষ অংশ আপন অভিপ্রায়ের অনুকূল দেখিয়া, ঐ অংশ মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বেদবাক্য সমগ্র গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্বপ্রতিপাদন স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। তথাপি, পাঠকগণের স্ক্রিধার জন্ম পুনরায় উদ্ধৃত হইতেছে। যথা,

ত্রদ্বার্যাং পরিসমাপ্য গৃথী ভবেৎ গৃথী ভূত্ব। বনী ভবেৎ বনী ভূত্বা প্রত্রজেৎ যদিবেতরথা ত্রদ্বার্থানি দেব প্রত্রজেৎ গৃথারা বনাদ্ব। যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব প্রত্রজেৎ।

রজচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহস্থ ইইবেক, গৃহস্থ হইয়া বান এক্ ইইবেক, বান প্রস্থাইয়া সন্যাসী ইইবেক; যদি বৈরাগ্য জন্ম, রক্ষচ্য্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, অথবা বান প্রস্থাশ্রম হইতে পরিরজ্যাশ্রম আশ্রম করিবেক; যে দিন বৈরাগ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই পরিব্রজ্যা আশ্রম করিবেক।

প্রথমতঃ যথাক্রমে চারি আশ্রমের ব্যবস্থা আছে, তংপরে বৈনাগ্য জনিলে সন্মাস গ্রহণের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব ব্যাঘাত না হইয়া, নিত্যত্ত্বের সংস্থাপনই হইতেছে, ইহা পূলে প্রদাশিত হইয়াছে, (৫৮) এজন্য এস্থলে আর তাহার উল্লেখ করা গেল না।

<sup>(</sup>৫৮) এই পুস্তকের ১৬৬ পৃষ্ঠা দেখা।

পঞ্চম আপত্তি;—

"যথাবিধানে ব্লচ্চ্য সমাপন করিয়া, যে আশ্রমে ইচ্ছা হয়, সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেক এই পুর্বোক্ত বচনে গৃহস্থান্ত প্রভৃতি ইচ্ছাবীন একথা বলা হইয়াছে ,''

এ বচন দারা যে গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব ব্যাঘাত হয় না, তাহা পূর্ফে সম্যক্ সংস্থাপিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ আপত্তি;—

''নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর গৃহস্থাত্রম অবলম্বনের আবশ্যকতা নাই ইহা সর্ব্যস্থত।"

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন না, ইহাতেও গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব ব্যাঘাত হইতে পারে না। সামার বিধি অনুসারে, উপনরনের পর কিরৎ কাল ব্রহ্মচার্য্য করিয়া গৃহস্থাশ্রম তৎপরে বানপ্রস্থাশ্রম, তৎপরে পরিব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিতে হয় কিন্তু বিশেব বিধি অনুসারে, সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে যেমন যথাক্রমে চারি আশ্রম ব্যবস্থাপিত হইলেও, বিশেব বিধি অনুসারে, বৈরাগ্যস্থলে, এক কালে ব্রহ্মচর্য্যের পর পরিব্রজ্যাশ্রা গ্রহণ করিতে পারে এবং তদ্ধারা গৃহস্থাশ্রম প্রস্তৃতির নিত্যত্ব ব্যাঘার্য্য না; সেইরূপ, কিরৎ কাল ব্রহ্মচর্য্য করিয়া, পরে ক্রমে ক্রা অনুসারে গৃহস্থাশ্রম প্রস্তৃতির পরাঙ্মুখ হইয়া, যাবজ্জীবন ব্রহ্মার প্রস্তৃতির নিত্যত্ব ব্যাঘাত ঘটতে পার ব্রহ্মার করিলে, গৃহস্থাশ্রম প্রস্তৃতির নিত্যত্ব ব্যাঘাত ঘটতে পার না। ব্রহ্মার্য্য বিষয়ে বিশেষ বিধি এই:

যদি স্বাত্যন্তিকং বাসং রোচয়েত গুরোঃ কুলে। যুক্তঃ পরিচরেদেনমা শরীরবিমোক্ষণাৎ ॥২।২৪৩॥(৫

<sup>(</sup>৫৯) মনুসংহিতা।

যদি প্রক্রুলে যাবজ্ঞীবন বাদ করিবার অভিলাধ হয়, তাহা হইলে অবহিত হইয়া, দেহত্যাগ পর্যন্ত তাঁহার পরিচর্য্যা করিবেক।
কিয়ৎ কাল ব্রহ্মচর্য্য করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার সামান্য বিধি থাকিলেও, ইচ্ছা ছইলে, এই বিশেষ বিধি অনুসারে, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিয়া, যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য করিতে পারে। স্থলবিশেষে বিশেষ বিধি অনুসারে নিত্য কর্মের বাধ হয়, এবং সেই বাধ ছারা তত্তৎ কর্মের নিত্যত্ব ব্যাঘাত হয় না, ইহা অদ্যাচর ও অশ্রুতপূর্বে নহে।

যাবজ্জীবমগ্নিগোত্রং জুভ্য়াৎ (৬০)।

याव ज्जीवन व्यक्ति रहां ज यांश क तिरवक।

নিত্যং স্বাত্বা শুচিং কুর্য্যাদেবর্ষিপিতৃতর্পণম্ ।২।১৭৬।(৬১)

স্থান করিয়া, শুচি হইয়া, নিত্য দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ ও পিচ্চর্পণ করিবেক।

ইত্যাদি শান্তে যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র, দেবতর্পণ প্রস্তৃতি কর্মের নিত্য বিধি আছে। কিন্তু,

সন্ন্যাস্য সর্ব্বর্কাণি কর্মদোষানপানুদন্। নিয়তো বেদমভাস্য পুটভাষর্য্যে স্লখং বলেৎ ॥৬।৯৫। (৬১)

সর্ব্য কর্মা পরিত্যাগ, কর্মজনিত পাপক্ষয়, ও বেদশাক্ষের অনু-শীলন পূর্ব্যক, পুজনত প্রাদাত্যালন হারা জীবনধারণ করিয়া, সংঘত মনে সচ্চতদ্য কাল্যাপন ক্রিবেক।

যথোক্তান্যপি কর্দ্বাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চন্সাদ্বেদাভ্যাদে চয়ত্রবান্॥১২।৯২।(৬১)

बक्ति, শাক্ষোক কর্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া, আজ্জানে, চিত্তকৈর্য্যেও বেদাভ্যাসে যত্নবান্ হইবেক।

<sup>(</sup>৬০) একাদশীতত্ত্বপূত ভাতি।

ইত্যাদি শাস্ত্রে পরিব্রোজকের পক্ষে বেদোক্ত ও ধর্মশাস্ত্রোক্ত কর্ম্ব পরিত্যাগের বিধি আছে; তদমুসারে, ঐ সকল কর্ম পরিত্যক্ত হইরা থাকে। তদ্মধ্যে অগ্নিহোত্র, দেবতর্পণ প্রভৃতি নিত্য কর্ম। পরিব্রজ্যা অবস্থার ঐ সকল নিত্য কর্ম পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু ঐ পরিত্যাগ জয়্ম তত্তৎ কর্মের নিত্যত্ব ব্যাঘাত হয় না। সেইরূপ, নৈষ্ঠিক ব্রেল্ফারী গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন না, এই হেতুতে গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না।

সপ্তম আপত্তি;—

''অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতু দিনমেকমপি দ্বিজঃ। আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিতীরতে হি সঃ॥

''দিজ আশ্রমবিহীন হইয়া, এক দিনও থাকিবেক না; বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে পাতকপ্রস্ত হয়।'' এই দিক্ষবচনে দিজাতি-দিগের আশ্রমমাত্রের অকরণে প্রভ্যবায়জনকতা উক্ত হইলেও, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যন্ত দিয়া হইতেছে না।''

এই আপত্তি সর্কাংশে তৃতীয় আপত্তির তুল্য। স্কুতরাং, ইহার আর স্বতন্ত্র সমালোচন অনাবশ্যক।

এই সঙ্গে তর্কবাচম্পতি মহাশয় এক প্রাসঙ্গিক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন; সে বিষয়েও কিছু বলা আবশ্যক।

"আর, এ স্থলে দ্বিজপদের যে উপলক্ষণপরত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাও প্রমাণসাপেক্ষ, কিন্তু প্রমাণের নির্দেশ নাই। অভএব দেকথা অগ্রাহ্যই করিতে হইবেক।"

নিতান্ত অনবধান বশতই, তর্কবাচম্পতি মহাশায় এরপ কথা বলিয়া-ছেন। দ্বিজপদের যে উপলক্ষণপরত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহাও এক প্রকার সিদ্ধ বিষয়, প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার তাদৃশী আবশ্যকতা নাই। সে যাহা হউক, সে বিষয়ে "প্রমাণের নির্দেশ নাই," এ কথা প্রাণিধান পূর্ম্বক বলা হয় নাই। প্রথম পুরুকে যাহা লিখিত হইয়াছে, কিঞ্চিং অভিনিবেশ সহকারে, ভাছার আলোচনা করিয়া দেখিলে, ভর্কবাচম্পতি মহাশয় দ্বিজ্ঞপদের উপলক্ষণপরত্ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ প্রমাণ দেখিতে পাইতেন। যথা,

"দক্ষ কহিয়াছেন,

অনাপ্রমী ন তিষ্ঠেতু দিনমেকমপি দ্বিজঃ। আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিতীয়তে হি সঃ॥

দিজ অর্থাৎ বাক্ষণ, ক্ষজিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ, আশ্রমবিগীন স্ইয়া এক দিনও থাকিবেক না, বিনা আশ্রমে অবস্থিত স্ইলে পাতকপ্রস্ত হয়।

এই শাস্ত্র অনুসারে, আশ্রেমবিহীন হইয়া থাকা দ্বিজেরে পক্ষে নিযিদ্ধ ও পাতকজনক। দিজপদ উপলক্ষণ মাত্র, বাদ্ধাণ, ক্ষ্ত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ চারি বর্ণের পক্ষেই এই ব্যবস্থা।

वामनश्रुताल निर्मिष्ठे आएइ,

চত্বার আশ্রমাশৈচন ব্রাহ্মণত প্রকীর্ত্তিতাঃ। ব্রহ্ম ব্যানপ্রস্থা সাহস্থি বানপ্রস্থা ভিক্ষুকম্॥ ক্ষান্তিয়ত্তাপি কণিতা আশ্রমান্তর এব হি। ব্রহ্ম বিশঃ। গাহস্থামুচিতত্ত্বেকং শুদ্রন্য ক্ষণমাচরেং ॥

বক্ষচর্য্য, গাহস্থা, বানপ্রাস্থা, সন্যাস বাক্ষণের এই চারি আখন নির্দিষ্ট আছে; ক্ষাত্রিয়ের প্রথম তিন; বৈশ্যের প্রথম দুই; শুদ্রের গাছস্থানাত্র এক আখন; সে ক্ট চিত্তে তাহারই অনুষ্ঠান করিবেক (৬২)।"

বামনপুরাণ অনুসারে, ত্রান্ধণ, কল্রিয়, বৈশ্যের স্থায়, শুদ্রও আশ্রমে অধিকারী; তাহার পক্ষে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া কালক্ষেণণ

<sup>(</sup>৬২) বহুবিবাছ, প্রথম পুত্তক, 8 পৃ**ध**।

করিবার বিধি আছে। অভএব, শৃক্তের যথন গৃ**হস্থার্থনে অ**ধিকার ও তাহা অবলম্বন করিয়া কালক্ষেপণ করিবার বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তখন বিহিত আশ্রম অবলম্বন না করা তাহার পক্ষে দেযাবহ, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু দক্ষবচনে দোষকীর্ত্তন স্থলে দ্বিজশব্দের প্রয়োগ আছে; দ্বিজশকে ত্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ভিন বর্ণের বোধ হয়; এজন্য, ''দ্বিজপদ উপলক্ষণমাত্র, ত্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র চারি বর্ণের পাকেই এই ব্যবস্থা," ইহা লিখিত হইয়াছিল; অর্থাৎ, যদিও বচনে দ্বিজশব আছে, কিন্তু যখন চারি বর্ণের পক্ষেই আশ্রম ব্যবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, তখন আশ্রম লজ্ঞানে যে দোষশ্রুতি আছে, তাহা চারি বর্ণের পক্ষেই সমভাবে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত; এবং সেই জন্যই বচনস্থিত **দ্বিজ্ঞান বিজ্ঞাত্তের বে**ণ্ধক না হইয়া, আশ্রমাধিকারী চারি বর্ণের বোধক হওয়া আবশ্যক। ভর্কবাচম্পতি মহাশায়ের প্রতির্থে এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, এই মীমাংসা আমার কপোলকম্পিত অথবা লোক বিমোহনের নিমিত্ত, বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব মীমাংসা নছে। স্মার্ত্ত ভটাচার্য্য রয়ুনন্দন, বহু কাল পূর্নের, এই মীমাংসা করিয়া পিয়াছেন; যথা,

"怀啊?

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতু দিনমেকমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিতীয়তে অসো॥
জপে হোমে তথা দানে স্বাধ্যারে বা রতঃ সদা।
নাসো ফলং সমাপ্রোতি কুর্বাণো>প্যাশ্রমচুতঃ॥
বিষ্ণুপুরাণঞ্চ

ব্ৰতেষু লোপকো যশ্চ আশ্ৰমাদ্বিচ্যুতশ্চ য়ঃ। সন্দংশ্যাতনামধ্যে পততন্তাবুভাবপি॥ অত্ৰাত্ৰমাদ্বিচ্যুতশ্চ য ইতি সামান্তেন দোষাভিধানাৎ শূদ্ৰ- স্থাপি তথাছমিতি পূর্ববচনে দ্বিজ ইত্যপলক্ষণম্। শ্রুদ্রাপান-অমনাহ পরাশরভাষে বামনপুরাণম্

চত্তার আশ্রমাশৈচব ত্রাহ্মণশু প্রকীন্তিতাঃ।
ত্রন্মচর্যাঞ্চ গার্হস্থাং বানপ্রস্থান্ত ভিক্ষুক্ষ্।
ক্ষান্তিয়শুপি কথিতা আশ্রমান্ত্রয় এব হি।
ত্রন্মচর্যাঞ্চ গার্ষ্যমাশ্রমন্তিয়ং বিশঃ।
গার্ষ্যমুচিতত্ত্বিকং শুক্রশু ক্ষণমাচরেৎ (৬৩)॥"

দক্ষ কহিয়াছেন, "দিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণ আশ্রনবিহীন হইয়া এক দিনও থাকিবেক না; বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে পাতকপ্রস্ত হয়। আশ্রমচ্যুত হইয়া জপ, হোম, দান অথবা বেদাধ্যয়ন করিলে কলভাগী হয় না।" বিমুপ্রাণে কথিত আছে, "যে ব্যাক্ত ব্রতলোপ করে, এবং যে ব্যক্তি আশ্রমচ্যুত হয়, ইহায়া উভয়েই সন্দংশয়াতনানামক নরকে পতিত হয়।" এ কলে কোনও বর্গের উল্লেখ না করিয়া, আশ্রমচ্যুত ব্যক্তির দোষ-কীর্ত্তন করাতে, আশ্রমচ্যুত হইলে শূদ্তেও দোষভাগী হইবেক ইহা অভিথেত হওয়াতে, পুর্ববিচনে দিজপদ উপলক্ষণ নাত্র। পরাশরভাষ্যধৃত বামনপুরাণবিচনে শুদ্তেরও আশ্রম নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা, "ব্রহ্মচর্যা, গাহস্থা, বানপ্রের্থ শ্রমান বাহ্মণের এই চারি আশ্রম নির্দিষ্ট আছে; ক্ষত্রিয়ের প্রথম তিন; বৈশ্যের প্রথম ছই; শুদ্রের গাহস্থা মাত্র এক আশ্রম; সে ক্ষত্র চিত্তে তাহারই অনুধান করিবেক।"

ক্বাচম্পতি মহাশয়, প্রমাণ দেখিতে না পাইয়া, দ্বিজপদের উপ-ক্ষণপরত্বরাখ্যা অপ্রমাণ বলিয়া অগ্রাস্থ করিয়াছেন। বচন দেখিয়া গহার অর্থনির্ণয় ও ভাৎপর্য্যাহ করিয়া, মীমাংসা করা সকলের পক্ষে হিজ নহে, ভাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদেশের সর্ব্বত্র প্রচলিভ গ্রিছিভত্ত্বে দৃষ্টি থাকিলে, উল্লিখিভ দ্বিজপদের উপলক্ষণপরত্ব্যাখ্যা মপ্রমাণ বলিয়া অগ্রাহ্য করা যায় না।

<sup>(</sup>७७) উषा इउच्चा

## পঞ্চন পরিচ্ছেদ।

তর্কনাচম্পতি মহাশয় যেরূপে বিবাহের নিত্যন্ত খণ্ডন করিয়াছেন ভাষা একপ্রকার আলোচিত হইল। এক্সনে, তিনি যেরূপে বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, ভাষা আলোচিত হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন,

"কিমিদং নৈমিতিকস্বং কিং নিমিত্তাধীনত্বং নিমিত্তনিশ্চরোভরাব্যবহিতোত্তরকর্ত্তব্যস্থ বা ন তাবদাল্যঃ কার্যমাত্রন্ত কার্নসাপ্যত্রা সার্বাজ্যের নৈমিত্তিকস্বাপত্তেঃ এবঞ্চ তদভিমতনিতাবিবাহস্তাপি দানাদিপ্রবোজাতরা নিমিত্তাধীনত্বন নৈমিতিকস্থাপত্তিং। ন দ্বিতীয়ঃ পত্তীমরণনিশ্চয়াধীনক্ত তথ্যতে নিত্যক্ত দ্বিতীয়বিপানসারিবিবাহস্তাপি নৈমিতিকস্বাপত্তেঃ তক্ত অশোচাদেরিব
মরণনিমিত্তনিশ্চয়াধীনস্থা। কিঞ্চ তম্মতে তৃতীয়বিধানুসারিবিবাহক্ত নৈমিতিকস্তাপি নৈমিতিকস্বাস্থপত্তিঃ তক্ত শুদ্ধকাল প্রতীক্ষাধীনত্রা বক্ষ্যমাণাক্টবর্ষাদিকাল প্রতীক্ষাসন্তাবেন চ
নিমিত্তনিশ্চয়াব্যবহিতোত্তরং ক্রেরমাণ্ডাভাবাৎ। অক্তক্ত

নৈমিত্তিকানি কাম্যানি নিপতত্তি যথা যথা। তথা তথৈব কাৰ্য্যাণি ন কালস্তু বিধীয়তে॥

ইত্যুক্তেঃ লুগুসংবৎসরমলমাসশুক্রাগুস্তথাগুশুদ্ধকালে২পি তৃতীর-বিধানুসারিশো নৈমিত্তিকতা কর্ত্তবাপত্তিঃ নৈমিত্তিকে জাতে-ফ্যাদৌ অশৌসাদেঃ শুদ্ধকালতা চ প্রতীক্ষাভাবতা সর্বসন্মতহাৎ তংগ্রতীক্ষণাভাবাপত্তের্স্তরহাৎ। মহাদিভিশ্চ

বন্ধ্যাক্তমেইধিবেডব্যা দশমে খ্রী মৃতপ্রজা। একাদশে খ্রীজননী। ইত্যাদিনা অক্টবর্ষাদিকালপ্রতীক্ষাং বদান্তঃ প্রদর্শিতনৈমিত্তিকংং তম্ম প্রত্যাপ্রাতন (৬৪:1"

रेनमिडिक कोशांरक राज, कि निमिछातीन क्यांरक रेनमिडिक বলিবে, অথবা নিমিত্তিশিসায়ের অব্যবহিত উত্তর কালে মাত্র ক্রিডে হয়, ভাহাকে নৈমিডিক বলিবে : প্রথম পদ সমূব নহে. কারণ, কার্যামাত্রই কারণসাধ্য, স্মৃতরাং সকল কর্মাই ট্রমিডিক হুইয়া পড়ে; এবং তাঁহার অভিনত নিতা বিবাহও দানানিদাধা, याज्याः निभिज्ञाधीन वहेः ७ छ । अक्रमा छेवात् अ देन महिक्य प्रिक्षा উঠে। দিতীয় পক্ষর সন্তব নতে: জন্মতে দিতীয় বিধি অন্যায়ী বিবাস নিত্য বিবাস: এই নিত্য বিবাস্থ নৈনিভিক স্ইয়া পড়ে; কারণ দেমন অংশীচ প্রভৃতি মরণ নশ্চাজ্যোনের অধ ন, সেইকপ এই নিডা বিশাহও পূর্মপত্নীর মরণনিশ্চয়জ্ঞানের অধীন। কিল্লং তন্মতে ততীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ দৈনিভিঞ বিবাহ: এই দৈনি-ত্তিক বিবাহেরও নৈমিভিকত্ব ঘটিতে পারে না: বিবাহে শুদ্ধ কলি এবং বক্ষ্যমাণ অফীবর্ষাদি কাল প্রতীক্ষার আবিশ্যক্ত: বশতঃ,নিনিড-নি×চয়ের অব্যবহিত উত্তর কালে ভাহার অনুষ্ঠান ঘটিতেতে না। অপর্ক, 'বৈনিভিক কাম্য যথনই ঘটিবেক, তথনই তাহার অনুধান ক্রিবেক, ভাহাতে কালাকাল বিবেচন। নাই।" এই শাক্ত অনুসারে লুপ্ত সংব্যস্ত্র, মলমাস, শুক্তান্ত প্রভৃতি অশুদ্ধ কালেও ভূটার বিধি অনুযায়ী নৈমিত্রিক বিধাতের কর্ত্তব্যতা ঘটিয়া উঠে। জাতেতি প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্মো অংশীচাদির ও শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষা করিতে হয় না, ইছা স্প্রস্মাত; তদন্দারে তদভিমত নৈমিভিক বিবাহ-স্তলেও অন্যোচাদির ও শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষ্য করিবার আক্ষ্যিকজা গাকিতে পারে না। আরে, 'श्ली तक्षा হতলৈ অফীম বর্ষে, সভপুত্র। হইলে দশম বৰ্ষে, কন্যামাত্রপ্রস্বিনী হইলে একাদশ বৰ্ষে।"ইড্যাদি षांता मनुव्यक्ति, अधिवर्धाम काल श्रुकीका बलाश, विवादकृ देनीम-ত্তিকত থাত্ৰ করিয়াছেন।

তর্কবাচম্পতি মহাশার, "নিমিতাধীন কর্ম নৈমিত্তিক," এই যে লক্ষণ নির্দেশ করিরাছেন, আমার বিবেচনার উহাই নৈমিত্তিকের প্রাক্ত লক্ষণ। তত্তৎ কর্মে অধিকারবিধায়ক আগান্তুক হেতু বিশোদকে নিমিত্ত বলে; নিমিত্তের অধীন যে কর্মা, অর্থাৎ নিমিত্ত ব্যতিরেকে যে কর্মা

<sup>(</sup>५८) व्हतिवास्ताम, १६ श्रहा।

অধিকার জন্মে না, ভাছাকে নৈমিত্তিক কছে; যেমন জাতকর্ম নান্দীশ্রাদ্ধ, এহণশ্রাদ্ধ প্রভৃতি। জাতকর্ম নৈমিত্তিক ; কারণ, পূত্র-জন্মরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে জাতকর্মে অধিকার জন্মে না; নান্দী শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক; কারণ, পুত্রের সংস্কারাদিরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে নান্দীশ্রাদ্ধে অধিকার জন্মে না; গ্রহণশ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক; কারণ চন্দ্রহ্য্যগ্রহণরপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে গ্রহণশ্রাদ্ধে অধিকার জন্মে নাঃ দেইরূপ, স্ত্রী বন্ধ্যা ছইলে যে বিবাহ করিবার বিধি আছে, এ বিবাহ নৈমিত্তিক; কারণ, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে তাদৃশ বিবাহে অধিকার জন্মে না; জ্রী ব্যক্তিচারিণী হইলে, যে বিবাহ করিবার বিধি আছে, ঐ বিবাহ নৈমিত্তিক; কারণ, জ্রীর ব্যক্তিচারক্লপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে তাদৃশ বিবাহে অধিকার জন্মে না; স্ত্রী চিররোগিণী হইলে যে বিবাহ করিবার বিধি আছে, ঐ বিবাহ নৈমিত্তিক; কারণ, জ্রীর চিররোগরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে তাদৃশ বিবাহে অধিকার জন্মে না এইরপে, শাস্ত্রকারেরা, নিমিত্তবিশেষ নির্দেশ করিয়া, পূর্ব্বপরিণীতা ন্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহ করিবার যে সকল বিধি দিয়াছেন, দেই সমস্ত বিধি অনুষায়ী বিবা**হ নৈমিত্তিক** বিবাহ; কারণ, তত্তং নিমিত্ত ব্যতিরেকে, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদশায়, পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার জন্মেনা।

উল্লিখিত নৈমিত্তিক লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া, তর্কবাচম্পতি মহাশ্র যে আপত্তি দর্শাইয়াছেন, তাহা কার্য্যকারক নহে। যথা,

"প্রথম পক্ষ সন্তব নছে, কারণ কার্যামাত্রই কারণসাধ্য, সূতরত সকল কার্যাই নৈমিত্তিক হইনা পড়ে। এবং তাঁহোর অভিমত নিতা বিবাহও দানাদিসাধ্য, সূতরাং নিমিভাধীন হইতেছে; এজন্ম উহারও নৈমিত্তিকত্ব ঘটিয়া উঠে।"

ভর্কবাচম্পতি মহাশার ধর্মশাস্ত্র নির্দ্ধিট নিমিত্তও নৈমিত্তিক শব্দের প্রকৃত অর্থ অবগত নহেন, এজন্য সদৃশ অকিঞ্চিৎকর আপত্তি উপাত্থন করিয়াছেন। সামান্যতঃ, নিমিত্তশব্দ কারণবাদী ও নিমিত্তিকশব্দ কার্য্যবাদী বটে। যথা,

> উদেতি পূর্বং কুসুমং ততঃ ফলং ঘনোদয়ঃ প্রাক্ তদনন্তরং প্রঃ।
> - নিমিভনৈমিভিকয়োরয়ং বিধি-স্তব প্রসাদস্য পুরস্তু সম্পদঃ (১৫)॥

প্রথম পুলা উৎপল<sup>®</sup>হয়, তৎপরে কল জন্মে; প্রথম মেঘের উদয় ভয়, তৎপরে বৃক্তি হয়; নিনিজি ও নৈমিতিকের এই ব্যবস্থা; নিন্দু তোমার প্রসাদের সংক্রেই ফললাভ হয়।

এম্বলে নিমিত্ত শব্দ কারণবাচী ও নৈমিত্তিক শব্দ কার্য্যবাচী। ধর্মশাস্ত্র নির্দিষ্ট নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক শব্দ পারিভাষিক, কারণার্থবাচক ও কার্য্যার্থবাচক সামান্য নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক শব্দ নহে। পুত্রাদির সংস্কারকালে আভ্যুদরিক **শ্রাদ্ধ করিতে হ**য়; পুরুষব্যাপার ও শাস্ত্রোক্ত ইতিকর্ত্তব্যতা প্রভৃতি দারা আত্যুদরিক শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন হয়; এজন্য আভ্যুদয়িক আদ্ধি পুৰুষব্যাপার প্রভৃতি কারণদাধ্য হইতেছে। কিন্তু পুৰুষব্যাপার প্রভৃতি, আভ্যুদয়িক প্রাদ্ধের নিস্পাদক কারণ হইলেও, উহার নিমিত্ত বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে না; পুলাদির সংস্কার উহার নিমিত্ত,; অর্থাৎ পুলাদির সংস্কার উপ-স্থিত না হইলে, তাহাতে অধিকার জন্মে না ; স্কুতরাং, পুত্রানির সংস্কার আভাদয়িক শ্রাদ্ধরূপ কার্য্যে অধিকারবিধায়ক হেতুবিশেষ ও নিমিত্তশক্ত-বাচ্য হইতেছে; এবং এই পুলাদির সংস্কাররূপ নিমিত্তের অধীন বলিয়া, অর্থাৎ তাদৃশ নিমিত্ত ব্যতিরেকে তাহাতে অধিকার জন্মে না এজন্য, আভাদয়িক আদ্ধি নৈমিত্তিক কার্য্য। অতএব "কার্য্যাত্রই কারণ্যায়্য, স্মৃতরাং সকল কার্য্যই নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে," এ কথা প্রাণিধান পূর্ব্যক বলা হয় নাই। আর, আমার অভিমত নিত্য বিবাহও দানাদিশাখ্য,

<sup>(</sup>৩¢) **অভিজা**নশকুত্তল, সপ্তম অহ।

স্থৃতরাং উহারও নৈমিত্তিকত্ব ঘটিয়া উঠে, এ কথাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎ-কর। দানাদি বিবাহের নিষ্পাদক কারণ বটে, কিন্তু বিবাহের নিমিত্ত হইতে পারে না; কারণ, দানাদি বিবাহে অধিকারবিধায়ক হেতু নহে; স্থৃতরাং, উহারা নিমিত্তশব্দবাচ্য হইতে পারে না। যদি উহারা নিমিত্ত-শব্দবাচ্য না হইল, তবে আমার অভিমত নিত্য বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব ঘটনার সম্ভাবনা কি।

কিঞ্চ, "নিমিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তরকালে যাহা করিতে হয়, ভাষাকে নৈমিত্তিক বলে; "ভর্কবাচম্পতি মহাশায় এই যে দিতীয় লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাছা নৈমিত্তিকের সাধারণ লক্ষণ হইতে পারে না। নৈমিত্তিক দ্বিবিধ নিরবকাশ ও সাবকাশ। যাহাতে অবকাশ থাকে ना, অর্থাৎ কালবিলম্ব চলে না, নিমিত্ত ঘটিলেই যাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাকে নিরবকাশ নৈমিত্তিক বলে; যেমন এইণশ্রাদ্ধ। নি মত্যুক্ত কালে নৈমিত্তিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়; স্থুতরাং যত ক্ষণ গ্রহণ থাকে, সেই সময়েই গ্রহণনিমিত্তক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক; এহণ অতীত হইয়া গেলে, আর নিমিত্যুক্ত কাল পাওয়া যায় না, এজন্য আর দে প্রাদ্ধ করিবার অধিকার থাকে না, গ্রহণ অধিক ক্ষণ স্থায়ী নহে; এজন্য, গ্রহণ উপস্থিত হইবা মাত্র, শ্রাদ্ধের আরম্ভ করিতে হয়; স্থতরাং গ্রহণশ্রাদ্ধে অবকাশ থাকে না; এজন্ম, গ্রহণশ্রাদ্ধ নিরবকাশ নৈমিত্তিক। আর, বাহাতে অবকাশ থাকে, অর্থাৎ বিশিষ্ট কারণ বশতঃ কালবিলম্ব চলে, নিমিত্তমটনার অব্যবহিত পরেই, যাহার অনুষ্ঠানের ঐকান্তিকী আবশ্যকতা নাই, তাহাকে দাবকাশ নৈমিত্তিক বলে; গ্লেমন, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্তনিবন্ধন বিবাহ। স্ত্রীর বন্ধ্যাত্মরূপ নিমিত্তযুক্ত কালে এই বিবাহ করিতে হয়; জীর বন্ধ্যাত্ব, গ্রহণরূপ নিমিতের ন্যায়, সহসা অতীত হইয়া যাইবেক, দে আশস্কা নাই; এজন্ম, বিশিষ্ট কারণ বশতঃ বিলম্ব হইলেও, এ বিষয়ে নিমিত্তযুক্ত কালের অসম্ভাব ঘটে না; স্মৃতরাং ইহাতে অবকাশ থাকে; এজন্য, ন্ত্রীর বন্ধ্যাত্বনিবন্ধন বিবাহ সাবকাশ নৈমি-ত্তিক। অতএব, "নিমিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তরকালে যাহা করিতে হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক বলে," ইহা নিরবকাশ নৈমিত্তিকের লক্ষণ; কারণ, নিরবকাশ নৈমিত্তিকেই কালবিলম্ব চলে না। যথা,

কালেইনন্যগতিৎ নিত্যাৎ কুর্য্যান্ত্রিমিত্তিকীং ক্রিয়াম্(৬৬)।

যে সকল নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম অনন্যগতি, অর্থাৎ কালান্তরে যাহাদের অনুথান চলে না, নিমিত্তঘটনার অব্যবহিত উত্তরকালেই তাহাদের অনুথান করিবেক।

কুর্য্যাৎ প্রাত্যহিকং কর্ম প্রয়ত্ত্বেন মলিমুচে। নৈমিত্তিকঞ্চ কুর্বীত সাবকাশং ন যদ্ভবেৎ (১৭)॥

প্রত্যত্ব ম স্কল কর্ম করিতে হয়, এবং যে স্কল নৈনিত্তিক সাবকাশ নহে; মলমানেও যত্ত্ব পূর্ব্বক তাহাদের অনুষ্ঠান করিবেক। নৈমিত্তিক সাবকাশ ও নিরবকাশ ভেদে দ্বিবিধ, বোধ হয়, তর্কবাচপ্পতি মহাশয়ের সে বোধ নাই; এজন্য, নিরবকাশ নৈমিত্তিকের লক্ষণকে নৈমিত্তিক্যাত্ত্বের লক্ষণ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

উল্লিখিত লক্ষণ নির্দেশ করিয়া, তর্কবাচম্পতি মহাশায় সর্ব্ধপ্রথম এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন,

"তমতে দ্বিতীর বিধি অমুযারী বিবাহ নিত্য বিবাহ; এই নিত্য বিবাহও নৈমিত্তিক হইরা পড়ে; কারণ, বেমন অশৌচ প্রভৃতি মরণনিশ্চরজ্ঞানের অধীন, সেইরূপ এই নিত্য বিবাহও পূর্বান পত্নীর মরণনিশ্চরজ্ঞানের অধীন"।

ইহার ভাৎপর্য্য এই, পত্নীর মরণনিশ্চর ব্যক্তিরেকে, পুরুষ দ্বিতীর বিধি অনুযায়ী বিবাহে অধিকারী হয় না; এজন্ত, এই বিবাহে পত্নীমরণের নিমিত্ততা আছে, স্মৃত্রাং উহা নৈমিত্তিক হইরা পড়ে, এবং ভাহা হইলেই, আমার অভিমত নিত্যত্বের ন্যাঘাত হইল। এ বিবরে বক্তব্য এই যে, প্রথম পুস্তকে

<sup>(</sup>৬৬) মলমাসতত্ত্বগুত কঠিকগৃহ্য। (৬৭) মলমাসতত্ত্বগুত সূত্ৰণতিবচন।

"দ্বিতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহও নিত্য বিবাহ; তাহা না করিলে আশ্রমজংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হইতে হয় ' (৬৮)।

এইরপে প্রথমতঃ এই বিবাহের নিত্যত্ব নির্দেশ করিয়া, পরিশেবে এই বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব স্বীকার করিয়াছি। যথা,

'স্ত্রীবিয়োগরূপ নিমিত্ত বশতঃ করিতে হয়, এজস্ম এই বিবাহের নৈমিত্তিকত্বও আছে'' (৬৮)।

ফলকথা এই, স্ত্রীবিয়োগনিবন্ধন বিবাহ কেবল নিত্য অথবা কেবল নৈমিত্তিক নহে, উহা নিত্যনৈমিত্তিক। লজ্মনে দোষপ্রুতিরূপ হেতু বশতঃ, এই বিবাহের নিত্যত্ব আছে; আর, স্ত্রীবিয়োগরূপ নিমিত্ত বশতঃ করিতে হয়, এজন্য নৈমিত্তিকত্বও আছে। এইরূপ উভয়ধর্মা-ক্রাস্ত হওয়াতে, এই বিবাহ নিত্যনৈমিত্তিক বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। আমি, প্রথমে এই বিবাহকে নিত্য বিবাহ বলিয়া নির্দেশ করিয়া, টীকায় উহার নৈমিত্তিকত্ব স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু, যখন উহার নিত্যত্ব ও নিমিত্তিকত্ব উভয়ই আছে, তখন উহাকে কেবল নিত্য বলিয়া পরিগণিত না করিয়া, নিত্যনৈমিত্তিক বলিয়া পরিগণিত করাই আবশ্যক। এতদনুসারে, বিবাহ নিত্য, নৈমিত্তিক, কায়্য ভেদে জ্রোবধ বলিয়া নির্দিষ্ট না হইয়া, বিবাহ নিত্য, নৈমিত্তিক, নিত্য-নৈমিত্তিক, কায়্য ভেদে চতুর্বিধ বলিয়া পরিগণিত হওয়াই উচিত ও আবশ্যক। সে যাহা হউক, তর্কবাচম্পতি মহাশয়, উপেক্ষা বশতঃ, অথবা অনবধান বশতঃ, আমার লিখনে দৃষ্টিপাত না করিয়াই, এই আপত্তি করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই।

তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের দ্বিতীয় আপত্তি এই ;—

"কিঞ্চ তমতে তৃতীয় বিধি অনুষায়ী বিবাহ নৈমিত্তিক বিবাহ, এই নৈমিত্তিক বিবাহেরও নৈমিত্তিকত্ব ঘটিতে পারে না; কারণ

<sup>(</sup>७৮) वद्यविवाह, धाशम शुक्रक, १ शृक्षी।

বিবাহে শুদ্ধ কালের এবং অফ্ট বর্ষাদি কালের প্রতীক্ষার আবশ্য-কতা বশতঃ, নিমিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তরকালে তাহার অনুষ্ঠান ঘটিতেছে না।

পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, নৈমিত্তিক দ্বিবিধ সাবকাশ ও নিরবকাশ। সাবকাশ নৈমিত্তিকে কালপ্রতীক্ষা চলে; নিরবকাশ নৈমিত্তিকে কালপ্রতীক্ষা চলে না; তৃতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ সাবকাশ নৈমিত্তিক; উহাতে কালপ্রতীক্ষা চলিতে পারে। এজন্য, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত নিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তরকালে অনুষ্ঠান না ঘটলেও, উহার নৈমিত্তিকত্বের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না। তর্কবাচম্পতি মহাশ্র, সাবকাশ নৈমিত্তিকে নিরবকাশ নৈমিত্তিকের লক্ষণ ঘটাইবার চেটা করিয়া, নৈমিত্তিক বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই ;—

"অপরঞ্চন করিবেক, তাছাতে কালাকাল বিবেচনা নাই।" এই শাস্ত্র অনুসারে, লুগুসংবৎসর মলমাস শুক্রান্ত প্রভৃতি কালেও তৃতীয় বিধি অনুযায়ী নৈমিত্তিক বিবাহের কর্তব্যতা ঘটিয়া উঠে। জাভেষ্টি প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্মে অশোচাদির ও শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষা করিতে হয় না, ইহা সর্ব্বসমত; তদনুসারে তদভিমত নৈমিত্তিক বিবাহন্থলেও অশোচাদির ও শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষা করিবার আবশ্রকতা থাকিতে পারে না।"

তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের এ আপত্তিও অকিঞ্চিৎকর; কারণ উক্ত বচন নিরবকাশ নৈমিত্তিকবিষয়ক; নিরবকাশ নৈমিত্তিকেই কালাকাল বিবে-চনা নাই। তৃতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ সাবকাশ নৈমিত্তিক। সাবকাশ নৈমিত্তিকে কালাকাল বিবেচনার সম্পূর্ণ আবশ্যকতা আছে। তর্কবাচ-ম্পতি মহাশয়, সাবকাশ নৈমিত্তিকে নিরবকাশ নৈমিত্তিকবিষয়িণী ব্যবস্থা ঘটাইবার চেন্টা পাইয়া, অনভিজ্ঞতাপ্রদর্শনমাত্র করিয়াছেন। অপরপ্ত,

''জাতেষ্টি প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্মে অশৌচাদির ও শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষা করিতে হয় না, ইহা সর্বসম্মত।''

তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের এই ব্যবস্থা সর্কাংশে সঙ্গত নহে। জাতেষ্টি মলমাসাদি অশুদ্ধ কালেও অনুষ্ঠিত হইতে পারে; স্কুতরাং, তাহাতে শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষা করিতে হয় না, তদীয় ব্যবস্থার এ অংশ সর্ব্বসম্মত বটে। কিন্তু জাতেষ্ঠিতে অশের্গিনেস্তর প্রতীক্ষা করিতে হয় না, অর্থাৎ অশেচিকালেও উহার অনুষ্ঠান হইতে পারে; এ ব্যবস্থা তিনি কোথায় পাইলেন, বলিতে পারি না। পুত্র জন্মিলে জাতেটি ও জাতকর্ম করিবার এবং জাভকর্মের পর বালককে স্তন্ত পান করাইবার বিধি আছে। কিন্তু জাতেষ্টি করিতে যত সময় লাগে, তত কণ স্তম্য পান ক্রিতে না দিলে, বালকের প্রাণবিয়োগ অবধারিত; এজন্স, অএ স্বস্পাকালসাধ্য জাতকর্ম মাত্র করিয়া, বালককে স্তন্ত পান করায়; পরে, অশোচান্তে জাতেন্টি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থাই সর্বা সন্মত বলিয়া অঙ্গীকৃত। তর্কবাচম্পতি মহাশয়, বুদ্ধিবলে, অঞ্তপূর্ব সর্ব্বসন্মত ব্যবস্থা বহিষ্কৃত করিয়াছেন। অশৌচকালেও জাতেফি অনুষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা যে সম্পূর্ণ অব্যবস্থা, সে বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই; তথাপি, তাঁহার প্রীত্যর্থে জাতেটি সংক্রান্ত অবিকরণদ্বয় উদ্ধাত হইতেছে ;—

### "অস্তাদশম্

জন্মানন্তরমেবেক্টির্জাতকর্মণি বা কতে।
নিমিন্তানন্তরং কার্যাং নৈমিন্তিকমতো>গ্রিমঃ॥১॥
জাতকর্মণি নির্নৃত্তি স্তনপ্রাশনদর্শনাৎ।
প্রাণেবেক্টো কুমারস্থ বিপত্তেরশ্বিমস্ত সা॥২॥

পুত্রজন্মনো বৈশ্বানরে ফিনিমিন্তরাৎ নৈমিন্তিকন্স কালবিলয়া-যোগাৎ জন্মানন্তরমেবেন্টিরিতি চেৎ মৈবং শুনপ্রালনং তাবৎ জাতকর্মানন্তরং বিহিতং যদি জাতকর্মণঃ প্রাণেব বৈশ্বানরেন্টি-র্নিরপ্যেত তদা শুনপ্রাশনস্থাত্যন্তবিলয়নাৎ পুত্রো বিপত্নেত তথা সতি পূত্যাদিকমিন্টিফলং কন্স স্থাৎ তন্মান্ন জন্মানন্তরং কিন্তু জাতকর্মণ উর্দ্ধং সেন্টিঃ' (৬৯)।

#### অফীদশ অধিকরণ

পুত্রজন্মরপ নিমিত্ত বশতং, বৈখানর যাগ অর্থাৎ জাতেটি করিতে হয়; নৈমিতিকের অনুষ্ঠানে কালবিলম্ব চলে না; অত এব জন্মের পর ক্ষণেই জাতেটি করা উচিত, এরপ বলিও না; কারণ, জাত-কর্মের পর স্থান করাইবার বিধি আছে; যদি জাতকর্মের পুর্বেষ্ক জাতেটির ব্যবস্থা কর, তাহা হইলে শুন্য পানের বিলম্মনিবন্ধন, বালকের প্রাণবিয়োগ ঘটে; বালকের প্রাণবিয়োগ ঘটিলে, যাগের ফলভাগী কে হইবেক। অত এব, জন্মের পর ক্ষণেই না করিয়া, জাতকর্মের পর জাতেটি করা আবিশ্যক।

### ''একোনবিংশমৃ

জাতকর্মানন্তরং স্থাদাশোচাপগমে ২থবা। নিমিতসন্নিধেরান্যঃ কর্ত্তুঃ শুদ্ধার্থমূত্তরঃ॥ ১॥

বভাপি জাতকর্মানন্তরমেব তদমুষ্ঠানে নিমিত্তৃতং জন্ম সন্ধি-হিতং ভবতি তথাপাশুচিনা পিত্রা অনুষ্ঠীরমানমঙ্গং বিকলং ভবেৎ জাতকর্মণি তু বিপত্তিপরিহারার তাৎকালিকী শুদ্ধিঃ শাস্ত্রেণৈব দর্শিতা মুখ্যসনিধেরবশ্বং বাধিত্তাৎ শুদ্ধিলকণাঙ্গবৈকল্যং বার-রিতুমাশোচাদূর্দ্ধাঝিং কুর্যাংও' (৬৯)।

#### ঊনবিংশ অধিকরণ

যদিও, জাতকর্মের পর ক্ষণেই, জাতেকির অনুষ্ঠান করিলে পুল্জন্মরূপ নিমিত সরিহিত হয়; কিন্তু পিতা অবচি অবহায় যাগের

<sup>(</sup>७२) टेक्निनीयनाग्रमानाविखन, ठठूर्य व्यक्षाप्र, कृषीय शाम ।

অনুষ্ঠান করিলে, তাহার ফললাভ হইতে পারে না। বালকের প্রাণবিয়োগলপ অনিফ নিবারণের নিমিত, শাক্তকারেরা জাতকর্ম স্থলে
পিতার তাৎকালিক শুদ্ধি ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিমিত্তসনিহিত কালে
অনুষ্ঠান কোনও মতে চলিতে পারে না; অতএব জাতকর্মের পর না
করিয়া, কার্য্যসিদ্ধির নিদান্তৃত শুদ্ধির অনুরোধে, অশৌচাত্তে জাতেফির অনুধান করিবেক।

শবরস্বামীও, এইরূপ বিচার করিয়া, অশোচান্তে পূর্নিমা অথবা অমাবস্থাতে জাতেটির অনুষ্ঠান করিবেক, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যথা,

তন্মাদতীতে দশাহে পৌর্ণমান্তামমাবান্সায়াং বা কুর্য্যাৎ (৭০)।

অতএব দশাহ অতীত হইলে পুর্ণিমা অথবা জমাবস্যাতে করিবেক।
তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের চতুর্থ আপত্তি এই ;—

"আর, 'প্রৌ বন্ধ্যা হইলে অফম বর্ষে, মৃতপুত্রা হইলে দশম বর্ষে, ক্যামাত্রপ্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে।" ইত্যাদি দার। মনু প্রভৃতি, অফবর্ষাদি কাল প্রতীক্ষা বলিয়া, বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব শশুন করিয়াছেন।"

এই অক্রতপূর্ব সিদ্ধান্ত নিভান্ত কোতুককর। যে বচনে মনু
নৈমিত্তিক বিবাহের বিধি দিয়াছেন, ঐ বচনে মনু বিবাহের
নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা বলা অম্প পাণ্ডিভ্যের কর্ম নহে।
তর্কবাচম্পতি মহাশারের অভিপ্রায় এই, নিমিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত
পরেই যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তাহাই নৈমিত্তিক। কিন্তু মনু
বন্ধ্যাত্ব প্রস্তৃতি নিশ্চরের পর অফ্রবর্ষাদি কাল প্রতীকা করিয়া
বিবাহ করিবার বিধি দিয়াছেন; স্কৃতরাং, ঐ বিবাহ নিমিত্তনিশ্চয়ের
অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত হইতেছে না; এজন্ত, উহার নৈমিত্তিকত্ব

<sup>(</sup>१०) মীমাংসাভাষ্য, চতুর্থ অধ্যায়, তৃতীয় পাদ, অফীদল অধিকরণ।

ঘটিতে পারে না। এ বিষয়ে বক্তব্য এই বে, বদিই মনু, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিশ্চয়ের পর, বিবাহ বিষয়ে অইবর্ষাদি কালপ্রতীক্ষার বিধি দিয়া থাকেন, তাহা হইলেই বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত নিবন্ধন বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব নিরস্ত হইবেক কেন। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, ইন্দুশ বিবাহ সাবকাশ নৈমিত্তিক; বিশিষ্ট কারণ বশতঃ, সাবকাশ নৈমিত্তিকে কাল প্রতীক্ষা চলে; স্মৃতরাং, নিমিত্তঘটনার অব্যবহিত পরেই, উহার অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই। যদি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইত, নৈমিত্তিক কর্ম মাত্রে কোনও মতে কাল প্রতীক্ষা চলে না, নিমিত্ত নিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তর কালেই তত্তৎ কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তত্ত্যতিরেকে, ঐ সকল কর্ম কদাচ নৈমিত্তিক বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না; তাহা হইলেই, ঐ বচন দারা উক্তা বিবাহের নিমিত্তিকত্ব নিরাক্তত হইতে পারিত।

কিন্ধ, তর্কবাচম্পতি মহাশার বর্মাশান্তব্যবসায়ী নহেন, স্থৃতরাং ধর্মাশান্তব্য মর্মান্তব্য মর্মান্তব্য মর্মান্তব্য মর্মান্তব্য মর্মান্তব্য প্র অন্তব্য দি কাল প্রতীক্ষা করিয়া বিবাহ করিবার বিবি দিয়াছেন, এরূপ অসার ও অসঙ্গত কথা তদীয় লেখনী হইতে নির্গত হইত না। শান্তকারেরা বিধি দিয়াছেন স্ত্রী বন্ধ্যা, মৃতপুত্রা বা কন্যামাত্রপ্রসবিনী হইলে, পুরুষ পুনরার বিবাহ করিবেক। স্থৃতরাং, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি অবধারিত না হইলে, পুরুষ এই বিধি অনুসারে বিবাহে অধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি অবধারণের সহজ উপায় নাই। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কিছু কাল স্থানিলাকের কতকগুলি সন্তান মরিয়া, পরে সন্তান জন্মিয়া রক্ষা পাইয়াছে; ক্রমাণ্ড, জ্রীলোকের কতকগুলি কন্তাসন্তান জন্মিয়া রক্ষা পার পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। এ অবস্থার, স্ত্রী বন্ধ্যা, মৃতপুত্রা বা কন্ত্যামাত্রপ্রসবিনী বলিয়া অবধারণ করা সহজ ব্যাপার নহে। রজ্যোনাত্রপ্রসবিনী বলিয়া অবধারণ করা সহজ ব্যাপার নহে। রজ্যান

নিবৃত্তি না হইলে, জ্রীলোকের সন্তানসন্তাবনা নিবৃত্ত হয় না। অতএব, যাবৎ রজোনিরত্তি না হয়, তাবৎ জ্রী বন্ধ্যা, মৃতপুত্রা বা কন্যামাত্র-প্রসবিনী বলিয়া পরিগৃহীত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু জ্রীর রজোনির্ভি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে গেলে, পুরুষের বয়স অতীত হইয়া যায়; দে বয়সে দারপরি**এছ করিলে, সম্ভা**নোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকা সন্দেহস্থল। এরপ নিৰুপায় স্থলে, মনু ব্যবস্থা করিয়াছেন, প্রথম ঋতুদর্শন দিবস হইতে আট বৎসর যে স্ত্রীলোকের সম্ভান না জিম্মিবেক, তাহাকে বন্ধ্যা, দশ বৎসর যে স্ত্রীলোকের সন্তান হইয়া মরিয়া বাইবেক, তাহাকে মৃত-পুত্রা, আর এগার বৎসর যে দ্রীলোকের কেবল কন্যাসম্ভান জন্মিবেক, তাহাকে কন্তামাত্রপ্রসবিনী বোধ করিতে হইবেক; এবং তখন পুক্ষের পুত্রকামনায় পুনরায় দারপরিপ্রাহ করিবার অধিকার জন্মিবেক। নতুবা, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি অবধারণের পর আট বৎসর, দশ বৎসর, এগার বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া বিবাহ করিবেক, মনুবচনের এরূপ অর্থ নহে। আর, যদি মনুবচনের এরূপ অর্থই ভর্কবাচম্পতি মহাশয়ের নিতান্ত অভিমত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, কোন সময়ে ও কি উপায়ে বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি অবধারিত হইবেক, এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দেওয়া সর্বতোভাবে উচিত ছিল; কারণ, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি অবধারিত **इरेलरे, अवधातानंत मित्र रहेए अर्धेवर्धामि कालात भनेना आ**तस्र হইতে পারে, তদ্যতিরেকে ভাদৃশ কালগণনা কোনও মতে সম্ভবিতে পারে না। লোকে ব্যবস্থা অনুসারে চলিতে পারে, এরূপ পথ না করিয়া, ব্যবস্থা দেওয়া ব্যবস্থাপকের কর্ত্তব্য নহে।

তর্কবাচম্পতি মহাশয় স্থলান্তরে নির্দেশ করিয়াছেন,—

"বিজ্ঞানাগরেণ নিভাবনিমিভিককামাভেদেন বিবাহত্তিবিধাং বিদ্তিভিতং তথ কিং মন্তাদিশাস্ত্রোপলব্ধ উত অপ্রোপলব্ধ অথ স্পোম্বীপ্রতিভাসলব্ধং বা তত্ত

## নিতং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং স্নানমিব্যতে

ইতি স্নানস্থ যথা তৈবিধ্যপ্রতিপাদকশান্ত্রমুপলভাতে এবং শাস্ত্রোপলন্তাভাবান্নাম্যঃ ন চ তথা শাস্ত্রং দৃশ্যতে ন বা তেনাপুপেলর্মন্ । প্রস্থা ভবতি পণ্ডিত ইত্যুক্তিমনুস্ত্র্য সংক্ষতপাঠশালাতো গৃহীতশকটভারপুস্তকেনাপি তেন যদি কিঞ্জিৎ প্রমাণমদ্রক্ষতে তদা নিরদেক্ষ্যত ন চ নিরদেশি। নাপি তত্র কম্মতিং সন্দর্ভত্ত সম্মতিরন্তি। অতঃ প্রমাণেপন্যাসমন্তরেণ তদ্বচনমাত্রে বিশ্বাসভাজঃ সংক্ষতানভিজ্জনান্ প্রত্যেব তচ্ছোভতে নতু প্রমাণপরত্রান্ তান্তিকান্ প্রতি (৭১)।"

বিদ্যাদাগর নিত্য নৈমিন্তিক কাম্য ভেদে বিবাহের যে ত্রৈবিধ্য ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা কি মনুপ্রভৃতিপ্রণীত ধর্মানাক্ষ দেখিয়া করিয়াছেন, না অথে পাইয়াছেন, অথবা আপন বুদ্ধিবলে উদাধিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে, "স্থান ত্রিবিধ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্যু' স্থানের যেমন ত্রৈবিধ্যপ্রতিপাদক এই শাক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, দেরুপ শাক্ষ নাই, স্থতরাং ঐ ব্যবস্থা শাক্ষানুযায়িনী নহে; দেরুপ শাক্ষ দৃষ্ট হইতেছে না, এবং তিনিও পান নাই। "গ্রন্থী ভবতি পণ্ডিতঃ" যাহার অনেক গ্রন্থ আছে দে পণ্ডিত্তপদ্বাচ্য, এই উব্ভির অনুসর্গ করিয়া, তিনি সংস্কৃতপাঠশালা হইতে এক গাড়ী পুত্তক লইয়া গিয়াছেন; তাহাতেও যদি কিছু প্রমাণ দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তাহা নির্দেশ করিতেন, কিন্তু নির্দেশ করেন নাই। এ বিষয়ে কোন গ্রন্থের সম্মতি দেখিতে পাওয়া যায় না। অতথ্র প্রনাণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে অবলম্বিত ঐ ত্রৈবিধ্যব্যবস্থা তদীয় বাব্যে, প্রমাণপ্রতন্ধ তাক্ষিকদিগের নিকটে নহে।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, আমি মনুপ্রভৃতিপ্রণীত শান্ত অবলম্বন করিয়া, বিবাহের ত্রৈবিধ্য ব্যবস্থা করিয়াছি, ঐ ব্যবস্থা স্বপ্নে প্রাপ্ত অথবা বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত নছে। তর্কবাচম্পতি মহাশায় যে ঘীমাংসা করিয়াছেন, তদনুসারে বিবাহমাত্রই কাম্য, স্মৃতরাং বিবাহের কাম্যন্ত

<sup>(</sup>१५) बद्धविवाइबाम, ५२ शृष्टी।

অংশে তাঁহার কোনও আপত্তি নাই; কেবল, বিবাহের নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব অংশেই তিনি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। ইতিপূর্দ্ধে যে সকল শাস্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, আমার বোধে, তদ্ধারা বিবাহের নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্থতরাং, বিবাহের নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব ব্যবস্থা শাস্ত্রান্ত্র্যায়িনী নহে, তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের এই নির্দ্দেশ কোনও মতে সঙ্গত হইতেছে না। কিঞ্চ,

"স্থান ত্রিবিধ, নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য।" স্থানের যেমন ত্রিবিধ্য প্রতিপাদক এই শাস্ত্র দুফ হইতেছে, দেরূপ শাস্ত্র নাই।" তর্কবাচম্পতি মহাশয় ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ী হইলে, কখনও এরপ নির্দেশ করিতে পারিতেন না। কর্মবিশেষ নিত্য, নৈমিত্তিক বা কাম্য; কোনও কোনও স্থলে বচনে এরূপ নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক স্থলে সেরপ নির্দেশ নাই ; অথচ, সে সকল স্থলে, ততং কর্ম নিত্য বা নৈমিত্তিক বা কাম্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। বচনে নিত্যত্ব প্রভৃতির নির্দেশ না থাকিলে, কর্ম সকল নিত্য প্রভৃতি বলিয়া পরিগণিত হইবেক না, এ কথা বলা যাইতে পারে না। সন্ধ্যাবন্দন নিত্য কর্ম বলিয়া পরিগৃহীত; কিন্তু বচনে নিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ নাই। একোদ্দিউ শ্রাদ্ধ নিত্য ও নৈমিত্তিক বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু বচনে নিভ্য ও নৈমিত্তিক বলিয়া নির্দেশ নাই। একাদনীর উপবাস নিত্য ও কাম্য বলিয়া ব্যবস্থাপিত; কিন্তু বচনে নিত্য ও কাম্য বলিয়া নির্দেশ নাই। যে যে ছেতুতে কর্ম সকল নিত্য, নৈমিত্তিক বা কাম্য বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইবেক, শাস্ত্রকারেরা তৎসমুদ্র বিশিফরপে দর্শাইরা গিরাছেন; তদমুসারে সর্বত্ত নিত্যত্ব প্রভৃতি ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। স্নান, দান, জাতকর্ম, নান্দীপ্রাদ্ধ প্রভৃতি কতিপর স্থলে বচনে যে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এরূপ নির্দেশ আছে, তাহা বাহুল্যমাত্র; তাহা না থাকিলেও, তত্তৎ কর্ম্মের নিত্যত্ব প্রভৃতি

নিরূপণ পূর্ব্বোল্লিখিত সাধারণ নিয়ম দ্বারা হইতে পারিত। বচনে
নির্দেশ না থাকিলে, যদি নিত্যত্ব প্রভৃতি ব্যবস্থাপিত হইতে না পারে,
তাহা হইলে সন্ধ্যাবন্দন, একোদিট প্রাদ্ধ, একাদশীর উপবাস,
ইত্যাদির নিত্যত্ব প্রভৃতি ব্যবস্থাপিত হইতে পারে না। বচনে নিত্য,
নৈমিত্তিক, কাম্য এরূপ নির্দেশ থাকুক, বা না থাকুক, বিধিবাক্যে
নিত্যশদপ্রয়োগ, লঙ্মনে দোবক্র্যতি প্রভৃতি হেতু থাকিলে, সেই বিধি
অনুযায়ী কর্ম নিত্য বলিয়া পরিগণিত হইবেক; বিধিবাক্যে কলক্র্যতি
থাকিলে, সেই বিধি অনুযায়ী কর্ম কাম্য বলিয়া পরিগণিত হইবেক;
বিধিবাক্যে নিমিত্ত বশতঃ যে কর্মের অনুষ্ঠান অনুমত হইবেক, তাহা
নৈমিত্তিক বলিয়া পরিগণিত হইবেক। অত্রব বচনে নিত্য,
নৈমিত্তিক, কাম্য ইত্যাদি শব্দে নির্দেশ না থাকিলে, বৈধ কর্মের
নিত্যত্ব প্রভৃতি সিদ্ধ হয় না, ইহা নিতান্ত অকিঞ্ছিৎকর কথা।
অপিচ.

"এ বিষয়ে কোনও গ্রন্থেরও সমতি দেখিতে পাওয়া যায় না"।
তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের এই নির্দেশ অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক মাত্র।
বিবাহের নিত্যত্ব বিষয়ে অতি প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থের সম্মতি লক্ষিত
হইতেছে। যথা,

"রতিপুভ্রধর্মার্থত্বন বিবাহস্তিবিধঃ তত্র পুভ্রার্থে। দিবিধঃ নিত্যঃ কামাশ্চ তত্র নিত্যে প্রজার্থে স্বর্ণঃ শ্রোভ্রিরো বরঃ ইতানেন স্বর্ণা মুখ্যা দর্শিত্য (৭২)।"

বিবাহ ত্রিবিধ রত্যর্থ, পুত্রার্থ ও ধর্মার্থ; ওল্পটো পুত্রার্থ বিবাহ দিবিধ নিত্য ও কাম্য; তদ্মধ্যে নিত্য পুত্রার্থ বিবাহে সবর্না কন্যা মুখা, ইহা "সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ো বরঃ" এই বচন দারা দর্শিত হইয়াছে।

এম্বলে বিজ্ঞানেশ্বর অসন্দিশ্ধ বাক্যে বিবাহের নিভাত্ব স্থীকার করিয়া গিয়াছেন। অভএব, ভর্কবাচম্পতি মহাশয়কে অগভ্যা স্থীকার করিতে

<sup>(12)</sup> মিডাকরা, আচারাধ্যায়।

হইতেছে, বিবাহের নিত্যত্বব্যবস্থা বিষয়ে অস্ততঃ মিতাক্ষরানামক গ্রন্থের সম্মতি আছে। কেতিকের বিষয় এই, তিনি মিতাক্ষরার উপরি উদ্ধৃত অংশের

> "রেভিপুত্রধর্মার্পড়েন বিবাছজ্রিবিধঃ"। বিবাহ ত্রিষির রভার্থ, পুকার্থ ও ধর্মার্থ।

এই প্রথম বাক্যটি বিবাহের কাম্যত্বসংস্থাপনপ্রকরণে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন (৭৩); কিন্তু উহার অব্যবহিত পরবর্তী

"তত্ত্ব পুজার্থে দ্বিবিধঃ নিত্যঃ কামাশ্চ"।
তন্মধ্যে পুজার্থ বিবাহ দ্বিধ নিত্য ও কাম্য।
এই বাক্যে, নিত্য কাম্য ভেদে বিবাহ দ্বিবিধ, এই যে নির্দেশ আছে,
অনুগ্রাহ করিয়া দিব্য চক্ষে ভাছা নিরীক্ষণ করেন নাই।

বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব বিষয়েও প্রাসিদ্ধ এন্তের সম্মতি দৃই হইতেছে। যথা,

"অধিবেদনং ভার্যান্তরপরিতাহঃ অধিবেদননিমিভাগুপি দ এবাং সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্তা বন্ধার্যপ্রাপ্রিয়ংবদা। স্ত্রীপ্রস্কাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথেতি॥ (৭৪)।

পূর্বপরিণীতা জীর জীবদ্দশায পুনরায় দারপরিপ্রহের নাম অধিবেদন। যে সকল নিমিত বশতঃ অধিবেদন করিতে পারে, যাজ্ত-বল্ট্য তৎসমুদ্দের নির্দেশ করিয়াছেন। যথা, জ্ঞী সুরাপায়িণী, চিররোগিণী, বড়ভিচারিণী, বজ্যা, অর্থনাশিনী, অপ্রিয়বাদিনী, কন্যামাত্রপ্রস্বিনী, ও পরিছেষিণী হইলে, পুনরায় দারপরিপ্রহ্ করিবেক।

<sup>(</sup>৭৩) এতৎ সর্জ্যনিভিদ্যায় বিজ্ঞানেখারেণ মিতাক্ষরায়ামাচারাধ্যাহে রুতিপুল্ধর্মার্থজ্বেন বিবাহজিবিধ ইত্যুক্তম্। বহুবিবাহবাদ, ১০পৃষ্ঠা। এই সকল অনুধাবন করিয়া বিজ্ঞানেখন, মিতাক্ষরার আচারাধ্যাহে "রুতিপুল্ডধর্মার্থজ্বেন বিবাহজিবিধঃ" এই কথা বলিয়াছেন। (৭৪) পরাশর্ভাষ্য, বিভীয় অধ্যায়।

"অধিবেদনং দিবিধং ধর্মার্থং কাম।র্থঞ্চ তত্র পুজোৎপত্যাদিধর্মার্থে পূর্ব্বোক্রানি মন্তপত্বাদীনি নিমিত্তানি কামার্থে তু ন ভারপেক্ষিতানি (৭৫)।"

"দ্বিধং স্থিবেদনং ধর্মার্থং কামার্থঞ্চ তত্র পুজোৎপত্যাদি-ধর্মার্থে প্রাঞ্চকানি মন্তপত্বাদীনি নিমিত্তানি কামার্থে তুন তাত্র-প্রেক্ষিতানি (৭৬)।"

অধিবেদন ছিবিধ ধর্মার্থ ও কামার্থ; তাহার মধ্যে পুজোৎপত্তি প্রজ্ঞার্থ অধিবেদনে পুর্বোক্ত স্কুরাপানাদিরপ নিনিত্তঘটনা আবিশ্যক; কামার্থ বিবাহে সে সকলের অপেকা করিতে হর না।

"এডন্নিমিতাভাবে নাধিবেতব্যেত্যা**হ আপস্তহঃ** ধর্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নাক্তাং কুকীত (৭৭)।"

আপত্তম কহিয়াছেন, এই সকল নিমিত না ঘটিলে আধিবেদন করিতে পারিবেক না; যথা, যে জীর সহযোগে ধর্মাকার্য্য ও পুত্র-লাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্বে অন্য জী বিবাহ করিবেক না;

#### এক্শণে

- ১। "যে সকল নিমিত্ত বশতঃ অধিবেদন করিতে পারে।"
- ২। "ধর্মার্থ অধিবেদনে পূর্কোক্ত সুরাপানাদিরপ নিমিত ঘটনা আবস্থাক"।
- ০। "এই সকল নিমিত্ত না ষটিলে অধিবেদন করিতে পারিবেক না''।
  ইত্যাদি লিখন দারা, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ কত
  বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব বিষয়ে পরাশরভাষ্য, বীরমিজোদর ও চতুর্বিংশতিস্মৃতিব্যাখ্যা এই সকল এন্থের সম্মতি আছে কি না, তাহা সর্বশাস্ত্রবেতা তর্কবাচম্পতি মহোদয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।
  অপরঞ্চ.

''অতএব প্রমাণপ্রদর্শন ব্যতিরেকে অবদয়িত ঐ ত্রৈবিধাব্যবস্থা তদীয় বাক্যে বিশ্বাসকারী সংক্ষতানভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকটেই ক্যোভা পাইবেক, প্রমাণপরতন্ত্র ভান্ত্রিকদিগের নিকটে নছে"।

<sup>(1</sup>৫) পরাশরভাষ্য, ছিতীয় অধ্যায়।

<sup>(</sup>१९) बीद्रमिट्यां एम् ।

<sup>(</sup>१७) हजूर्सिः निष्कृषिता था।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বে যেরপ দর্শিত হইরাছে, ভদমুদারে বিবাহের ত্রৈবিধ্যব্যবস্থা প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক, অথবা প্রমাণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে, অবলম্বিত হইরাছে, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবন। তর্কবাচম্পতি মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমার অবলম্বিত ব্যবস্থা তাল্ত্রিকদিণের নিকটে শোভা পাইবেক না। কিন্তু, আমার সামান্য বিবেচনায়, তাল্ত্রিক মাত্রেই প্রব্রহা অপ্রান্থ করিবেন, এরপ বোধ হয় না; তবে যাঁহার! তাঁহার মত যোর তাল্ত্রিক, তাঁহাদের নিকটে উহা প্রান্থ হইবেক, এরপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না।

বিবাহের নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডন করিয়া, তর্কবাচম্পত্তি মহাশয় প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন,

"ইত্থং বিবাহস্ত কেবলনিতাজং কেবলনৈমিত্তিকজঞ্চ ত্রৈবিধ্যাবিভাজকোপাধিতয়া তেন যথ প্রমাণমন্তরে গৈব কম্পিতং তথ প্রতিক্ষিপ্তং তচ্চ দ্বিশকটপুস্তকভারাহরণেন উপদেশসহস্রানুসর-ণেন বা তেন সমাধেরম্ (৭৮)।"

এইরপে বিদ্যাদাগর, প্রমাণ ব্যতিরেকেই, তৈরবিধ্যবিভাজক উপাধি স্বরূপে, যে বিবাহের কেবলনিত্যন্ত ও কেবলনৈনিতিকত্ব কম্পানা করিয়াছেন, তাহা থভিত হইল। এক্ষণে তিনি, দুই গাড়ী পুস্তক আহরণ অথবা সহস্র উপদেশ গ্রহণ করিয়া, তাহার সমাধান করুন।

তর্কবাদস্পতি মহাশয়, দয়া করিয়া, আমায় যে এই উপদেশ
দিয়াছেন, তজ্জয় তাঁহাকে ধয়য়বাদ দিতেছি। আমি তাঁহার
মত সর্পজ্জ নহি; স্কুতরাং, পুস্তকবিরহিত ও উপদেশনিরপেক হইয়া,
বিচারকার্য্য নির্বাহ করিতে পারি, আমার এরপ সাহস বা এরপ
অভিমান নাই। বস্তুতঃ, তাঁহার উত্থাপিত আপত্তি সমাধানের
নিমিত্ত, আমায় বহু পুস্তুক দর্শন ও সংশয়স্থলে উপদেশ প্রহণ
করিতে হইয়াছে। তিনি আত্মীয়তাভাবে ঈদুশ উপদেশ প্রদান না

<sup>(</sup>१४) वद्दविवाश्वाम, ১৯ शृष्टी।

করিলেও, আমায় ভদনুরূপ কার্য্য করিতে হইত, ভাষার সন্দেহ তর্কবাচম্পতি মহাশয় সবিশেষ অবগত ছিলেন, এজন্য পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমি সংস্কৃতপাঠশালা হইতে এক গাড়ী পুস্তক আহরণ করিয়াছি (৭৯)। কিন্তু, দেখ, তিনি কেমন সরল, কেমন পরছিতৈয়ী; এক গাড়ী পুস্তক পর্য্যাপ্ত ছইবেক না, যেমন বুঝিতে পারিয়াছেন, অমনি ছই গাড়ী পুস্তক আহরণের উপদেশ দিরাছেন। কিন্তু, হুর্ভাগ্য বশতঃ, আমি যে সকল পুস্তক আহরণ করিরাছি, আমার আশক্কা হইতেছে, ভাহা হুই গাড়ী পরিমিত হইবেক না; বোধ হয়, অথবা বোধ হয় কেন, একপ্রকার নিশ্চয়ই, কিছু ন্যুন হইবেক ; স্থুতরাং সম্পূর্ণ ভাবে তদীয় তাদৃশ নিরুপম উপদেশ পালন করা হয় নাই; এজন্য, আমি অতিশয় চিন্তিত, ছুংখিত, লজ্জিত, কুঠিত ও শক্ষিত হইতেছি। দয়াময় তর্কবাচম্পতি মহাশায়, যেরূপ দরা করিয়া, আমায় ঐ উপদেশ দিরাছেন, যেন দেইরূপ দরা করিয়া, আমার এই অপরাধ মার্জনা করেন। আর, এম্থলে ইছাও নির্দেশ করা আবশ্যক, যদিও তদীয় উপদেশের এ অংশে আমার কিঞিং ক্রটি হইয়াছে; কিন্তু অপর অংশে, অর্থাৎ তাঁহার উত্থাপিত আপ-ত্তির সমাধান বিষয়ে, যত্ন ও পরিশ্রমের ক্রটি করি নাই। স্ক্তরাং দে বিষয়ে মহানুভাব তর্কবাচম্পতি মহোদয় আমায় নিতান্ত অপরাধী করিতে পারিবেন, এরপ বোধ হয় না।

<sup>(</sup>৭৯) গ্ৰন্থী ভৰতি পণ্ডিত ইত্যুক্তিমনুস্ত্যু সংস্কৃতপাঠশালাতো গৃগীত-শক্টভারপুস্তকেন। বহুবিবাহবাদ, ১৩ পৃষ্ঠা।

যাহার অনেক গ্রন্থ আছে সে পণ্ডিতপদবাচ্য, এই টক্তির অনুসর্ণ ক্রিয়া, সংস্কৃতপাঠশালা হইতে এক গাড়ী পুত্তক লইয়া গিয়াছেন।

## বষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ঐাযুত তারানাথ তর্কবাচম্পতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,

"ইচ্ছারা নিরক্কশন্তাক্র যাবদিচ্ছং তাবদ্বিবাহস্যোচিতরাং (১)।"
ইচ্ছার নিয়ামক নাই, অতএব যত ইচ্ছা বিবাহ করা উচিত।
এই ব্যবস্থার অথবা উপদেশবাক্যের সৃষ্টিকর্ত্তা তর্কবাচম্পতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছি, এবং আশীর্কাদ করিতেছি, তিনি চিরজীবী হউন এবং এইরপ সদ্ব্যবস্থা ও সত্ত্পদেশ দ্বারা স্বদেশীয়দিশের সদাচারশিক্ষা ও জ্ঞানচক্ষুর উদ্মীলন বিষয়ে সহায়তা করিতে থাকুন। তাঁহার মত স্ক্রম বৃদ্ধি, অগাধ বিদ্যা ও অন্তুত সাহস ব্যতিরেকে, এরপ অভূতপূর্বে ব্যবস্থার উদ্ভব কদাচ সম্ভব নহে। তদপেক্ষা স্থানবৃদ্ধি, ন্যুনবিদ্যা, ন্যুনসাহস ব্যক্তির, "যত ইচ্ছা বিবাহ করা উচিত," কদাচ ঈদৃশ ব্যবস্থা দিতে সাহম হয় না; তাদৃশ ব্যক্তি, অত্যন্ত সাহসী হইলে, "যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে," কথকিং এরপ ব্যবস্থা দিতে পারেন। যাহা হউক, তিনি যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা কত দূর সঙ্গত, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, নিত্য, নৈমিত্তিক, নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে বিবাহ চতুর্বিষ। ত্রক্ষচর্য্য সমাধানের পর, গুৰুগৃহ হইতে স্বগৃহ প্রত্যাগমন পূর্বক, যে বিবাহ করিবার বিবি আছে, তাহা নিত্য বিবাহ। যথা,

গুরুণা মুমতঃ স্নাত্মা সমারতো যথাবিধি।
উদ্বেত দিজো ভার্যাৎ সবর্ণাৎ লক্ষণান্বিতাম্ ॥৩।৪। (২)
দিজ, গুরুর অনুজ্ঞালাভান্তে, যথাবিধানে স্থান ও সমাবর্ত্তন
করিয়া, সজাতীয়া স্থলকণা ভার্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

<sup>(&</sup>gt;) वद्यविवास्वाम, ७१ शृक्षे।

<sup>(</sup>१) मनूमः हिणा।

পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতং, তাহার জীব-দ্দশায় পুনরায় যে বিবাহ করিবার বিধি আছে, তাহা নৈমিত্তিক বিবাহ। যথা,

স্থরাপী বাাধিতা ধূর্তা বন্ধ্যার্থয়াপ্রিয়ং বদা। স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেভব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা॥ ১।৭৩। (৩)॥"

যদি ক্রী সুরাপায়িণী, চিররোগিণী, ব্যক্তিচারিণী, বন্ধা, অর্থনাশিনী, অঞ্জিরাদিনী, কন্যামাত্রপ্রসাবিনী ও পতিছেষিণী হয়, তৎ সত্তে অধিবেদন, অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ, করিবেক।

পুত্রনাভ ও ধর্মকার্য্যাখন গৃহস্থাশ্রামের প্রধান উদ্দেশ্য ; পুত্রলাভ ব্যভিরেকে পিতৃঋণের পরিশোধ হয় না ; যজ্ঞাদি ধর্মকার্য্য
ব্যভিরেকে দেবঋণের পরিশোধ হয় না । ক্রী বন্ধ্যা, ব্যভিচারিণী,
স্করাপায়িণী প্রভৃতি হইলে, গৃহস্থাশ্রমের তুই প্রধান উদ্দেশ্য সম্পন্ন
হয় না ; এজন্ত, শান্তকারেরা পূর্ব্বপরিণীতা জ্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি
নিমিত্ত ঘটিলে, তাহার জীবদ্দশায় পুনরায় দারপরিএহের বিধি
দিয়াছেন । গৃহস্থাশ্রম সম্পাদন কালে, যত বার নিমিত্ত ঘটিবেক,
তত বার বিবাহ করিবার অধিকার ও আবশ্যকতা আছে । যথা,

অপুত্রঃ সন্ পুনর্দারান্ পরিণীয় ততঃ পুনঃ। পরিণীয় সমুৎপাদ্য নোচেদা পুত্রদর্শনাৎ। বিরক্তশেচদ্বনং গচ্ছেৎ সন্ত্যাসং বা সমাশ্রয়েৎ (৪)॥

প্রথমপরিণীতা জীতে পুত্র না জনিলে, পুনরায় বিবাহ করিবেক; তাহাতেও পুত্র না জনিলে, পুনরায় বিবাহ করিবেক; এইরপে, যাবৎ পুত্রলাভ না হয়, তাবৎ বিবাহ করিবেক; আরু, এই অবস্থায় যদি বৈরাগ্য জন্মে, বনগমন অথবা সহ্যাস অবলম্বন করিবেক।

শান্ত্রকারেরা, যাবৎ নিমিত্ত ঘটিবেক তাবৎ বিবাহ করিবেক, এইরূপ

<sup>(°)</sup> যাজ্ঞবল্জাসংহিতা। (৪) বীরমিত্রোদর ও বিধানপারিজাতগৃত স্মৃতি।

বিধি প্রদান করিয়া, নিমিত্ত না ঘটিলে পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবেক না, এইরূপ নিষেধও প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা,

ধর্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত। ২া৫।১২। (৫)

যে জ্রীর সহযোগে ধর্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্বে অন্যক্ষী বিবাহ করিবেক না।

এই শাস্ত্র অনুসারে, পুত্রলাভ ও ধর্মকার্য্য সম্পন্ন হইলে, পূর্ব্বপরিণীতা জ্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় দারপরিএহে পুরুবের অধিকার নাই।
পূর্ব্বপরিণীতা জ্রীর মৃত্যু হইলে, গৃহস্থ ব্যক্তির পুনরায় দারপরিএহ আবশ্যক; এজন্ত, শাস্ত্রকারেরা তাদৃশ স্থলে পুনরায় যে বিবাহ
করিবার বিধি দিয়াছেন, তাহা নিতানৈমিত্তিক বিবাহ। যথা,

ভাষ্যারৈ পূর্বেমারিগৈ দল্ভাগ্নীনন্ত্যকর্মণি ৷ পুনন্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ ॥ ৫।১৬৮। (৬)

পূর্মেতা জ্ঞার যথাবিধি অভ্যেতিক্রিয়া ব্রীনর্কাহ করিয়া, পুনরায় দারপরিগ্রহ ও পুনরায় অগ্নাধান করিবেক।

এইরপে শাস্ত্রকারের।, গৃহস্থাশ্রমের প্রধান ছুই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, নিত্য, নৈমিত্তিক, নিত্যনৈমিত্তিক এই ত্রিবিধ বিবাহের বিধি প্রদর্শন করিয়া, রতিকামনায় পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জ্পীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহপ্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে যে অসবর্ণাবিবাহের বিধি প্রদান করিয়া-ছেন, তাহা কাম্য বিবাহ। যথা,

সবর্ণাত্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি। কামতস্ত প্রব্রতানামিমাঃ স্থাঃ ক্রমশোইবরাঃ।৩।১২। (৭) দিজাতিদিনের প্রথম বিবাহে সর্বর্ণা কন্যা বিহিতা; কিন্তু যাহার।

<sup>(</sup>৫) আপত্তমীয় ধর্মাসূত্র।

<sup>(</sup>७) मनूमःश्रिजा।

<sup>(</sup>१) मनूमः हिछ।।

কাম বশতঃ বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অমুলোম ক্রমে অসবর্ণা বিবাহ করিবেক।

াতিকামনায় অসবর্ণাবিবাছে প্রবৃত্ত ছইলে, পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীর দম্মতিগ্রহণ আবশ্যক। যথা,

একামুৎক্রম্য কামার্থমন্যাৎ লব্ধুং য ইচ্ছতি। সমর্থস্তোষয়িত্বার্থিঃ পূর্ব্বোঢ়ামপরাং বহেৎ (৮)॥

যে ব্যক্তি ক্ষী সত্ত্বে কাম বশতঃ পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, সে সমর্থ হইলে, অর্থ ধারা পূর্ব্বপরিণীতা ক্ষীকে সক্তট করিয়া, অন্যান্ত্রী বিবাহ করিবেক।

শান্ত্রকারেরা কামুক পুরুষের পক্ষে অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন বর্চে;
কিন্তু সেই সঙ্গে পূর্ব্ব জ্রীর সম্মতিগ্রহণরূপ নিরম বিধিবদ্ধ করিয়া, কাম্য বিবাহের পথ একপ্রকার কদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, বলিতে হইবেক; কারণ, হিতাহিতবাধ ও সদসদ্বিবেচনাশক্তি আছে, এরূপ কোনও জ্রীলোক, অর্থলোভে, চির কালের জন্ম, অপদস্থ হইতে ও সপত্নীযন্ত্রণা-রূপ নরকভোগ করিতে সম্মত হইতে পারে, সম্ভব বোধ হয় না।

বিবাহবিষয়ক বিধি সকল প্রাদর্শিত হইল। ইহা দারা স্পাট প্রাতীয়মান হইতেছে, গৃহস্থাপ্রামের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে দারপরিগ্রহ নিতান্ত আবশ্যক। মনু কহিয়াছেন,

> অপত্যং ধর্মকার্য্যাণি শুক্রমা রতিরুভ্না। দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মশ্চ হ॥ ৯।২৮। (৯)

পুজোৎপাদন, ধর্মকার্য্যের অনুষ্ঠান, শুক্তাষা, উত্তম রতি এবং পিতৃলোকের ও আপনার বর্গলাভ এই সমস্ত জীর অধীন। প্রথমবিবাহিতা স্ত্রীর দ্বারা এই সকল সম্পন্ন হইলে, তাহার জীবদ্দশার পুনরার বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিশের অভিমত নহে। এজন্য, আপস্তম্ব

<sup>(</sup>৮) স্থৃতিচন্দ্রিকা পরাশরভাষ্য মদনপারিকাত প্রভৃতি ধৃত দেবলবচন।

<sup>(</sup>३) मनूत्रः हिणा।

তাদৃশ স্থলে স্পট বাক্যে বিবাহের নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি দোষ বশতঃ পুল্রোৎপাদনের অথবা ধর্মকার্য্যানুষ্ঠানের ব্যাঘাত ঘটিলে, শাস্ত্রকারেরা তাদৃশ জ্রীর জীবদ্দশার পুনরার দার পরিএহের বিধি দিরাছেন। পুরোৎপাদনের নিমিত্ত, যত বার আক শ্যক, বিবাহ করিবেক; অর্থাৎ প্রথমপরিণীতা স্ত্রী পুত্রবতী না হইলে, ভং সত্তে বিবাহ করিবেক; এবং দিতীয়পরিণীতা স্ত্রী পুত্রবতী ন ছইলে, পুনরার বিবাহ করিবেক; এইরূপে, যাবৎ পুত্রলাভ না হর তাবৎ বিবাহ করিবেক। আর, যদি প্রথমপরিণীতা জ্রীর সহযোগে কোনও ব্যক্তির রতিকামনা পূর্ণ না হয়, সে রতিকামনা পূর্ণ করিবাঃ নিমিত্ত, পূর্ব্বপরিণীতা স্বর্ণা স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক, অসবর্ণ বিবাহ করিবেক। অতএব, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিউ বশতঃ, অথবা উৎকট রতিকামনা বশতঃ, গৃহস্থ ব্যক্তির বহু বিবাহ সম্ভব; এই ছুই কারণ ব্যতিরেকে, একাধিক বিবাহ শাস্তানুসারে কোনও ক্রমে সম্ভবিতে পারে না। উক্ত প্রকারে বহু বিবাহ সম্ভব হওয়াতে, কোনও কোনও ঋষিবাক্যে এক ব্যক্তির বহু বিবাহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,

অগ্নিশিষ্টাদিশুশ্ৰুষাং বহুভাৰ্য্যঃ স্বৰ্ণয়া। কারয়েভদ্বত্বং চেজ্জোষ্ঠয়া গহিতান চেৎ (১০)॥

যাহার অনেক ভার্ম্যা থাকে, সে ব্যক্তি অগ্নিপ্তঞ্জাষা অর্থাৎ অগ্নিব্দি মজানুষ্ঠান, ও শিফ্তপ্তঞ্জাষা অর্থাৎ অতিথি অভ্যাগত প্রভৃতির পরিচর্ম্যা সবর্ণা জ্ঞী সমভিব্যাহারে সম্পন্ন করিবেক; আর, যদি সবর্ণা বহু ভার্ম্যা থাকে, জ্যেষ্ঠা সমভিব্যাহারে সম্পন্ন করিবেক, যদি সে ধর্মাকার্য্যে অযোগ্যভাপ্ততিপাদক দোষে আক্রান্ত না হয়।

এই রূপে, যে যে স্থলে বহুভার্য্যাবিবাছের উল্লেখ দৃট ছইবেক, পূর্ব্ব পরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত অথবা উৎকট রতিকামনা এ বহুভার্য্যাবিবাহের নিদান বলিয়া বুঝিতে ছইবেক। বস্তুতঃ, বর্থন

<sup>(</sup>১০) বিধানপারিজাতগৃত কাত্যায়নব্চন।

পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত ঘটলে, তাহার জীবদ্দশার পুনরায় সবণা বিবাহের বিধি দৃষ্ট হইতেছে; যথন ভাদৃশ নিমিত না ঘটিলে, সবর্ণা বিবাহের স্পৃষ্ট নিবেধ লক্ষিত হইতেছে; এবং যখন উংকট রতিকামনার বশবর্ত্তী হইয়া, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাছ করিতে উপ্তত হইলে, কেবল অসবর্ণা বিবাহের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে, তথন যদৃষ্ঠাক্রেমে যত ইচ্ছা স্বর্ণা বিবাহ করা শাস্ত্র-কারদিশের অনুমোদিত কার্য্য, ইহা প্রতিপন্ন হওয়া অসম্ভব। অতএব, "ইচ্ছার নিয়ামক নাই, যত ইচ্ছা বিবাহ করা উচিত," তর্কবাচ-স্পতি মহাশারের এই সিদ্ধান্ত কত দূর শাস্ত্রানুমত বা ভারোনুগত, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তদীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে, विवाह कता श्रुकारक मन्त्रूर्ग इक्ताधीन; व्यर्थाए हेक्ता हत निवाह করিবেক, ইচ্ছা না হয় বিবাহ করিবেক না; অথবা যত ইচ্ছা বিবাহ করিবেক। কিন্তু, পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, চতুর্বিধ বিবাহের মধ্যে নিভ্য, নৈমিভিক, নিভানৈমিভিক এই ত্রিবিধ বিবাহ পু্কবের ইচ্ছাধীন নহে; শাস্ত্রকারেরা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া তত্তৎ বিবাহের স্পাঠ বিধি প্রাদান করিয়াছেন; এই ত্রিবিধ বিবাহ না করিলে, গৃহস্থ ব্যক্তিকে প্রভ্যবায়গ্রস্ত হুইতে হয়। তবে, রভিকামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর সম্মতি এছণ পৃর্ব্বক, যে অসবর্ণা বিবাহ করিবার বিধি আছে, কেবল ঐ বিবাহ পুক্ষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে তাদৃশ বিবাহ করিবেক, ইচ্ছা না ছইলে তাদৃশ বিবাহ করিবেক না; তাদৃশ বিবাহ না করিলে, প্রভাবারগ্রন্ত হইতে হইবেক না। অতএব, বিবাহ মাত্রই পুক্ষের ইচ্ছারীন, ইহা নিতান্ত অকিঞ্চিংকর কথা। আর, বিবাহ বিবরে ইচ্ছার নিয়ামক নাই, ইহা অপেক্ষা অদার ও উপহাসকর কথা আর কিছুই ছইতে পারে না। পুত্রলাভ ও ধর্মকার্য্য সম্পন্ন ছইলে, পূর্বদর্শিত আগন্তম্বচন দারা পূর্বপরিশীতা জীর দীবদ্দশায় পুনরায় দবর্ণা বিবাহ

এক বারে নিষিদ্ধ হইয়াছে; স্থতরাং, দে অবস্থায় ইচ্ছা অনুসারে পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার নাই। তবে, রতিকামনাস্থলে অসবর্ণাবিবাহ পুরুষের ইচ্ছার অধীন বটে; কিন্তু সে ইচ্ছারও নিয়ামক নাই এরপে নছে; কারণ, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রী সমত না ছইলে, কেবল পুৰুষের ইচ্ছায় তাদৃশ বিবাহ হইতে পারে না। অতএব বিবাহবিষয়ে পুৰুষ **সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্চ্, যত ইচ্চা হ**ইবেক, তত বিবাহ করা উচিত, ঈদৃশ অদৃষ্টার অঞাতপূর্ক ব্যবস্থা তর্কবাচ-স্পতি মহাশয় ভিন্ন অতা পণ্ডিতমন্য ব্যক্তির মুখ বা লেখনী হইতে নির্গত হইতে পারে, এরপে বোধ হয় না। প্রথমতঃ, তর্কবাচম্পতি মহাশয় শাস্ত্র বিষয়ে বহুদর্শী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন বটে; কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে তাঁহার ভাদৃশ অধিকার নাই; দ্বিতীয়তঃ, তিনি স্থিরবুদ্ধি লোক নহেন; তৃতীয়তঃ, ক্রোথে অন্ধ হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহায় বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় কলুষিত হইয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত কারণে, বিবাহবিষয়ক বিধিবাক্যসমূহের অর্থনির্ণয় ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে না পারিয়া, এবং কোনও কোনও স্থলে, বহু জায়া, বহু ভার্য্যা, অথবা ভার্য্যাশব্দের বহুবচনে প্রয়োগ দেখিয়া, ইচ্ছাধীন বহু সবর্ণা বিবাহ সম্পূর্ণ শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবহার ও উচিত কর্ম বলিয়া ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অতঃপর, তর্কবাচম্পতি মহাশার, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহের প্রামাণ্য সংস্থাপনের নিমিত্ত, যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎসমুদর ক্রমে উল্লিখিত ও আলোচিত হইতেছে।

''তশ্মাদেকো বহুবীর্বিন্দতে ইতি জ্রুতিঃ,

তশ্বাদেকন্য বহেবা জায়া ভবন্তি নৈকল্যৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ ইতি শ্রুতিঃ,

ভার্যাঃ কার্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্বেষাং শ্রেষ্ট্রাঃ স্থারিতি

"দায়ভাগস্ত্তপৈঠীনসিস্মৃতিশ্চ বিবাহক্রিয়াকর্মগতসংখ্যাবিশেব-বহুত্বং খ্যাপয়ন্তী একস্থানেকবিবাহং প্রতিপাদয়তি (১১)।"

"অতএব এক ব্যক্তি বহু ভাষ্যা বিবাহ করিতে পারে।" এই আচে, "অতএব এক ব্যক্তির বহু ভাষ্যা হইতে পারে, এক জীর সহ আর্থাৎ এক সঙ্গে বহু পতি হইতে পারে না।" এই শুচতি, এবং "সজাতীয়া ভাষ্যা সকলের পক্ষে মুখ্য কণ্প।" দায়ভাগদৃত এই গৈচীনসিমৃতি ছারা (১২) বিবাহ ক্রিয়ার কর্মাভূত ভাষ্যা প্রভৃতি পদে বহুবচনসন্থাব বশতঃ, এক ব্যক্তির আনেক বিবাহ প্রতিপন হই-তেছে"।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, এক ব্যক্তির অনেক বিবাহ হইতে পারে, ইহা কেহই অস্বীকার করেন না। পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, ন্ত্রীর বস্ক্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ, এক ব্যক্তির বহু স্বর্ণা বিবাহ সম্ভব,

<sup>(</sup>১১) वह्रविवाह्याम, २० शृष्टी।

<sup>(</sup>১২) তর্কবাচশাতি মহাশারের উলিখিত এই স্মৃতিবাক্য গৈঠীনসির বচন নহে; দায়ভাগে শঞ্জ ও লিখিতের বচন বলিয়া উদ্ধৃত হইগাছে। তিনি গৈঠীনসির বচন বলিয়া সর্বাত্ত নির্দেশ করিয়াছেন; এন্সন্য আমাকেও ঐ ভাত্তিসূলক নির্দেশের জনুসর্গ করিতে হইল।

আর, উৎকট রতিকামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, পুরুষ পূর্ব্বপরিণী চা সবর্ণা ভার্য্যার জীবদ্দশায়, তদীয় সম্মতি ক্রেমে, অসবর্ণা ভার্য্যা বিবাহ করিতে পারে; ইহা দারাও এক ব্যক্তির বহুভার্য্যাবিবাহ সন্তব। অতএব, ভর্কবাচম্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত বেদবাক্যদ্বয়ে যে বহু বিবাহের উল্লেখ আছে, তাহা ধর্মশাস্ত্রোক্ত বন্ধ্যাত্বপ্রভৃতিনিমিত্ত-নিবন্ধন, অথবা উৎকটরতিকামনামূলক, তাহার কোনও সংশয় নাই। উল্লিখিত বেদবাক্যদ্বয়ে সামান্যাকারে এক ব্যক্তির বহুভার্য্যাপরিগ্রহ সন্তব, এতন্মাত্র নির্দ্দেশ আছে; কিন্তু ধর্মশাক্রপ্রবর্ত্তক ঋষিরা, নিমিত নির্দেশ পূর্বক, এক ব্যক্তির বহুভার্য্যাপরিগ্রহের বিধি দিয়াছেন। অতএব, বেদবাক্যনির্দিষ্ট বহুভার্য্যাপরিগ্রহ ও ঋষিবাক্যব্যবস্থাপিত বহুভার্য্যাপরিপ্রহ একবিষয়ক; বেদে এক ব্যক্তির বহুভার্য্যাপরিপ্রহের যে উল্লেখ আছে, ধর্মশাস্ত্রে পূর্কপরিণীতা স্ত্রীর বস্ক্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত নির্দেশ পূর্বক, এ বহুভার্য্যাপরিগ্রহের স্থল সকল ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। বেদবাক্যের এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা কেবল আমার কণোল-কন্পিত অথবা লোক বিমোহনার্থে বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব তাৎপর্য্যব্যা**খ্যা নছে। পূর্ব্বতন এন্থক্ত**ারা এই ছুই বেদবাক্যের উক্তবিধ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। যথা,

''অথাধিবেদনম্। ভত্তকমৈতবেয়ব্রান্ধণে তম্মাদেকস্ম বহেব্যা জায়া ভবন্তি নৈকসৈত্র বহবঃ সহ পাত্র ইতি।

সংশদনামর্থ্যাৎ ক্রমেণ পতান্তরং ভবতীতি গমাতে অতএব নফৌ মতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতে। । পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥ ইতি মনুনা জ্রীণামপি পতান্তরং স্মর্থাতে। শুভান্তরম্পি তস্মাদেকো বহ্বীর্জায়া বিন্দৃত ইতি। নিমিত্তান্তাহ যাজ্ঞবন্দ্যঃ সুরাপী ব্যাধিতা গূর্ত্তা বন্ধার্যস্থারং বদা। স্ত্রীপ্রস্কাধিবেভব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথেতি॥ মনুরণি

মন্যপাসত্যব্ধতা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ। ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিং স্রার্থিয়ী চ সর্বানা॥ এতরিমিত্তাভাবে নাধিবেত্তব্যেত্যাহ আপস্তমঃ

ধর্ম প্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্বীত। অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াদিতি।

অস্তার্থঃ যদি এগমোচা স্ত্রী ধর্মেণ শ্রোভস্মার্তাগ্নিসাধ্যেন প্রজন্ম পুত্রপৌত্রাদিনা চ সম্পান। তদা নাক্যাং বিবহেৎ অক্সভরা-ভাবে অর্থ্যাধানাৎ প্রাহেবাচব্যেতি অন্ন্যাধানাৎ প্রাণিতি মুখ্য-কম্পাভিপ্রায়ং নোত্তরপ্রতিষেধার্থন্ অধিষেদনতা পুন্রাধান-নিমিত্রভানুপপত্তেঃ। স্মৃত্যন্ত্রেইপি

অপুভঃ সন্ পুনর্দারান্ পরিণীয় ততঃ পুনঃ। পরিণীয় সমুৎপাদ্য নোচেদা পুভ্রদর্শনাৎ।

বিরক্ত শেচদ্বং গচেছৎ সন্নাদং বা সমাত্র কৈতি ॥
অস্তার্থঃ প্রথমারাং ভার্মারামপুত্রঃ সন্ পুনর্দারান্ পরিণীর
পুত্রানুৎপাদরেদিতি শেষঃ তস্তামপি পুত্রানুৎপত্তে আ পুত্রনর্শননাৎ পরিণরেদিতি শেষঃ। স্পান্তমন্ত্রং (১০)।

তাত্পর অধিবেদনপ্রকরণ আরক হইতেছে। প্রতিবের বাক্ষণে উক্ত হইয়াছে, "তাতএব এক ব্যক্তির বহু ভার্যা ইইতে পারে, এক জার সহ অর্থাৎ এক সঙ্গে বহু পতি হইতে পারে না"। সহ অর্থাৎ এক সঙ্গে এই কথা বলাতে, ক্রমে অন্য পতি হইতে পারে, ইহা প্রতিয়মান হইতেছে। এই নিমিত, "আমী অনুদ্দেশ হইলে, মহিলে, ক্রীব স্থির হুইলে, সংসার ধর্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হুইলে, জীদিগের পুনর্কার বিবাহ করা শাক্ষবিহিত"। এই বচন

<sup>(</sup>১৩) बीव्रमिट्डां प्र

দ্বারা মনু ক্রীদিণের অন্য পতি বিধান করিয়াছেন। বেদান্তরেও উক্ত হইয়াছে, ''অতএব এক ব্যক্তি বহুভার্য্যাবিবাহ করিতে পারে''। যে সকল নিমিত্ত বশতঃ অধিবেদন করিতে পারে, যাজ্ঞবলক্য उदममुन्द्रात् निर्फिण कृतियादक्त । यथा, ''यनि खी खूतांशायिनी, हिन्दरमंतिनी, व्यक्तिहानिनी, वक्या, अर्थनानिनी, अधियवानिनी, कनामाज्ञ अमृतिनी अ পৃতিদেষিণী इस, एर मृत्यु अधितम्म अर्थार পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেক"। মনুও কহিয়াছেন, "যদি কী সুরাপায়িণী, ব্যক্তিচারিণী, সতত স্বামীর অভিপ্রামের বিপরীত-কারিণী, চিরুরোগিণী, অতিক্রুরস্বভাবা, ও অর্থনাশিনী হয়, তৎ সত্ত্বে অধিবেদন অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেক"। আপিওয় কহিলাছেন, এই সকল নিমিত্ত না ঘটিলে, অধিবেদন করিতে পারিবেক না। যথা, ''যে फीর সহযোগে ধর্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পান হয়, তথ সত্ত্বে অন্য ক্ষা বিবাহ করিবেক না। ধর্মকার্য্য অথবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না হইলে, অগ্নাধানের পুর্বের পুনরায় বিবাহ कतिरवक"। "अक्षाधारनत शूर्त्व", ब कथा वलात अखिआंय धरे, অগ্নাধানের পূর্বে বিবাহ করা মুখ্য কম্প; নতুবা অগ্নাধানের পর বিবাহ করিতে পারিবেক না, এরপ তাৎপর্য্য নছে; তাহা হইলে অধিবেদন অগ্নাধানের নিমিত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অন্য স্তিতেও উক্ত হইয়াছে, "প্রথমপরিণীতা স্কাতে পুত্র না জন্মিলে, পুনরায় বিবাহ করিবেক; তাহাতেও পুত্র না জন্মিলে, পুনরায় বিবাহ করিবেক; এইরূপে, যাবৎ পুরুলাভ না হয় তাবৎ বিবাহ করিবেক; আরু, এই অবস্থায় যদি বৈরাগ্য জন্মে, বনগমন অথবা সম্যাস অবলয়ন করিবেক''।

দেখ, মিত্রমিশ্র, অধিবেদনপ্রাকরণের আরম্ভ করিয়া, সর্বপ্রথম তর্কবাচস্পাতি মহাশায়ের অবলম্বিত বেদবাক্যম্বরকে অধিবেদনের প্রমাণস্বরূপ
বিহ্যস্ত করিয়াছেন; তৎপরে যে সকল নিমিত্ত ঘটিলে অধিবেদন
করিতে পারে, তৎপ্রদর্শনার্থ যাজ্ঞবল্ক্যবচন ও মনুবচন উদ্ধৃত
করিয়াছেন; পরিশেষে, ঐ সকল নিমিত্ত না ঘটিলে অধিবেদন
করিতে পারিবেক না, ইহা আপস্তম্ববচন দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া
গিয়াছেন। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, উল্লিখিত বেদবাক্যদ্বয়ে যে বহুভার্য্যাপরিপ্রহের নির্দ্দেশ আছে, মিত্রমিশ্রের মতে ঐ বহুভার্য্যাপরিপ্রহ অধিবেদনের নির্দ্দিশ লৈমিন্তনিবন্ধন হইতেছে কি না।

"অথ দ্বিতীয়বিবাহবিধানম্। তত্ৰ শ্ৰুতিঃ তিস্মানেকো বহ্বীৰ্জায়া বিন্দত ইতি। শ্ৰুতান্তরমণি

তশ্বাদেকস্ম বহ্বো জায়া ভবন্তি নৈকলৈয় বহবঃ সহ পত্র ইতি।

তদ্বিয়মাহাপ্তস্কঃ

ধর্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্বীত ৷ অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাণগ্র্যাধেয়াদিতি ॥

অস্থাৰ্থঃ যদি প্ৰাগ্তা স্ত্ৰী ধৰ্মেণ প্ৰজয়া চ সম্পন্ধা তদা নাম্যাং বিবহেৎ অমতৱাভাবে অগ্ন্যাধানাৎ প্ৰাক্ বোচবোতি। ত্ৰিভিৰ্মণবান্ জায়ত ইতি; নাপুত্ৰস্থ লোকোইন্তি ইতি ক্ষেতেঃ; স্মৃতিশ্চ,

অপুত্রঃ সন্ পুনর্দারান্ পরিণীয় ততঃ পুনঃ। পরিণীয় সমূৎপাদ্য নোচেদা পৃত্রদর্শনাৎ। বিরক্তশেচদ্বনং গচেছ্ৎ সক্ষাসং বা সমাশ্রয়েৎ॥

সুরাপী ব্যাধিল ধূর্তা বন্ধ্যার্থম্ব্যপ্রিয়ৎবদা। স্ত্রীপ্রস্থানিবেতব্যা পুরুষদ্বেষণী তথা (১৪)॥

আত্তপদ দিতীয়বিবার প্রকরণ আরক হইতেছে। এ বিষয়ে বেদে উক্ত হইয়াছে, "অতএব এক ব্যক্তি বহু ভার্ম্যা বিবাহ করিতে পারে"। বেদাভরেও উক্ত হইয়াছে, "অতএব এক ব্যক্তির বহু ভার্যা হইতে পারে; এক জ্বীর সহ অর্থাৎ এক সজে বহু পতি হইতে পারে না"। এ বিষয়ে আগতত্ব কহিয়াছেন, "যে জ্বীর সহযোগে ধর্মকার্য্য ও প্রকাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্বে আন্য জ্বীবিবাহ করিবেক না। ধর্মকার্য্য অথবা পুদ্রলাভ সম্পন্ন না হইলে, জ্ব্যাধানের পুর্বে পুনরায় বিবাহ করিবেক"। "ত্রিবিধ শ্বনে

<sup>(</sup>১৪) विधानभातिकाछ।

লাগপ্ত হয়", "অপুত্র ব্যক্তির সদাতি হয় না', এই চুই বেদবাক্য তাহার প্রনাণ, স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে, "প্রথম পরিণীতা স্থাতি পুত্র না জন্মিলে পুনরায় বিবাহ করিবেক; তাহাতেও পুত্র না জন্মিলে পুনরায় বিবাহ করিবেক; এই ক্রপে, যাবৎ পুত্রলাভ না হয়, তাবৎ বিবাহ করিবেক; আরে এই অবস্থায় যদি বৈরাগ্য জন্মে, বনগনন অথবা সন্থাস অবলয়ন করিবেক''। যাজ্ঞবেক্ত্য কহিয়াভ্নে, "যদি ক্রা স্থ্রাপানিণী, চির্রোগিণী, ব্যক্তিচারিণী, বন্ধ্যা, অর্থনাশিনী, অপ্রিথবাদিনী, কন্যামাত্রপ্রমবিনী, ও পতিষ্থেষিণী হয়, তৎসত্ত্বে অবিবেদন অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেক।

একণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, তর্কবাচম্পতি মহাশ অবলম্বিত বেদবাক্যন্ধরে যে বহুভার্য্যাপরিপ্রহের নির্দেশ আছে, মি মিশ্রের স্থার, অনন্তভ্যের মতেও ঐ বহুভার্য্যাপরিপ্রহ অবিবেদদে নির্দ্ধিনীমিত্তনিবন্ধন হইতেছে কি না।

কিঞ্চ,

''তস্মাদেকস্ম বহেরা জায়া ভবন্তি নৈক্**স্যে** বহবঃ সহ পতরঃ''।

অতএব এক ব্যক্তির বহু দায়্যি হইতে প্রারে, এক স্ত্রীর সহ অথাধ এক সঙ্গে বহু পতি হইতে পিরে না।

এই বেদাংশ যে উপাখ্যানের উপসংহারতরপ, তাহা সমগ্র উদ্ব হইতেছে; তদ্দুটে, বোধ করি, ভর্কবাচম্পতি মহাশয়ের বিভগ্রাপ্রার্থ নির্ভ হইতে পারে।

"ঋক্ চ বা ইদমগ্রে সাম চান্তাম্। সৈব নাম খগাসীৎ
আমো নাম সাম। সা বা ঋক্ সামোপাবদৎ মিথ্নং
সম্ভবাব প্রজাত্যা ইতি। নেতাত্ত্ববীৎ সাম জ্যায়ান্
বা আতা মম মহিমেতি। তে দ্বে ভূজোপাবদতাম্।
তে ন প্রতি চন সম্বদত। তাল্লিন্সো ভূজোপাবদন্।
যৎ তিস্তো ভূজোপাবদন্ তত্তিস্তিঃ সমভবৎ।
যতিস্তিঃ সমভবৎ তুমাতিস্তিঃ স্তবন্ধি তিস্তি-

রুদ্যায়ন্তি। তিসুভিছি দাম সন্মিতং ভবতি। তন্মাদেকক্ষ বহ্বেয় জায়া ভবন্তি নৈকক্ষৈ বহবঃ সহ পত্রঃ (১৫)।"

পুর্কে থাক্ ও সাম পৃথক্ ছিলেন। খাকের নাম সা, সামের নাম অম। থাক্ সামের নিকটে গিয়া বলিলেন, আইস, আমরা সন্তানাৎপাদনের নিমিত উভয়ে সহ্বাস করি। নাম কহিলেন, না; ভোমার অপেকা আমার মহিমা অধিক। তৎপরে তুই থাক প্রার্থনা করিলেন। সাম তাহাতেও সম্মত হইলেন না। অনম্বর জিন থাক্ প্রার্থনা করিলেন। যেহেতু তিন থাক্ প্রার্থনা করিলেন। যেহেতু সাম জিন থাকের সাম তাঁহাদের সহ্বাসে সম্মত হইলেন। যেহেতু সাম জিন থাকের সহিত মিলিত হইলেন, এজন্য সামগোরা জিন থাক্ দারা যজে স্তুতিগান করিয়া থাকেন। এক সাম জিন থাকের তুল্য। অতথ্য এক ব্যক্তির বহু ভার্যা হইতে পারে, এক জীর একসংক্ষেবহু পতি হইতে পারে না।

এই বেদাংশকে প্রকৃত উপাধ্যানের আকারে পরিণত করিয়া, তদীয় তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইতেছে। "সামনাথ বাচম্পতির ঋক্ষুন্দরী, ঋক্মোহিনী ও ঋক্বিলাসিনী নামে তিন মহিলা ছিল। একদা, ঋক্ষুন্দরী, সামনাথের নিকটে গিয়া, সম্ভানোৎপত্তির নিমিত্ত সহবাস প্রাথনা করিলেন। তুমি নীচাশয়া অথবা নীচকুলোন্ডবা, আমি তোমার সহিত সহবাস করিব না, এই বলিয়া সামনাথ অস্থীকার করিলেন। পরে ঋক্ষুন্দরী ও ঋক্মোহিনী উভয়ে প্রার্থনা করিলেন; সামনাথ তাহাতেও সম্মৃত হইলেন মা। অনন্তর, ঋক্ষুন্দরী, ঋক্মোহিনী ও ঋক্বিলাসিনী তিন জনে সমবেত হইয়া প্রার্থনা করিলে, সামনাথ তাহাদের সহিত সহবাসে সম্মৃত হইলেন"। এই উপাধ্যান দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ধ হইতে পারে, সামনাথবাচম্পতির তিন মহিলা ছিল; কোনও কারণে বিরক্ত হইয়া, তিনি তাহাদের সহবাসে পরামুধ

<sup>(</sup>১৫) ঐতবেয় বান্ধণ, তৃতীয় পঞ্চিকা, বিতীয় অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ থও। গোপ্থ বান্ধণ, উত্তর স্থাগ, তৃতীয় প্রপাঠক, বিংশ থও।

ছিলেন। অবশেষে, তিন জনের বিনয় ও প্রার্থনার বনীভূত হইয়া, তাহাদের সহিত সহবাস করিতে লাগিলেন। নতুবা, বাচম্পতি মহানার একবারে তিন মহিলার পাণিএইণ করিলেন, ইহা এ উপাখ্যানের উদ্দেশ্য হইতে পারে না; কারণ, অবিবাহিতা বালিকারা, অপরিচিত্র বা পরিচিত্র পুরুষের নিকটে গিয়া, সম্ভানোৎপাদনের নিমিত্ত বিবাহপ্রানা করিবেক, ইহা কোনও মতে সম্ভব বা সঙ্গত বোধ হয় না। যদি বিবাহিতার সহবাস অভিপ্রেত না বলিয়া, অবিবাহিতার বিবাহ অভিপ্রেত বল, এবং ভদ্মারা এক ব্যক্তির একবারে তিন বা তদ্ধিক বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রার্ত্ত হও; তাহা হইলে, এক ব্যক্তি একবারে তিনের ন্যুন বিবাহ করিতে পারে না, এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য হইয়া উঠে; কারণ, বিবাহপক্ষ অভিপ্রেত হইলে,

''যতিস্রো ভূত্বোপাবদন্ তত্তিসৃভিঃ সমভবৎ'' এ অংশের

<sup>বেচেডু</sup> তিন জনে প্রার্থনা করিলেন, এজন্য সামনাথ তাঁহাদের পাণিগ্রহণ করিলেন,

এই অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক; এবং তদনুসারে, একবারে তিন মহিলা বিবাহপ্রার্থিনী না হইলে, বিবাহ করা বেদবিরুদ্ধ ব্যবহার বলিয়া পরিগণিত হইবেক; কারণ, সামনাথ একাকিনী ঋকুস্কুন্দরীর, অথবা ঋকুস্কুন্দরী ও ঋকুমোহিনী উভয়ের, প্রার্থনায় ভাঁহাদিগকে বিবাহ করিতে সম্মত হয়েন নাই; পরিশেষে, ঋকুস্কুন্দরী, ঋকুমোহিনী ও ঋক্বিলাসিনী তিন জনের প্রার্থনায় তাঁহাদের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কলতঃ, এই বেদবাক্য অবলম্বন করিয়া, পুরুষ যদৃচ্ছাক্রমে ক্রমে বা একবারে বহু ভার্য্যা বিবাহ করিতে পারে, এরপ মীমাংসা করা, আর এই বেদবাক্য মনু, ষাজ্ঞবল্ক্য, আপস্তম্ব প্রভৃতি ধর্মশাক্তপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, অথবা তাঁহারা

এই বেদবাক্যের অর্থবোধ ও তাৎপর্যাগ্রছ করিতে পারেন নাই, এজন্ত নিমিত্তনির্দ্দেশ পূর্ব্বক পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহের বিধিপ্রদর্শন ও নিমিত্ত না ঘটিলে বিবাহের নিষেধ প্রদর্শন করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করা নিরবচ্ছিন্ন অনভিজ্ঞতাপ্রদর্শন মাত্ত ।

তর্কবাচম্পতি মহাশায়ের অবলম্বিত বেদবাক্যরূপ প্রমাণের অর্থ ও তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে, তাঁহার অবলম্বিত স্মৃতিবাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইতেছে।

''ভার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্কেষাং শ্রেয়স্তঃ স্থ্যঃ'। সজাতীয়া ভার্যা সকলের গক্ষে মুখ্য কম্প।

এই পৈচীনদিবচনে ভার্য্যা এই পদে বহুবচন আছে; প্র বহুবচনবলে, তর্কবাচম্পতি মহাশয় ষদৃচ্ছাপ্রার্ত্ত বহুভার্য্যাবিবাহ শাস্ত্রান্থমত ব্যবহার বলিয়া, প্রতিপন্ন করিতে প্রার্ত্ত হইয়াছেন। কিন্তু, কিঞ্চিৎ স্থিরচিত্ত হইয়া অনুধাবন করিয়া দেখিলে, তিনি অনায়াদেই বুঝিতে পারিতেন, পৈচীনদি এক ব্যক্তির বহুভার্য্যাবিধান অভিপ্রায়ে ভার্য্যাশন্দে বহুবচন প্রয়োগ করেন নাই। বস্তুতঃ, প্র বহুবচনপ্রয়োগ এক ব্যক্তির বহুভার্য্যাবিবাহের পোষক নহে। "ভার্যাঃ" এম্বলে ভার্য্যাশন্দে ষেরূপ বহুবচনের প্রয়োগ আছে, "সর্কেবাম্" এম্বলে সর্কাশন্দেও দেইরূপ বহুবচনের প্রয়োগ আছে। "সর্কেবাম্", সকলের, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের ব্যায়নার্থে, সর্কাশন্দে ষেরূপ বহুবচন আছে, দেইরূপ তিন বর্ণের স্ত্রী বুঝাইবার অন্তিপ্রায়ে, ভার্য্যাশন্দেও বহুবচন প্রয়ুক্ত হইয়াছে।

উদ্বেত দ্বিজো ভাষ্যাৎ স্বর্ণাৎ লক্ষণাশ্বিতাম্। ৩। ৪।

ভিজ অর্থাৎ বান্ধণ, ক্ষাত্রিয়, বৈশ্য স্থলকণা স্বর্ণা ভাষ্যা বিবাহ
করিবেক।

এই মনুবচনে দ্বিজ ও ভার্য্যা শব্দে একবচন থাকাতে, যেরূপ অর্গের প্রতীতি হইতেছে;

"উদ্বহেরন্ দ্বিজা ভার্য্যাঃ সবর্ণা লক্ষণান্থিতাঃ।"
প্রাদর্শিত প্রকারে, মনুবচনে দ্বিজ ও ভার্য্যা শব্দে বহুবচন থাকিলেও,
অবিকল সেইরূপা অর্থের প্রতীতি হইত, তাহার কোনও সংশার
নাই। সমান ন্যায়ে,

ভার্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্কেষাং শ্রেয়স্তঃ স্যুঃ। সজাতীয়া ভার্য্যা সকলের পক্ষে মুখ্য কম্প।

এই পৈঠীনসিবচনে ভার্য্যা ও সর্ব্ব শব্দে বহুবচন থাকাতে, যেরূপ অর্থের প্রতীতি হইতেছে;

ভার্য্যা সঙ্গাভীয়া সর্ববস্ত শ্রেয়নী স্যাৎ।
প্রদর্শিত প্রকারে, পৈচীনসিবচনে ভার্য্যা ও সর্ব্ধ শব্দে একবচন
থাকিলেও, অবিকল সেইরূপ অর্থের প্রতীতি হইত, ভাহারও কোনও
সংশায় নাই। সংস্কৃত ভাষায় বাঁহাদের বিশিষ্টরূপ বোধ ও অধিকার
আছে, ভাদৃশ ব্যক্তি মাত্রেই এইরূপ বুঝিয়া থাকেন। ভর্কবাচম্পতি
মহাশয়, মহাপণ্ডিত বলিয়া, নবীন পদ্মা অবলম্বন করিয়াছেন। মহাপণ্ডিত মহোদয়ের প্রবোধার্থে, এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক,
এই মীমাংসা আমার কপোলকম্পিত অথবা লোক বিমোহনার্থে
বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব মীমাংসা নছে। পূর্বতন প্রাসদ্ধ
গ্রেম্বর্ত্তারাও ঈদৃশ স্থলে এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়া গিয়াছেন; যথা,

"তথাচ যমঃ

ভার্য্যাঃ সজাত্যাঃ সর্বেষাৎ ধর্মঃ প্রথমকিপাক ইতি 1 অয়মর্থ: সমারতত্ত ত্রিবর্ণিকত্ত প্রথমবিবাহে সবর্ণিব প্রশস্তা"(১৬)।

<sup>(</sup>३७) वीत्रमिद्धां प्रश्न

যম কহিয়াছেন, ''সজাজীয়া ভার্ম্যা সকলের পক্ষে মুখ্য কংশা'। ইহার অর্থ এই, সমাতৃত অর্থাৎ ব্রহ্মগ্রমাধানাতে গৃহস্থাশ্রম-প্রবেশোন্মুখ ত্রৈবনিকের স্বর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষঞিয়, বৈশোর প্রথম বিবাহে স্বর্ধাই প্রশাস্তা।

দেখ, এই যমবচনে, পৈঠীন সিবচনের ন্যায়, 'ভার্যাঃ' "সর্ব্বেনম্" এ স্থলে ভার্যাশন্দে ও সর্বশন্দে বহুবচন আছে; কিন্তু মিত্রমিশ্র "সববৈর্ব" "ত্রেবর্নিকস্থা" এই একবচনান্ত পদের প্রয়োগ পূর্বক ঐ ছুই বহুবচনান্ত পদের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। ভার্য্যাপদের বহুবচন যদি বহুভার্য্যাবিবাহের বোধক হইভ, ভাহা হইলে তিনি "সজাভ্যাঃ ভার্যাঃ" ইহার পরিবর্ত্তে "সববৈর্ব", এবং "সর্ব্বেনাম্" ইহার পরিবর্ত্তে "ত্রেবর্দিকস্য", এরপ একবচনান্ত পদের প্রয়োগ করিত্রেন না; কিন্তু ভাদৃশ পদের প্রয়োগ করিয়া, ঈদৃশ স্থলে একবচন ও বহুবচনের অর্থগভ ও ভাৎপর্য্যগভ কোনও বৈলক্ষণ্য নাই; ভদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। দায়ভাগধৃত পৈঠীনসিবচন ও বীরমিত্রোদয়ধৃত ব্যবচন সর্ব্বাংশে তুল্য; যথা,

পৈঠীন সিবচন

ভাষ্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্বেষাং শ্রেয়স্যঃ স্বাঃ।

#### যমবচৰ

ভার্যাঃ সঙ্গাত্যাঃ সর্ব্বেষাং ধর্মঃ প্রথমকম্পিকঃ।

যদি বীরমিজােদরে পৈঠীনসিবচন উদ্ধৃত হইত, তাহা হইলে মিজমিশ্র ঐ বচনের ষমবচনের তুল্যরূপ ব্যাখ্যা করিতেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। ফলকথা এই, এরূপ স্থলে একবচন ও বহুবচনের অর্থগত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই, উভয়ই এক অর্থ প্রতিপন্ন করিয়া থাকে।

সবর্ণাণ্ডো দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি। ৩। ১২। বিদ্যাতিদিশের অধন বিবাহে সবর্ণা বিহিতা।

এই মনুবচন বমবচন ও পৈঠীনিসিবচনের তুল্যার্থক; কিন্তু, ও ছুই

ঋষিবাক্যে ভার্যাশন্দে যেমন বহুবচন আছে, মনুবাক্যে সর্বাশন্দে সেরপ বহুবচন না থাকিয়া একবচন আছে; অথচ তিন ঋষিবাক্যে এক অর্থই প্রতীয়মান হইতেছে। ইহা দ্বারাও নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে, ঈদৃশ স্থলে একবচন ও বহুবচনের অর্থগত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই। আর, ইহাও দেখিতে পাওয়া য়ায়, পূর্ববর্তী ঋষিবাক্যে যে শব্দ বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে, তৎপরবর্তী ঋষিবাক্যে সেই শব্দেই একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থচ উভয় স্থলেই এক অর্থ প্রতিপন্ন হইতেছে, বিভক্তির বচনভেদ নিবন্ধন অর্থগত কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটিতেছে না। ম্বথা,

যদি স্বাশ্চাবরাশ্চেব বিন্দেরন্ যোষিতো দ্বিজাঃ। ভাষাৎ বর্ণক্রমেশৈব ক্যৈষ্ঠাৎ পূজা চ বেশা চ ॥৯।৮৫।(১৭)

যদি দিজেরা সা অর্থাৎ সজাতি ক্রী এবং ভাবরা ভার্থাৎ ভান্যজাতি ক্রী বিবাহ করে, তাহা হইলে বর্ণক্রেম সেই সকল ক্রীর জ্যেষ্ঠতা, সমান ও বাসগৃহ হইবেক।

" ভর্ত্তঃ শরীরশুজ্ঞাষাৎ ধর্মকার্য্যঞ্চ বৈত্যকম্। স্বা বৈব কুর্য্যাৎ সর্কেষাৎ নান্যজাতিঃ কথঞ্চন ॥৯।৮৬। (১৭)

স্থামীর শরীরপরিচর্য্যা ও নিত্য ধর্মকার্য্য দিজাতিদিগের স্থা অর্থাৎ সজাতি স্ত্রীই করিবেক, অন্যজাতি কদাচ করিবেক না।

দেখ, পূর্বানির্দিন্ট মনুবাক্যে "ষাঃ" "অবরাঃ" এই ছুই পদে বহুবচন আছে, আর তৎপরবর্ত্তী মনুবাক্যে "ষা" "অন্যজাতিঃ " এই ছুই পদে একবচন আছে; অথচ উভয়ত্ত্রই এক অর্থ প্রতিপন্ন ইইভেছে। ফলভঃ, কোনও বিষয়ে যে সকল স্পাট বিধি ও স্পাট নিষেধ আছে, তাহাতে দৃষ্টিপাত না করিয়া, কেবল বিভক্তির একবচন, দ্বিচন, বহুবচন অবলম্বন পূর্বাক, ধর্মশাস্ত্রের মীমাংসা করা নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকরণব্যবসায়ের পরিচয় প্রদান মাত্র।

<sup>(</sup>२१) यनुगरहिखा।

এ বিষয়ে ভর্কবাচম্পতি মহাশয় বে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, ভাহাও উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে;

"ন চ প্রত্যেকবর্ণাভিপ্রায়েণ বছবচনমুপান্তমিতি শঙ্কাম্ প্রত্যেকবর্ণাভিপ্রায়কত্বে সবর্ণাণ্ডো দিজাভীনাং প্রশস্তা দারকর্মণীতি মানববচন ইব ভার্যা কার্য্যেত্যেকবচননির্দ্দেশনৈব ভথার্থাবগ্রতে বছবচননির্দ্দেশবৈয়র্থ্যাপত্তেঃ " (১৮)।

বৈপন্ধনিসিবাক্যন্থিত ভার্যাশন্দে প্রত্যেক বর্ণের অভিপ্রান্থে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, এ আশঙ্কা করিও না; যদি প্রত্যেক বর্ণের অভিপ্রায়ে হইড, তাহা হইলে "বিজাতিদিনের প্রথম বিবাহে সবর্ণা বিহিতা" এই মনুবাক্যে সবর্ণাশন্দে যেমন একবচন আছে, বৈপন্ধনিস্বাক্যন্থিত ভার্য্যাশন্দেও সেইরপ একবচন থাকিলেই তাদৃশ অর্থের প্রতীতি সিম্ম হইতে পারিত; স্ক্তরাং বহুবচন নির্দ্দেশ ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

ভর্কবাচম্পতি মহাশয়ের উল্লিখিত মনুবাক্য ও পৈটানসিবাক্য সর্বাংশে ভুল্য, উভয়ের অর্থগত ও উদ্দেশ্যগত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই। যথা,

### মনুবচন

সবর্ণাতো দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি। দিজাতিদিনের প্রথম বিবাহে সবর্ণা বিহিতা। প্রৈচীনসিব্দন

ভার্য্যাঃ সঙ্গাতীয়াঃ সর্ব্বেষাং শ্রেয়স্মঃ স্থাঃ । দিজাতিদিনের সঙ্গাতীয়া ভার্ম্যা বিবাহ মুখ্য কম্পে।

তবে, উভয় ঋষিবাক্যের এই মাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত ইইতেছে, মনুবাক্যে সবর্ণাশব্দে একবচন আছে; পৈঠীনসিবাক্যে ভার্য্যাশব্দে বহুবচন আছে। পৈঠীনসিবাক্যস্থিত ভার্য্যাশব্দে যে বহুবচন আছে, তর্কবাচম্পতি মহাশয় ঐ বহুবচনবলে সিদ্ধান্ত করিতেছেন, পুরুষ একবারে বহু ভার্য্যা বিবাহ করিতে পারে; তাঁহার মতে ঐ বহুবচন প্রত্যেক বর্ণের অভিপ্রারে ব্যবস্থাত হয় নাই, অর্থাৎ ত্রাহ্মণ,

<sup>(</sup>১৮) वह्यविवाह्यांम, २० शृधे।

কলিয়, বৈশ্য তিন বর্ণের ভার্য্যা বুঝাইবার নিমিত্ত, বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, এরপ নহে। মনুবাক্যে সবর্ণাশন্দে একবচন আছে, অধ্য সবর্ণাশন্দ দ্বারা আদ্বাণ, কলিয়, বৈশ্য তিন বর্ণের ভার্য্যা বুঝাইবেছে; তিন বর্ণের ভার্য্যা বুঝাইবার অভিপ্রায় হইলে, পৈচীনসিবাক্যেও ভার্য্যাশন্দে একবচন থাকিলেই তাহা নিষ্পান্ন হইতে পারে; স্কুতরাং, বহুবচন প্রয়োগ নিভান্ত ব্যর্থ হইয়া পড়ে। অভএব, বহুবচনপ্রয়োগের বৈয়র্থ্যপরিহারের নিমিত্ত, একবারে বহুভার্য্যাবিবাহই পৈচীনসির অভিপ্রেত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবেক।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, পৈঠীনসিবাক্যন্থিত ভার্য্যাশন্দ বহু-বচনান্ত দেখিয়া, যদি বহুভার্য্যাবিবাহ পৈচীনসির অভিপ্রেত বলিয় ব্যবস্থা করিতে হয়; ভাছা ছইলে, সমান তাায়ে, মনুবাক্যস্থিত স্বর্ণা-শব্দ একবচনাস্ত দেখিয়া, একভার্য্যাবিবাহ মনুর অভিপ্রেত বলিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবেক; এবং তাহা হইলে, মনুবচনের ও পৈঠী-নিসবচনের বিরোধ উপস্থিত হইল; মনু যে স্থলে একভার্য্যাবিবাহের বিধি দিতেছেন, পৈঠীনসি অবিকল সেই স্থলে বহুভার্য্যাবিবাহের বিধি দিতেছেন। একণে, তর্কবাচম্পতি মহাশয়কে জিজ্ঞানা করি, कि श्रेनाली व्यवलयन कतिया, धरे वित्तार्थत नमाथा कता गारेतकः মনুবিৰুদ্ধ স্মৃতি গ্রাহ্ম নহে, এই পথ অবলম্বন করিয়া পৈচীনসিস্মৃতি অগ্রাহ্ম করা যাইবেক; কিংবা মনু অপেক্ষা পৈঠীনসির প্রাধান্ত স্বীকার করিয়া, মনুস্মৃতি অঞাছ করা যাইবেক; অথবা মনু ও পৈঠীনসি উভয়ই তুল্য, তুল্যবল শাস্ত্রন্বয়ের বিরোধন্তলে বিকণ্পা পক্ষ অবলম্বিত ত্ইয়া থাকে; এই পথ অবলম্বন করিয়া, বিকম্পাব্যবস্থার অনুসরণ করা হইবেক; অথবা অস্তান্ত মুনিবাক্যের সহিত একবাক্যতা-मण्यानन कतिया, वावन्द्रा कता यारेतक । विवाहितयसक शाखनमृत्हत অবিরোধ সম্পাদিত হইলে, যে ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হয়, তাহা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে; এম্বলে আর ভাহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। তর্কবাচম্পতি মহাশায় বদৃচ্ছাপ্রাবৃত্ত বহুবিবাছের যে প্রমাণান্তর প্রদর্শন করিয়াছেন, ভাছা উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন,

''চত্তেরা ব্রাহ্মণশ্য ভিজাে রাজ্যশ্য দে বৈশ্যশ্যেতি পৈঠীনসি-বচনশ্য তাৎপর্য্যাবছােতনার্থং দায়ভাগরতা জাভ্যবচ্ছেদেনত্যু-ক্তন্ চতুর্জাভ্যবচ্ছিরভয়া বিবাহং ব্যবস্থাপয়তা চ তেন ঐকৈক-বর্ণায়া অপি পঞ্চাদিসংখ্যান বিক্ষাভি ছােভিতং ডচ্চ ইচ্ছায়া নিরকুশ্ছেনিব প্রাপ্তক্রবচনজাতেন বিবাহবক্ত্পভিপাদনেন চ স্ফুক্রমিত্যংপশ্যামঃ' (১৯)।

"রাক্ষণের চারি, ক্ষাত্রিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই," এই পৈঠীনসি-বচনের তাৎপর্যা ব,ক্ত করিবার নিমিন্ত, দায়ভাগকার "জাত্যব-চেছদেন" এই কথা বালিয়াছেন। চারি জাতিতে বিবাহ করিতে পারে, এই ব্যবস্থা করিয়া, প্রত্যেক বর্ণেও পাঁচ প্রভৃতি জ্বীবিবাহ দুষ্য নয়, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ইচ্ছার নিয়ামক না থাকাতে এবং পূর্ব্বোক্ত বচন সমূহ ছারা বছ বিবাহ প্রতিপন্ধ হওয়াতে, আমার বিবেচনায় দায়ভাগকার অতি স্কুন্দর তাৎপর্য্যব্যাধ্যা করিয়াছেন।

এম্বলে বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক বর্ণে পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়,
দশ, এগার, বার, তের প্রস্তৃতি ক্রী বিবাহ দৃষ্য নয়, দায়ভাগকায়
পৈঠীনসিবচনের এরূপ তাৎপর্য্যাখ্যা করেন নাই। তিনি সর্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের মত অসংসাহসিক পুরুষ ছিলেন
না; স্মৃতরাং, নিতাস্ত নির্বিবেক হইয়া, য়র্থেচ্ছ ব্যাখ্যা দ্বারা শাস্ত্রের
ত্রীবাভঙ্গে প্রস্তুত হইবেন কেন। নিরপরাধ দায়ভাগকারের উপর
অকারণে এরূপ দোষারোপ করা অনুচিত। তিনি বে এ বিষয়ে কোনও
অংশে দোষী নহেন, তংপ্রদর্শনার্থ তদীয় লিখন উদ্ধৃত হইতেছে।

'চতন্ত্রো বাহ্মণস্থানুপূর্ব্ব্যেণ, তিন্তো রাঙ্কন্যস্ত দ্বে

<sup>(</sup>১৯) वहाबिवाहबाम, ७१ शृक्षे।

বৈশস্য একা শ্দ্রস্য। জাত্যবচ্ছেদেন চতুরাদি-সংখ্যা সম্বয়তে।"

(সৈঠীনসি কহিছাছেন.) "অনুলোম ক্রমে বাক্ষণের চারি, ক্ষত্তিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই, শুদ্দের এক ভার্য্যা হইতে পারে। '' এই চারি প্রভৃতি সংখ্যার "জাত্যবচ্ছেদেন" অর্থাৎ জাতির সহিত সমৃদ্ধ।

অর্থাৎ, পৈঠানসিবচনে যে চারি, তিন, তুই, এক এই শব্দচতুষ্টয় আছে, তদ্বারা চারি জাতি, তিন জাতি, তুই জাতি, এক জাতি এই বোধ করিতে হইবেক; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ চারি জাতিতে, ক্ষত্রিয় তিন জাতিতে, বৈশ্য তুই জাতিতে, শূদ্র এক জাতিতে বিবাহ করিতে পারে; নতুবা, ব্রাহ্মণ চারি স্ত্রী বিবাহ, ক্রিয়ে তিন স্ত্রী বিবাহ, বৈশ্য তুই স্ত্রী বিবাহ, শূদ্র এক স্ত্রী বিবাহ করিবেক, এরপ তাৎপর্য্য নহে। দায়ভাগকারের লিখন দ্বারা ইহার অতিরিক্ত কিছুই প্রতিপন্ন হয় না। অভএব, তদীয় এই লিখন দেখিয়া, প্রত্যেক বর্ণেও পাঁচ প্রভৃতি বিবাহ দৃষ্য নয়, দায়ভাগকার এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, এই ব্যাখ্যা দ্বারা ধর্মশাক্ত বিষয়ে পাণ্ডিত্যের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। নারদসংহিতায় দৃষ্টি থাকিলে, সর্বশাস্ত্রবেক্তা তর্কবাচম্পতি মহাশয় দৃদ্শ অসক্ত ভাৎপর্য্যব্যাখ্যায় প্রযুক্ত হইতেন, এরপ বোধ হয় না। দ্ব্যা,

ব্রাহ্মণক্ষলিরবিশাং শৃদ্রাণাঞ্চ পরিএহে।
সঙ্গাতিঃ শ্রেরসী ভার্য্যা সঙ্গাতিক পতিঃ স্ত্রিরাঃ॥
ব্রাহ্মণস্থানুলোম্যেন স্ত্রিরোইন্যান্তিন্দ্র এব তু।
শৃদ্রারাঃ প্রাতিলোম্যেন তথান্যে পতরন্তরঃ॥
দ্বে ভার্য্যে ক্ষলিরস্যান্যে বৈশ্বস্থৈকা প্রকীর্ত্তিতা।
বৈশ্যারা দ্বো পতী জ্বেরাবেকোইন্যঃ ক্ষলিরাপতিঃ(২০)॥

<sup>(</sup>२०) नांत्रमगः हिंडा, चामभ विवास शक्त ।

বাক্ষণ, ক্ষব্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র এই চারি বর্ণের বিবাহে, পুরুষের পক্ষে সজাতীয়া ভার্যা ও জীলোকের পক্ষে সজাতীয় পতি মুধ্য কম্পা। অনুলোম ক্রমে রাক্ষণের অন্য তিন জী ইইতে পারে। প্রতিলোম ক্রমে শুদ্রার অন্য তিন পতি ইইতে পারে। ক্ষব্রিয়ের অন্য দুই ভার্যা, বৈশ্যের অন্য এক ভার্যা ইইতে পারে। বৈশ্যার অন্য দুই পতি, ক্ষবিয়ার অন্য এক পতি ইইতে পারে।

দেখ, নারদ সবর্ণা ও অসবর্ণা লইয়া পুরুষপক্ষে যেরূপ ত্রাহ্মণের চারি ন্ত্রী, ক্ষত্রিয়ের তিন ন্ত্রী, বৈশ্যের ছুই ন্ত্রী, শূক্তের এক ন্ত্রী নির্দ্ধেশ করিয়াছেন; সেইরূপ, স্ত্রীপক্ষেও সবর্ণ ও অসবর্ণ লইয়া, শুদ্রার চারি পতি, বৈশ্যার তিন পতি, ক্ষত্রিয়ার ছুই পতি, ত্রাহ্মণীর এক পতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দায়ভাগকার পৈতীনসিবঁচননির্দ্দিষ্ট চারি. তিন, তুই, এক স্ত্রী বিবাছ স্থলে যেমন চারি জাতিতে, তিন জাতিতে, ছুই জাতিতে, এক জাতিতে বিবাহ করিতে পারে, এই ব্যাখ্যা করি-য়াছেন ; নারদবচননির্দ্ধিট চারি, তিন, হুই, এক স্ত্রী ও পতি বিবাহ ञ्चल अ निःमत्मर महेन्न था था। कतिए इस्तक ; व्यर्गर, जाना চারি জাতিতে, ক্ষত্রিয় তিন জাতিতে, বৈশ্য হুই জাতিতে, শূদ্র এক জাতিতে বিবাহ করিতে পারে ; আর, শূদ্রার চারি জাতিতে, বৈশ্যার তিন জাতিতে, ক্ষত্রিয়ার ছুই জাতিতে, ব্রাক্ষণীর এক জাতিতে বিবাহ হইতে পারে। নারদবচনন্থিত চারি তিন প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দচতুষ্টয় জাতিপর বলিয়া ব্যাখ্যা করা নিভান্ত আবশ্যক; নতুবা, শূদা প্রভৃতির চারি, তিন, ছুই, এক জাতিতে বিবাহ হইতে পারে, এরপ অর্থ প্রতিপন্ন না হইয়া, শূদ্রা প্রস্তৃতির চারি, তিন, ছুই, এক পতি বিবাহরূপ অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক; অর্থাৎ, শূদার চারি পতির সহিত, বৈশ্যার ভিন পতির সহিত, ক্ট্রিরার ছুই পতির সহিত, ব্রাহ্মণীর এক পতির **সহিত বিবাহ হইতে পা**রিবেক। কিন্তু, সেরূপ অর্থ যে শান্তানুমত ও স্থায়ানুগত নহে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। যাহা ছউক, দারভাগকার পৈঠীনসিবচনস্থিত চারি, তিন প্রভৃতি সংখ্যা-

বাচক শব্দচতুষ্টয় জাতিপর বলিয়া ব্যাখ্যা করাতে, তর্কবাচম্পতি মহাশয় যদৃচ্ছাক্রমে প্রভ্যেক বর্ণেও পাঁচ প্রস্তৃতি স্ত্রী বিবাহ করা দৃষ্য নয়, এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন। একণে, দর্বাংশে সমান স্থল বলিয়া, নারদবচনস্থিত চারি তিন প্রাভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দচতুষ্টয়ও জাতিপর বলিয়া অগাত্যা ব্যাখ্যা করিতে হইতেছে; স্মুভরাং, সর্বাংশে সমান স্থল বলিয়া, সর্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচম্পতি মহাশয়, স্ত্রীলোকের পক্ষে যদৃচ্ছাক্রমে প্রত্যেক বর্ণে পাঁচ প্রভৃতি পতি বিবাহ করা দুষ্য নয়, এই তাৎপর্যাব্যাখ্যা করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার ব্যবস্থা অনুসারে, অভঃপর স্ত্রীলোকে প্রভাকে বর্ণে যদুক্ষা ক্রমে যভ ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিবেক। বেদব্যাস কেবল দ্রোপদীকে পীচটি মাত্র পতি বিবাহের অনুমতি দিয়াছিলেন। তর্কবাচম্পতি মহাশায় বেদব্যাস অপেকা ক্ষমতাপন্ন। তিনি একবারে সর্ব্বসাধারণ স্ত্রীলোককে প্রত্যেক বর্ণে যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা পতি বিবাহ করিবার অনুমতি দিতেছেন। অতএব, ভর্কবাচম্পতিমহাশয়সদৃশ ধর্মশান্ত্রব্যবস্থাপক ভূমওলে নাই, এরপ নির্দেশ করিলে, বোধ করি, অত্যুক্তিনোবে দূষিত रहेए इस ना।

যাহা হউক, এন্থলে নির্দেশ করা আবশ্যক, দায়ভাগলিখনের উল্লিখিত তাৎপর্যাব্যাখ্যা তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের নিজ বুদ্ধি প্রভাবে উদ্ভাবিত হয় নাই; তাঁহার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, অচ্যুতানন্দ চক্রবর্তী ও কৃষ্ণকান্ত বিজ্ঞাবাগীশ ঐ তাৎপর্যাব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। যথা,

জ্ঞীরফ তর্কালকার

"জাতাবদ্দেনেতি জাতা। ইতার্থঃ তেন ত্রাহ্মণস্থ পঞ্চন -ব্রাহ্মণীবিবাহোন বিশ্বদ্ধ ইতি ভাবঃ, (২১)।'

"ক্ষাত্যৰচেছ্দেন" অৰ্থাৎ ক্ষাতির সহিত, এই কথা বলাতে, ৱাল্লণের পাঁচ ছয় বাক্ষণীবিবাহ দূষ্য নয়, এই অভিপ্রোয় ব্যক্ত হইতেছে।

## অচ্যতানন্দ চক্রবর্ত্তী

"জাত্যবচেছদেনেতি তেন রাহ্মণাদেঃ পঞ্ষড়্বা সজাতীয়া ন বিজ্ঞা ইত্যাশয়ঃ (২২)।"

"ক্লাত্যবক্ষেদেন", এই কথা বলাতে, ত্রাক্ষণাদি বর্ণের পাঁচ ছয় সবর্ণা বিবাহ দুষ্য নয় এই অভিপ্রায় ব্যক্ত ইইতেছে।

### কৃষ্ণকান্ত বিজ্ঞাবাগীশ

"জাতাবচ্ছেদেনেতি তেন ব্ৰাহ্মণশ্ৰ পঞ্চৰ হান্ধণীবিবাহো ২পিন বিৰুদ্ধ ইতি স্চিত্য (২২)।"

''জাত্যবচ্ছেদেন'' এই কথা বলাতে, বান্ধণের পাঁচ ছয় বান্ধণী বিবাহও দূষ্য নয়; এই অভি প্রায় ব্যক্ত হইতেছে।

তর্কবাচম্পতি মহাশায়, এই তিন টীকাকারের তাৎপর্যারাখ্যা নিরীক্ষণ করিয়া, তদীয় নামোল্লেখে বৈমুখ্য অবলম্বন পূর্ব্বক, নিজবুদ্ধি প্রভাবে উদ্রাবিত অভ্তপূর্ব ব্যাখ্যার স্থায় পরিচয় দিয়াছেন। বস্তুতঃ, তদীয় ব্যাখ্যা শ্রিক্ষ, অচ্যুতানন্দ, ও কৃষ্ণকাস্ত্রের ব্যাখ্যার প্রতিবিদ্ধ মাত্র। তন্মধ্যে বিশেষ এই, তাঁহারা তিন জনে স্ব স্থ বর্ণে পাঁচ ছয় বিবাহ দ্যা নয়, এই মীমাংসা করিয়াছেন, তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি তাঁহাদের সকলের অপেকা অধিক তীক্ষা; এজন্য তিনি, প্রত্যেক বর্ণে পাঁচ প্রভৃতি বিবাহ দ্যা নয়, এই সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন। তর্কবাচম্পতি মহাশয় শ্রিক্ষ, অচ্যুতানন্দ, ও কৃষ্ণকাস্তের ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু, তাঁহাদের ব্যাখ্যা অনুস্ত হইল বলিয়া, উল্লেখ বা অঙ্গীকার করেন নাই। অনেকে তদীয় এই ব্যবহারকে জন্মায়াচরণের উদাহরণস্থলে উল্লিখিত করিতে পারেন; কিন্তু, তাঁহার এরপ ব্যবহার নিতান্ত অভিনব ও বিস্ময়কর নছে; পরস্ম হরণ করিয়া, নিজস্ম বলিয়া প্রিচয় দেওয়া তাঁহার অভ্যাস আছে।

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশাক, রামভক্র স্থারালকার,

<sup>(</sup>२२) माय्रजांत्रज्ञेकः।

শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি, স্মার্ত্ত ভটাচার্য্য রঘুনন্দন ও মহেশ্বর ভটাচার্য্যও দায়ভাগের টীকা লিখিয়াছেন; কিন্তু, তাঁহারা উল্লিখিত দায়ভাগলিখনের উক্তবিশ্ব তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করেন নাই। যাহা হউক, পূর্ব্বনির্দিউ নারদবচন দ্বারা ইহা নির্বিবাদে প্রতিপাদিত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ ভর্কালঙ্কার প্রভৃতি টীকাকার মহাশয়েরা, অথবা সর্বশাস্ত্রবেতা ভর্কবাচম্পতি মহোদয়, স্ব স্ব বর্ণে, অথবা প্রত্যেক বর্ণে, বদ্ছা ক্রমে যভ ইচ্ছা বিবাহ করা দৃষ্য নয়, ইহা দায়ভাগকারের অভিপ্রেত বলিয়া যে তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভাহা কোনও মতে সঙ্গত বা সম্ভব হইতে পারে না (২৩)।

সবর্ণাঞ্জ জিলাতীনাং প্রশন্তা দারকর্মণি।
কামতস্ত প্রেপ্তানামিমাঃ সুঃ ক্রমশোহবরাঃ। ৩। ১২।
কিলাতিদিগের প্রথমবিবাহে সবর্ণা কন্যা বিহিতা; কিন্তু যাহারা
কামবশতঃ বিবাহে প্রেপ্ত হয়, তাহারা অনুলোমক্রমে অসবর্ণা
বিবাহ করিবেক।

এই মনুবচনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্বারা যদৃচ্ছান্থলে অসবর্ণাবিবাহ-নাত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা,

''ইমাঃ বক্ষ্যমাণাঃ বৈশ্যক্ষকিয়বিত্থাণাং শূক্তাবৈশ্যাক্ষকিয়াঃ''। বক্ষ্যমাণ কন্যারা অর্থাৎ বৈশ্য, ক্ষকিয় ও বান্ধণের শূকা, বৈশ্যা ও ক্ষকিয়া।

ইহা ঘারা অচ্যুতানক পান্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন, যদৃক্ষাক্রমে বিবাহে প্রাবৃত্ত সূইলে রাক্ষণ ক্ষান্তিয়া, বৈশ্যা ও শুজা; ক্ষান্তিয়া ও শুজা; ক্ষান্তিয়া ও শুজা; ক্ষান্তিয়া বিবাহ করিতে পারে। অতএব, যিনি ননুবচনব্যাধ্যাকালে মদৃচ্ছাস্থলে অসবর্ণাবিবাহমাত্র ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন; তাঁহার পক্ষে 'লাক্ষণের পাঁচ ছয় সবর্ণা বিবাহ দূব্য নয়'', এরপ ব্যবস্থা করা কত দূর সক্ষত, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ক্ষান্তঃ, অচ্যুতানক্ষ্ত মনুবচনব্যাধ্যা ও দায়ভাগলিখনের তাৎপর্যুব্যাধ্যা যে পর্স্পর নিতাভ বিক্ষা, তাহার সক্ষেত্ নাই।

<sup>(</sup>২৩) অচ্যুতানন্দ চক্রবর্তী, "বাক্ষণের পাঁচ ছয় সবর্ণা বিবাহ দূষ্য নয়" এই যে তাৎপর্য্যাধ্যা করিয়াছেন, তাহা কেবল অনবধানমূলক বলিতে হইবেক। তদীয় তাৎপর্য্যাধ্যার মর্মা এই, বাক্ষণ যদৃক্ষা ক্রনে যত ইচ্ছা সবর্ণা বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু, তিনি দায়ভাগগৃত

# অফ্টম পরিচ্ছেদ।

ভর্কবাচম্পতি মহাশার, যে প্রামাণ অবলম্বন পূর্বেক, একবারে একা-থিক ভার্য্যা বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ভাছা উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে।

''অথ যদি গৃহ**েহা দ্বে ভার্য্যে বিন্দেত কথং কুর্য্যাৎ।** ইত্যাশক্ষ্য

যিমিন্ কালে বিন্দেত উভাবগ্নী পরিচরেৎ ইত্যুপক্রম্য

ष्ट्रतार्ভार्याद्रवादक्षद्रार्यक्रमानः

ইতি বিধানপারিজাতপ্পতবৌধায়নস্ত্তেণ যুগপন্তার্যাদ্বয়ং তদর্ত্ত গুণমগ্রিদ্বরঞ্চ বিছিতং দ্বেরাঃ পড়্যোরদারক্রোরিতি বদতা চ অগ্নিদ্ররে যুগপত্তরোর্হোমাদিসদক্ষপ্রতীতের্যুগপদ্বিবাহদ্বয়ং স্পান্তদেব প্রতীয়তে (২৪)।"

"যদি গৃহস্থ দুই ভার্যা বিবাহ করে কিরপ করিবেক," এই আশেকা করিয়ে, "যে কালে বিবাহ করিবেক দুই অগ্নির স্থাপন করিবেক," এইরূপ আরম্ভ করিয়া, "দুই ভার্যার সহিত মজনান," বিধানপারিজাতগৃত এই বৌধায়নস্থতে যুগপৎ ভার্যাদ্য ও তদুপ-যোগী অগ্নিদয় বিহিত হইরাছে; আর "দুই পত্নীর সহিত," এই কথা বলাতে, অগ্নিবমে যুগপৎ উভয়ের হোমাদিসমূভ প্রতীত ক্মি-তেছে, স্তুতরাং যুগপৎ বিবাহ্দয় শাউই প্রতীয়মান হইতেছে।

সর্বাশাস্ত্রবেক্তা তর্কবাচম্পতি মহাশয় বেবিয়নস্থত্তের অর্থগ্রহ ও তাংপর্যানির্ণয় করিতে পারেন নাই; এজন্ম, যুগপৎ বিবাহন্বয় স্পন্টই প্রতীয়মান হইতেছে, এরপ অন্তুত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

<sup>(</sup>२८) वहविवाहवीम, २५ शृधे।

তিনি, সমুদ্য বেশিয়ন হত্ত উদ্ধৃত না করিয়া, হত্তের অন্তর্গত বে কয়টি কথা আপন অতিপ্রায়ের অনুকূল বোধ করিয়াছেন, সেই কয়টি কথা মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু, যখন ধর্মসংস্থাপনে প্রার্ত্ত হইয়াছেন, তখন এক হত্তের অতি সামান্ত অংশত্রেয় মাত্র উদ্ধৃত না করিয়া, সমুদর হত্ত উদ্ধৃত করা উচিত ও আবশ্যক ছিল; তাহা হইলে, কেবল তদীয় আদেশের ও উপদেশের উপর নির্ভর না করিয়া, আবশ্যক বোধ হইলে, সকলে স্ব স্বৃদ্ধি চালনা করিয়া, হত্তের অর্থনির্ণয় ও তাৎপর্যাগ্রহ করিতে পারিতেন। এন্থলে ছটি কেশিল অবলম্বিত হইয়াছে; প্রথম, সমুদর হত্ত উদ্ধৃত না করিয়া, হত্তের অন্তর্গত কতিপয় শব্দ মাত্র উদ্ধৃত করা; দ্বিতীয়, কেহ সমুদর হত্ত দেখিয়া, হত্তের অর্থবোধ ও তাৎপর্যানির্ণয় করিয়া, প্রান্ত জানিতে না পারে, এজন্য যে আন্থে এই হত্ত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার নাম গোপন পূর্বক, গ্রন্থান্তরের নাম নির্দেশ করা। তিনি লিথিয়াছেন,

''ইতি বিধানপারিজাতপ্পতবৌধায়নস্বত্তেণ"। বিধানপারিজাতগৃত এই বৌধায়নস্থত্তে।

কিনু, বিধানপারিজ্ঞাতে এই বৌধায়নস্থ উদ্ধৃত দৃষ্ট হইতেছে না।

যাহা হউক, বৌধায়নস্থত্তের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, তাহা
প্রদর্শিত হইতেছে।

যদি কোনও ব্যক্তি, শাক্তোক্ত নিমিত্ত বশতঃ, পুনরায় বিবাহ করে, তবে সে পূর্ম বিবাহের অগ্নিতে দ্বিতীয় বিবাহের ছোম করিবেক, মূতন অগ্নি স্থাপন করিয়া, ভাহাতে হোম করিতে পারিবেক না। কিন্তু, যদি কোনও কারণ বশতঃ, পূর্ম অগ্নিতে হোম করা না ঘটিরা উঠে, ভাহা হইলে, মূতন অগ্নিতে হোম করিয়া, পূর্ম অগ্নির সহিত ঐ অগ্নির মিলন করিয়া দিবেক। এই অগ্নিদ্বয়েশেলনের দুই পদ্ধতি; প্রথম পদ্ধতি অনুসারে, প্রথমতঃ যথাবিধি স্থাওলে দুই অগ্নির স্থাপন

করিয়া, অত্যে পূর্ব্ব পত্নীর সহিত প্রথম বিবাহের অগ্নিতে হোম করি-বেক; পরে সমিধের উপর ঐ অগ্নির ক্ষেপণ করিয়া, দ্বিভীয় বিবাছের অগ্নির সহিত মেলন পূর্বক, ছুই পত্নীর সহিত সমবেত ছইয়া হোম করি-বেক। এই পদ্ধতি শৌনক ও আর্থলায়নের বিধি অনুযায়িনী। দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে, প্রথমতঃ যথাবিধি স্থতিলে দুই অগ্নির স্থাপন করিয়া, অত্যে দ্বিতীয় পত্নীর সহিত দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে হোম করিবেক; পরে, সমিধের উপর ঐ অগ্নির ক্ষেপণ করিয়া, প্রথম বিবাহের অগ্নির সহিত মেলন পূর্বক, ছুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া হোম করিবেক। এই পদ্ধতি বৌধায়নের বিধি অনুযায়িনী। শৌনক ও আখলায়নের বিধি অনুসারে, অত্যে পূর্ব পত্নীর সহিত প্রথম বিবাহের অগ্নিতে হোম করিতে হয় ; বৌধায়নের বিধি অনুসারে, অএে দ্বিতীয় পত্নীর সহিত দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে হোম করিতে হয়। ছুই পদ্ধতির এই অংশে বিভিন্নতা ও মন্ত্রগত বৈলক্ষণ্য আছে। বীরমিত্তোদয়, বিধানপারিজাত, নির্ণরসিন্ধু, এই তিন গ্রন্থে এ বিষয়ের ব্যবস্থা আছে এবং অবলম্বিত ব্যবস্থার প্রমাণভূত শাস্ত্রও উদ্ধৃত হইয়াছে। যথাক্রমে তিন এান্থের লিখন উদ্ধৃত হইতেছে; তদ্দশনে, সকলে এ বিষয়ের সবিশেষ বুক্তান্ত জানিতে পারিবেন, এবং তর্ক-বাচম্পতি মহাশয়ের মীমাংদা দক্ষত কি না, তাহাও অনায়াদে বিবেচনা করিতে পারিবেন।

বীর্মিতোদর
"অথানিবেদনেই মিনিরম: তত্ত্র কাতাারন:
সদারোইন্যান্ পুনর্দারা সুদ্ধোতৃ কারণা তুরাই।
যদীচেছদি মিমান্ কর্তুই ক হোমোইস্থা বিধীয়তে।
স্থাগ্রাবেব ভবেদ্ধোমো শৌকিকে ন কদা চনেতি॥
স্থায়ো পূর্বপরিগৃহীতেই মে ভদভাবে দৌকিকেইমো যদা
শৌকিকেইমো ভদা পূর্বেশা গ্রিমা অস্থারে: দংস্পা: কার্যাঃ।

অতঃপর অধিবেদনের অগ্নিনিয়ম উল্লিখিত হইতেছে। কাত্যায়ন করিয়াছেন, 'যদি সাগ্নিক গুহস্থ, নিনিত্ত বশতঃ, পূর্ব্ব জ্ঞীর জীব-দশায়, পুনরায় দারপরিপ্রহের ইচ্ছা করে, কোন অগ্নিতে সেই বিবাহের হোম করিবেক। প্রথম বিবাহের অগ্নিতেই ঐ হোম করিতে হইবেক, লৌকিক অর্ধাৎ নূডন অগ্নিতে কদাচ করিবেক না।' প্রথম বিবাহের অগ্নির অভাব ঘটিলে, লৌকিক অগ্নিতে করিবেক: যদি লৌকিক অগ্নিতে করে হত, তাহা হইলে পূর্ব্ব অগ্নির সহিত ঐ অগ্নির মেলন করিতে হইবেক।

''অথ ক্লডাধিবেদনস্থ অগ্নিদ্বয়সংসর্গবিধিরভিধীয়তে। শৌনকঃ

অথাগ্রোগৃ ্≢য়োর্ঘোগং সপত্রীভেদজাতয়োঃ। সহাধিকারসিদ্ধ্যর্থমহৎ বক্ষ্যামি শৌনকঃ॥ অবোগামুদ্বহেৎ কন্যাৎ ধর্মলোপভয়াৎ স্বয়ম্। ক্বতে তত্ৰ বিবাহে চ *ত্ৰতান্তে* তু পৱেইহনি॥ পৃথক্ স্বভিলয়োরগ্নী সমাধায় যথাবিধি। তন্ত্ৰং কৃত্বাজ্যভাগান্তমন্বাধানাদিকং ততঃ। জুহুয়াৎ পূর্ব্বপত্নাগ্রে ত্য়ান্বারন্ধ আহতীঃ॥ অগ্নিমীলে পুরোহিতং স্তেন নবর্চ্চেন তু। সমিধ্যেনং সমারোপ্য অয়ন্তে যোনিরিভ্যুচা। প্রত্যবরোহেত্যনয়া কনিষ্ঠাগ্নৌ নিধায় তম্। আজ্যভাগাম্ভতম্ভানি কৃত্বারভ্য তদাদিতঃ ১ সম্বারন এতাভ্যাং পত্নীভ্যাং জুহুয়াদৃষ্বতম্। চতুগৃহীতমেতাভিঋগ্ভিঃ বড়ভির্যথাক্রমম্। অগ্নাবগ্নিকরতীত্যগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে। অন্তীদমিতি তিসৃভিঃ পাহি নো অগ্ন একয়া। ততঃ স্বিষ্টক্রদারভ্য হোমশেষং দমাপয়েৎ। গোযুগং দক্ষিণা দেয়া শ্রোত্তিয়ায়াহিতাগ্নরে॥

পত্নোরেকা যদি মৃতা দশ্বা তেনৈব তাং পুনং। আদধীতান্যরা সার্দ্ধমাধানবিধিনা গৃহীতি॥

জরঞ্চায়িদংসর্গো লৌকিকায়ে বিবাহহোমপক্ষে পূর্ব্বপভারে বিবাহহোমপক্ষে তু নারং সংস্কৃতিধিঃ বিবাহছোমেনৈব সংস্কৃতিথ।"

च्याण्डशत्, चाधिरतमनकातीत शत्क चात्रिवस्तमलानत त्य तिथि আছে, তাহা নির্দিট হইতেছে। শৌনক কহিয়াছেন, "স্ত্রীদিলের সহাধিকার সিন্ধির নিমিত্ত, সপদ্মীতেদনিমিতক গৃহ্য অলিছয়ের মেলনবিধি কহিতেছি । ধর্মলোপভয়ে অরোগা কন্যার পাণিএত। क्तिरक्। विवाद मम्लब्स इहेला, बुणारख, लाव निवरम, गर्थाविध পৃথ্ক দুই ছভিলে দুই অগ্নির স্থাপন করিয়া, পৃথক অন্বাধানপ্রভৃতি আজ্যভাগ পর্যান্ত কর্ম সম্পাদন পূর্বক, পূর্বে পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, ''অগ্লিমীলে পুরোহিতন্' ইত্যাদি নব মক্ত দারা প্রথম বিবাহের অগ্নিতে আছতি প্রদান ক্রিবেক। পরে "অয়ং ডে যোনিঃ" এই মন্ত্র দারা সমিধের উপর ঐ অগ্নির ক্ষেপণ করিয়া, ''প্রভাবেরাহ'' এই মন্ত্র ছারা কনিষ্ঠাগ্নিতে অর্থাৎ দ্বিভীয় বিবাহের অগ্নিতে ক্ষেপণ পূর্মক, প্রথম হইতে আজ্যভাগান্ত কর্মা করিয়া, উভয় পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক; অনস্তর, ''অগ্লাবিগ্লি-শচরতি', "অগ্ননাগ্নিঃ সমিধ্যতে", এই দৃই, "অন্তীদৃষ্" ইত্যাদি তিন, "পাহি নো অলগ্ন একয়া" এই এক, এই ছয় মক দারা চতুগৃহীত ঘৃতের আহতি দিবেক, তৎপরে বিউক্ত প্রভৃতি কর্ম ক্রিয়া, হোমশেষ সমাপন ক্রিবেক এবং আহিডায়ি লোতিয়কে গোযুগল দক্ষিণা দিবেক। যদি পত্নীদ্বয়ের মধ্যে একের মৃত্যু হয়, সেই অগ্নি ছারা ভাহার দাহ করিয়া, গৃহস্থ, আধানবিনি অনুসারে, অন্য ক্রীর সহিত পুনরায় আধান করিবেক। '' দ্বিতীয়বিবাহহোম লৌকিক অগ্নিতে সম্পাদিত হইলেই, উরু-প্রকার অগ্নিমননের আৰশ্যকতা; পূর্ম বিবাহের অগ্নিতে সম্পা-मिछ इटेल, छेशंब आविगावण नारे ; कांत्रण, विवाहरशेन घांत्राहे অগ্রিসংসর্গ নিষ্পন্ন হইয়া যায়।

### বিধানপারিজাত

''অথ সাগ্রিকন্ত ৰিভীয়াই ভাষ্যামূচ্বতোইগ্রিষ্যসংসর্গবিধানম্।
আখলায়নগৃহ্যপরিশিক্টে

অগানেকভার্য্যক্ষ যদি পূর্ব্বগৃহাগ্নাবেব অনন্তরবিবাহঃ ভাৎ তেনৈব সা তম্ম সহ প্রথময়া ধর্মাগ্লিভাগিনী যদি লৌকিকে পরিণয়েৎ তং পৃথক্ পরিগৃষ প্র্বেণৈ কীকুর্য্যাৎ। তৌ পৃথগুপদমাধার পূর্ববিষ্কা প্রাবারদ্ধো অগ্নিমীলে পুরো-হিতমিতি স্থক্তেন প্রত্যুচং হৃত্বা অগ্নে ত্বং ন ইতি স্জেন উপস্থায় অয়ং তে যোনিশ্বিয় ইতি তং সমিধমারোপ্য প্রত্যবরোহ জাতবেদ ইতি দ্বিতীয়ে **২বরোস্ আজ্যভাগান্তং কৃত্বা উভাভ্যামন্বারন্ধো** জুহয়াৎ অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে স্বং ছগ্নে অগ্নিনা পাহি নো অগ্ন একয়েতি তিসৃভিঃ অস্তীদমধিমন্থন-মিতি চ তিসৃভির্বথনং পরিচরেৎ। মূতা**মনে**ন **সংস্কৃত্য অন্যয়া পুন**ৱাদধ্যাৎ যথাযোগৎ বাগ্নিং বিভজ্য তদ্তাগেন সংস্কৃষ্যাৎ। বহুবীনামপ্যেবমগ্লি-যোজনং কুৰ্য্যাৎ। গোমিথুনং দক্ষিণেতি।

শৌনকো হিপ

অথাগ্রোগৃহিয়োর্যোগং সপত্নীভেদজাতয়োঃ।
সহাধিকারনিদ্বার্থমহং বক্ষ্যামি শৌনকঃ॥
অরোগামুদ্বহেৎ কন্যাং ধর্মলোপভয়াৎ স্বয়য়ৄ।
ক্তে তত্ত্ব বিবাহে চ ব্রভান্তে তু পরেইনি।
পৃথক স্থান্তলারগ্রী সমাধার ষথাবিধি।
তত্ত্বং ক্রজাজ্যভাগান্তমন্বাধানাদিকং ততঃ।
জুহয়াৎ পূর্বপত্রগ্রো তয়ান্বারন্ধ আহতীঃ।
অগ্রিমীলে পুরোহিতং সুক্তেন নবর্চেন তু।

সমিধ্যেনং সমারোপ্য অরং তে যোনিরিত্যা। প্রত্যবরোহেতানয়া কনিষ্ঠাগ্নো নিধায় তম্। আঙ্গাভাগান্ততন্ত্রাদি রুত্বারভ্য তদাদিতঃ। সমন্বারন্ধ এতাভাগ পত্নীভাগে জুহুয়াদ্য়তম্। চতুগৃহীতমেতাভিশ্বগ্ভিঃ ষড্ভির্যথাক্রমম্। অগ্রাবিগ্রন্টরতীত্যগ্রিনাগ্লিঃ সমিধ্যতে। অস্তীদমিতি তিসৃভিঃ পাহি নো অগ্ন একয়া। ততঃ স্বিউক্লারভ্য হোমশেষং সমাপ্রেং। গোযুগং দক্ষিণা দেয়া প্রোত্রিয়ায়াহিতাগ্রেয়ে॥ পত্রোরেকা যদি মৃতা দশ্বা তেনৈব তাং পুনঃ। আদ্বীতান্যয়া সার্দ্ধমাধানবিধিনা গৃহীতি॥"

অতঃপর কৃত্তিতীয়বিবাই সাগ্লিকের অগ্লিদ্যের সংস্কৃতিধ ন मर्भित इहेट्टरह । आयेलायनगृहाशितिमार्थे छेळ इहेपारह : বিভার্য ব্যক্তির দিতীয় বিবাহ পূর্ম বিবাহের আগ্নিতেট সম্পন্ন इय, उष्मादार म जारात शूर्मभन्नीत महिल धर्माकार्या महाधिकादिनी হইবেক। যদি লৌকিক অগ্নিতে বিবাহ করে, উহার পুথক পরি-গ্রহ করিয়া, পূর্ব্ব জ্ঞাত্রির সহিত মেলন করিবেক। দুই জ্ঞাত্রির পূগক ্ছাপন করিয়া, পূর্ব্রপদ্ধীর সহিত সমবেত হ্ট্য়া, "অগ্নিমালে পুরে:-হিতম'' এই স্থক ৰাবা পুৰ্ব অগ্নিতে প্ৰতি নদ্ধে হোম করিয়া, ''অংগ্ল ত্বং নঃ'' এই স্কুজ দারা উপস্থাপন পূর্বেক, "আঃং তে যোনিঋ ত্বিয়," এই মন্ত্র ছারা সমিধের উপর ক্ষেপণ করিয়া, ''প্রভ্যবরোহ জাত-বেদঃ" এই মন্ত্র দারা বিতীয় অগ্নিতে কেপণ পুর্বক, আজ্যভাগাভ कर्म कतिया, উভয় পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া হোম করিবেক: অনন্তর ''অগ্নিনাগ্লিঃ সমিধ্যতে'', "ডুং হ্যুগ্নে অগ্নিন:'', ''পাহি নো खा बक्या " बहै जिन, बदः " खडीमनधिमहनम " हेजानि जिन মন্ত্র দারা সেই অগ্নিতে আহুতিদান করিবেক। এই অগ্নি দারা মৃত্য .কীর সংক্ষার করিয়া, জান্য কীর সহিত পুনর্মার জায়্যাধান করি-বেক, অথবা যথাসম্ভৰ অগ্নির বিভাগ করিয়া, এক ভাগ দারা

সংস্কার করিবেক। বছস্কীপক্ষেও এইরূপে অগ্নিমেলন করিবেক। গোযুগল দক্ষিণা দিবেক।"

শেনিকও করিয়াছেন, "ক্ষীদিলের সহাধিকার সিদ্ধির নিমিত্ত, সপল্লীভেদনিমিত্তক গৃহ্ আগ্লিগ্ৰের মেলনবিধি কহিতেছি। লোপভয়ে অরোগা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক। বিবাহ সম্পন্ন ্রলে, ব্রতাত্তে, পর দিবদে, যথাবিধি পৃথক্ দুই স্থাঞ্চলে দুই আগ্নির স্থান করিয়া, পৃথক্ অয়াধান প্রভৃতি আজ্যভাগ পর্যান্ত কর্ম সম্পা-দন পূর্বক, পূর্ব পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, ''অগ্নিমীলে পুরোহিতম'' ইত্যাদি নব মক্ত দারা প্রথম বিবাহের অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেক। পরে ''অয়ং তে যোনিঃ'' এ**ই নন্দ্র দারা সমিধের উ**পর ঐ অগ্নির ক্ষেপণ করিয়া, "প্রভাবেরোই" এই মন্ত্র দারা কনিষ্ঠাগ্নিডে অর্থাৎ বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে ক্ষেপণ পূর্বক, প্রথম হইতে আজ্যভাগান্ত কর্মা করিয়া, উভয় পত্নীর দহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক, অনস্তর "অগ্নাবগ্নিস্করতি", "অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্তেত" এই দুই, ''অস্তীদম্' ইত্যাদি তিন, 'পাছি নো অগ্ন একয়া" এই এক, এই ছয় মন্ত্র দারা চতুর্গৃহীত ঘৃতের আহতি দিবেক, তৎপরে বিউকৃৎ প্রভৃতি কর্ম করিয়া, হোমশেষ সমাপন করিবেক এবং আহিতাগ্নি এনতিয়কে গোয়ুগল দক্ষিণা দিবেক। यमि পারীদ্বরের মধ্যে একের মৃত্যু হয়, সেই অগ্নি দারা তাহার দাহ করিয়া, গুলস্থ, আধানবিধি অনুসারে, অন্য ক্রীর সহিত পুনরায় আধান করিবেক।"

## নির্ণর**সিফু**

"দ্বিতীয়বিবাহহোমে অগ্নিমাছ কাত্যায়নঃ

সদারোইন্যান্ পুনদারানুদ্বোচুং কারণান্তরাৎ। যদীচ্ছেদগ্রিমান্ কর্তুং ক হোমোইস্য বিধীয়তে। স্বাগ্রাবেব ভবেদ্বোমো লৌকিকে ন কদাচন॥

ত্তিকা ওমওনোই পি

আন্যায়াং বিদ্যমানাং দ্বি**ীয়ামুদ্ধহেদ্যদি।** তদা বৈবাহিকং কর্ম কুর্য্যাদাবসথে>গ্রিমান্॥ সদর্শনভাষ্যে তু দিঙীয়বিবাহছোমো লৌকিক এব ন পুর্ব্ধো- পাসন ইত্যুক্তম্ ইদঞ্চাসন্তবে তত্ত চাগ্লিদ্বয়সংসর্গঃ কার্য্যঃ তদাছ শোনকঃ

অথাগোগু **ছ**য়োর্যোগং সপতীভেদজাতয়োঃ। সহাধিকারসিদ্ধার্থমহৎ বক্ষ্যামি শৌনকঃ॥ জরোগামুদ্ধহেৎ কন্যাং ধর্মলোপভয়াৎ স্বয়ম। ক্লতে তত্র বিবাহে চ ব্রতান্তে তু পরে ইংনি 1 পৃথক্ হুভিলয়োরগ্নী সমাধার যথাবিধি। তন্ত্রং ক্রাজ্যভাগান্তমন্বাধানাদিকং ততঃ। জুহুয়াৎ পূর্ব্বপত্নাগ্নো ত্য়াস্বাঃন্ধ আহুতীঃ। অগ্নিমীলে পুরোছিতং স্থক্তেন নবর্চেন তু। নমিধ্যেনং নমারোপ্য অয়ং তে যোনিরিভাচা। প্রত্যবরোহেত্যনয়া কনিষ্ঠাগ্নে নিধায় তমু। আজ্যভাগান্তভন্তাদি কৃত্বারভ্য তদাদিতঃ। সমসারন্ধ এতাভ্যাৎ পত্নীভ্যাৎ জুহুয়াদয়তমু। চতুগৃহীতমেতাভিশ্বগ্ভিঃ ষড় ভিহথাক্রমম্। অগ্নাবগ্নিকরতীত্যগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে। 'অস্তীদমিতি তিসৃভিঃ পাহি নো অগ্ন একয়া। ততঃ विखेक्नेमात्रङा स्थाप्तमयः मधानात्र । গোযুগং দক্ষিণা দেয়া শ্রোত্রিয়ায়াহিতাগ্নয়ে 🛭 পত্নোরেকা যদি মৃতা দধ্য তেনৈব তাং পুনঃ। আদ্ধীতান্যয়া সাদ্ধমাধানবিধিনা গৃহীতি॥

বৌধায়নস্ত্ৰে তু

অথ যদি গৃহস্থে দ্বে ভার্য্যে বিন্দেত কথং তত্র কুর্য্যাদিতি যশিন্ কালে বিন্দেত উভাবগ্নী পরিচরেৎ

অপরাগ্নিমুপদমাধায় পরিস্তীর্ঘ্য আঙ্গাৎ বিলাপ্য চতুগৃহীতং গৃহীত্বা অবার্কায়াং জুহোতি নমস্তে ঋষে গদাব্যধায়ৈ ত্বা স্বধারে ত্বা মান ইব্রাভি-মতস্ত্রদৃষ্টা রিষ্টাং দ এব ব্রহ্মন্নবেদ সুস্বাহেতি অংগ অরং তে যোশিঋত্বির ইতি সমিধি সমারোপারেৎ পূৰ্কাগ্নিমুপসমাধায় জুহ্বান উদ্বধ্যস্বাগ্ন ইতি সমিধি সমারোপ্য পরিস্তীর্যা শুচি চতুর্দু হীত্বা দ্বয়োর্ভার্যায়ো-রন্বারন্ধরোর্যজমানোইভিয়শতি যো একা একিণ ইতেতেন স্থক্তেনৈকং চতুর্গৃহীতং জুতোহি আগ্নি-মুখাৎ কৃত্বা পকাং জুহোতি সন্মিতং সক্ষপেথামিতি পুরোত্রবাক্যামনুচ্য অগ্নে পুরীষ্যে ইতি যাজ্যয়া জুহোতি অথাজ্যাহতীরুপজুহোতি পুরীষামন্ত-মিত্যন্তাদনুবাক্যস্য স্বিষ্টক্বৎ প্রভৃতিসিদ্ধমাধেনু-বরদানাৎ অথাত্যেণাগ্নিৎ দৰ্ভস্তমে হুতশেষং নিদধাতি ব্ৰহ্মগজানং পিতা বিরাজামিতি দ্বাভ্যাৎ সংসর্গবিধিঃ কার্যাঃ।"

যে অরিতে বিভীয় বিবাহের হোম করিতে হয়, কাত্যায়ন ভাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "য়ল সায়িক গৃহস্থ, নিমিত্ত বশতঃ, পুর্ব্ধ জীর জীবজ্ঞশায় পুনরায় দারপরিপ্রহের ইচ্ছা করে, কোন অরিতে সেই বিবাহের হোম করিবেক। প্রথম বিবাহের অরিতেই ঐ হোম করিতে হইবেক, লৌকিক অর্থাৎ নৃত্র অরিতে কদাচ করিবেক না"। ত্রিকাড্মণ্ডন কহিয়াছেন, "য়িদ সায়িক গৃহস্থ, প্রথমা জৌ বিদ্যমান থাকিতে, ছিভীয়া জৌ বিবাহ করে, ভাহা হইলে আবস্থ অরিতে বিবাহশংক্রান্ত কর্ম করিবেক।" স্থদশনভাষের নির্দ্ধিট আছে, ছিভীয় বিবাহের হোম লৌকিক অরিতেই করিবেক, পূর্বে বিবাহের অরিতে নহে। অসম্ভব পক্ষে এই ব্যবস্থা। এ পক্ষে অরিবরের মেলন করিতে হয়; শৌনক ভাহার বিধি দিয়াছেন,

"ক্রীদিণের সহাধিকার দিন্ধির নিমিত, সপত্নীভেদনিমিতক গৃহ্য अधिवरमृत स्मलनिधि कहिरछि। धर्मरलाश अध्यक्षांभा कन्यात भागिश्रह्म कविरवक । विवाह मण्या इहेटल, बर्फारख, श्रव मिनत्य, यथाविधि পृथक मूटे इंखिटल मूटे कश्चित दांशन कतिया, शृथक् कार्या-ধান প্রভৃতি আজ্যভাগ পর্যান্ত কর্ম সম্পাদন পূর্বক, পূর্ব পঞ্চীর সহিত সমৰেত হইয়া, ''অগ্লিমীলে পুরোহিতম্'' ইত্যাদি নব মন্ত্র দারা আংথম বিবাহের অগ্নিতে আহতি আনান করিবেক। পরে ''অয়ং তে যোনিঃ'' এই মক্ষ ছারা সমিধের উপর এ অগ্লির কেপণ করিয়া, "প্রত্যবহোর" এই মন্ত্র দারা কনিটাগ্নিতে অর্থাৎ দিতীয় বিবাহের অগ্নিতে কেপণ পূর্মক, প্রথম হইতে আজাভাগাভ কর্মা করিয়া, উভয় পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, গোম করিবেক, "অগ্নাৰগ্নিক্সডি", "অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে", मूरे, ''अखीमम्" इंडांपि डिन, ''शाहि ना अञ्च এकग्रा" बहे এক, এই ছয় মন্ধ ছারা চতুর্গৃহীত ঘৃতের আহতি দিবেক, তৎপরে বিষ্টকৃৎ প্রভৃতি কর্ম করিয়া, হোমশেষ সমাপন করিবেক এবং আহিতাগ্নি শ্রোত্রিষ্টক গোষুগল দক্ষিণা দিবেক। যদি পদ্মীষ্টের মধ্যে একের মৃত্যু হয়, নেই অগ্নি ছারা ভাহার দাহ করিখা, গৃহস্ব, আধানবিধি অনুসারে, অন্য জীর সভ্ত পুনরার আধান করি-(वक्"।

किन्छ (वेश्वासम्बद्ध अधिवृद्धात स्मननशक्तिया ध्वकातास्त्रत हेक इदेशांट् ; यथा "यनि गृर्ष मूटे खार्यात लागिशाहण करत. (म क्टल কিরূপ করিবেক ? যৎকালে বিবাহ করিবেক, উভর অগ্রির স্থাপন করিবেক; অপ্রাগ্নির অর্থাৎ দিঙীয় নিবাহের অগ্নির স্থাপন ও शक्रिक्षत्व क्रिया, शुष्ठ भनाहेसा ख्रम्टि ठाति वात शुष्ठ अञ्ग क्रियाः "नमरख अथव गर्मानाधिर द्वा चथारेग्र द्वा मान हे <u>माल्मि</u>जखुन्गी। রিফীং স এব রক্ষরবেদ সুখাহা? এই মন্ত্র ছারা, কনিটা জীর সভিত जमत्वक इंदेशी, व्याद्यक्ति निरंदक ; शहत ''व्ययः ८० त्यांनिक क्रियः'' এই মন্দ্র ছারা সমিধের উপর ক্ষেপণ করিবেক ; অমন্তর পূর্ব্ব অগ্নির অর্থাৎ প্রথম বিবাহের অগ্নির স্থাপন পুর্বাক আহতি দিয়া, 'ভিদ্ধাস অর্থে" এই মন্ধ দারা সমিধের উপর ক্ষেপণও পরিস্তরণ করিয়া, ক্রাচে চারি বার মৃত লইরা, উভর ভার্যার সহিত সমবেত ছই গা, যজমান তোম করিবেক; "যো বক্ষা বক্ষণঃ" এই মক্ষ যারা এক বার চতু-.গৃহিত **যুত আহতি দিবেক; অবস্তর অগ্নিমুগ এ**পভূতি কর্মা করিয়া, छक्ररहाम कविरवक; "मिवाउर मक्ररण्यधीय्" এই अनुवावस्थिक উळात्रण कतिया, ,'च्याश श्रुवीरया'' এই याज्यासक यात्रा ८५ान

করিবেক; পরে ঘৃতের **আহতি দিয়া হোম করিবেক; "পুরীষ্যমন্ত্র্**' এই অনুবাক্যের শেষভাগ হইতে যিউকুৎ প্রভৃতি ধেনুদক্ষিণা পর্যান্ত কর্মা করিবেক, 'ব্রক্ষজন্তানং পিতা বিরাজন্" এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্মক ক্রাচের অর্গ্রভাগ দারা হতশেষ অগ্নি গ্রহণ করিয়া দর্ভতম্বে হাপন করিবেক। এইরূপে অগ্নিদ্যের সংসর্গ বিধান করিবেক।

তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের উল্লিখিত বৌধায়নম্বত্র এবং সর্কাংশে সমানার্থক শৌনকবচন ও আশ্বলায়নস্ত্ত্ত সমগ্র প্রদর্শিত হইল। একণে, শাস্ত্রভ্রের অর্থ ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বেষায়নস্থত দ্বারা যুগপৎ বিবাহদ্বয়বিধান প্রতিপন্ন হইতে পারে কি না। শৌনক ও আশ্বলায়ন যেরূপ কত-দ্বিতীয়বিবাছ ব্যক্তির বিবাছ সংক্রান্ত অগ্রিদ্বয়ের মেলনপ্রক্রিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; বেশিয়নও তাহাই করিয়াছেন, তাহার অতিরিক্ত কিছুই বলেন নাই। তবে, পূর্ব্বে দর্শিত ছইয়াছে, শৌনক ও আশ্বলায়ন, অত্যে পূর্ব্বপত্নীর নহিত প্রথম বিবাহের অগ্নিতে হোম করিয়া, অগ্নিদ্বয়ের মেলন পূর্ব্বক, হুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক, এই বিধি দিয়াছেন; বৌধায়ন, অগ্রে দ্বিতীয় পত্নীর সহিত দ্বিভীয় বিবাহের অগ্নিতে হোম করিয়া, অগ্নিদ্বয়ের মেলন পূর্ব্বক, তুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক, এই বিধি প্রদান করিয়াছেন। এতদ্বাভিরিক্ত, প্রদর্শিত শাস্ত্রত্রের কোনও অংশে উদ্দেশ্যগত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই। অভএব, বেশিয়ন এক বারে ছুই ভার্য্যা বিবাহের বিধি দিয়াছেন, এরূপ অনুভব করিবার কোনও হেতু লক্ষিত হইতেছে না। তর্কবাচম্পতি মহাশয়, স্থক্তের অন্তর্গত যে তিনটি বাক্য অবলম্বন করিয়া, যুগপৎ বিবাহন্তম প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াদ পাইরাছেন, উহাদের অর্থ ও তাৎপর্য্য পর্যালোচিত হইতেছে। তাঁহার অবলম্বিত প্রথম বাক্য এই ;

> ''যদি গৃহ**স্থো দ্বে ভার্য্যে বিন্দেত।** " যদি গৃহ**ছ চুই ভার্য্যা বিবা**হ করে।

এ স্থলে সামান্তাকারে তুই ভার্য্যা বিবাহের নির্দেশ মাত্র আছে; এক বারে তুই ভার্য্যা বিবাহ কিংবা ক্রমে তুই ভার্য্যা বিবাহ রুঝাইতে পারে, এরূপ কোনও নিদর্শন নাই; স্কৃতরাং, একতর পক্ষ নির্ণয় বিষয়ে আপাডভঃ সংশার উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু স্থত্তের মধ্যে পূর্ব্বাগ্নি, অপরাগ্নি এই যে তুই শব্দ আছে, ভদ্ধারা দে সংশায় নিঃসংশায়ত রূপে অপসারিত হইতেছে। পূর্ব্বাগ্নি শব্দে পূর্ব্ব বিবাহের অগ্নি রুঝাইতেছে; অপরাগ্নি শব্দে দ্বিতীর বিবাহের অগ্নি রুঝাইতেছে। যদি এক বারে বিবাহন্ত্র বেগিয়নের অভিপ্রেত হইত, ভাহা হইলে পূর্ব্বাগ্নি ও অপরাগ্নি এই তুই শব্দ স্কৃত্র মধ্যে সন্ধিবেশিত থাকিত না। এই তুই শব্দ ব্যবহৃত হওয়াতে, বিবাহের পোর্বাপর্য্যই স্পাট প্রতীরমান হয়, বিবাহের যোগপত্য কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত দ্বিতীয় বাক্য এই ;
"উভাবগ্নী পরিচরেৎ"।
দুই অগ্নির স্থাপন করিবেক।

অগ্নিদ্বাহমলনপ্রক্রিয়ার আরন্তে, প্রথমতঃ ঐ অগ্নিদ্বারে যে স্থাপন করিতে হয়, এই বাক্য দ্বারা ভাষারই বিধি দেওয়া হইয়াছে; নভুবা তুই বিবাহের উপযোগী তুই অগ্নি বিহিত হইয়াছে, ইছা এই বাক্যের অর্থ নহে। পূর্বদর্শিত শোনকবচনে ও আখলায়নস্থত্তে দৃষ্টি থাকিলে, সর্বাশাস্তরেতা ভর্কবাচস্পতি মহাশায় কলাচ সেরূপ অর্থ করিতেন না। ঐ তুই শাস্তে, অগ্নিদ্বাহমেলনপ্রক্রিয়ার উপক্রমে, অগ্নিদ্বাহম্বাপনের যেরূপ ব্যবস্থা আছে; বৌধায়নস্থত্তেও, অগ্নিদ্বাহমেলনপ্রক্রিয়ার উপক্রমে, অগ্নিদ্বাহম্বাপনের সেইরূপ ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। যথা,

### শৌনকবচন

"পৃথক্ ভণ্ডিলয়োরগ্নী সমাধার যথাবিধি,"। ষধারিধি পৃথক দুই ছভিলে দুই জাগ্নির স্থাপন করিল। আশ্বারনমূত্র

''তৌ পৃথগুপনমাধার''।

मूरे अधित পृथक स्रांशन कतिया।

বৌধারনম্বত্র

"উভাবগ্নী পরিচরেৎ"

দুই অগ্নির স্থাপন করিবেক।

স্থতরাং, এই বাক্য দ্বারা বিবাহের যৌগপদ্য প্রতিপন্ন হইতে পারে, এরূপ কোনও লক্ষ্ণ লক্ষিত হইতেছে না।

তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত তৃতীয় বাক্য এই ; ''দ্বয়োর্ভাগ্যয়োরস্বারন্ধয়োর্যজমানোইভিয়ুশতি''

দুই ভার্য্যার সহিত সমবেত হইয়া যজমান হোম করিবের। অগ্নিষ্বয় মেলনের পর, তুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, মিলিত অগ্নি-দ্বয়ে যে আতৃতি দিতে হয়, এই বাক্যদ্বারা তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা,

## শৌনকবচন

"সমিধ্যেনং সমারোপ্য অরং তে যোনিরিত্যচা। প্রত্যবরোহেত্যনরা কনিষ্ঠাগ্নো নিধার তম্। আজ্যভাগান্ততন্ত্রাদি রূত্বারভ্য তদানিতঃ। সমস্বারন্ধ এতাভ্যাং পত্নীভ্যাং জুহুরাদ্য়তম্॥"

"আয়ং তে যোনিঃ" এই মন্ত দ্বারা সমিধের উপর ঐ অগ্নির ক্ষেপণ করিয়া, "পাত্যবরোহ" এই মন্ত্র দ্বারা কনিষ্ঠাণ্নিতে অর্থাৎ বিভীয় বিবাহের অগ্নিতে ক্ষেপণ পূর্বক, প্রথম হইতে আজ্যন্তাগান্ত কর্ম করিয়া; উভয় পত্নীর সহিত সমধেত হইয়া, হোম করিবেক।

#### আখলায়নসূত্র

''অয়ং তে যোনিশ্বভিয় ইতি তং সমিধমারোপ্য

প্রত্যবরোহ জাতবেদ ইতি দ্বিতীয়ে>বরোছ আজ্য-ভাগাতং কৃত্বা উভাভ্যামশ্বারকো জুহুয়াৎ "।

', আয়ং তে যোনিখা জিয়ঃ' এই মন্ত্র ছারা সনিধের উপর ঐ অগ্নির ক্ষেপণ করিয়া, ''প্রভাবরোচ জাতবেদঃ'' এই মন্ত্র ছারা দিওীয় অগ্নিতে ক্ষেপণ পূর্বেক, আজ্যভাগান্ত কর্মা করিয়া, দুই গন্ধীর সহিত সনবেত হইয়া হোম করিবেক।

## বৌধায়নস্ত্র

" অরং তে যোনিশ্বির ইতি সমিধি সমারোপরেৎ প্রাগ্রিমুপসমাধার জুহ্বান উদ্বাস্থার ইতি সমিধি সমারোপ্য পরিস্তীব্য ক্রচি চতুর্গীন্বা দ্বরোভার্যোরশ্বারকারোর্জমানোইভিমুশতি "।

"অয়ং তে যোনিক ভি্মঃ" এই মক্ত ধার। সমিপের উপর (অপরান্থির) ক্ষেপণ করিবেক, অনন্তর পূর্বান্থির অর্থাৎ প্রথম বিবাচের অগ্নির স্থাপন পূর্বক আহুতি দিয়া, "উদ্বয়স্থ অগ্নে" এই মক্ত ধারা সমিধের উপর ক্ষেপণ ও পরিস্তরণ করিয়া, ক্রাচে চারি বার মৃত লইয়া, দুই পিদ্বার সহিত সমবেত ইইয়া, যক্তমান হোম করিবেক।

ইহা দ্বারাও, বিবাহের যোগপস্ত কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। সর্বশাস্ত্রবৈত্তা তর্কবাচম্পতি মহাশয় ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ী হইলে, এ বিষয়ে এতাদৃশী অনভিজ্ঞতা প্রদর্শিত হইত না।

কিন্ধ, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা করিবার শক্তি থাকিলে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় বিবাহের যোগপদ্য প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত ও যত্নবান্
হইতেন না। যথাবিধি বিবাহ করিতে হইলে, এক বারে তৃই বিবাহ
কোনও ক্রমে সম্পন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ, তুই স্থানের তুই
কন্তার এক সময়ে এক পাত্তের সহিত বিবাহকার্য্য নির্মাহ হওয়া
অসম্ভব। মনে কর "ইচ্ছার নিয়ামক নাই, অতএব য়ত ইচ্ছা বিবাহ
করা উচিত," এই ব্যবস্থাদাতা তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের পুনরায় বিবাহ
করিতে ইচ্ছা জন্মিল; তদনুসারে, কাশীপুরের এক কন্তা, তবানীপুরের

এক কন্তা, এই বিভিন্নস্থানবর্ত্তিনী তুই কন্তার সহিত বিবাহসম্বন্ধ ত্রি হইল। একণে, বহুবিবাহপ্রিয় তর্কবাচম্পতি মহাশায়কে জিজ্ঞাসা করি শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে, এক বারে এই তুই কন্তার পাণিএই সম্পন্ন করিতে পারেন কি না। তর্কবাচম্পতি মহাশায় কি বলেন বলিতে পারি না; কিন্তু তন্তিন ব্যক্তিমাত্রেই বলিবেন, এরূপ বিভি: স্থানম্বর্দ্ধিত কন্তাদ্বরের এক বারে এক পাত্রের সহিত বিবাহ কোনং মতে সম্ভবিতে পারে না। বস্তুতঃ, বিভিন্ন আমে বা বিভিন্ন ভবণে অথবা এক ভবনের বিভিন্ন স্থানে তুই বিবাহের অনুষ্ঠান হইলে, এং ব্যক্তি দ্বারা এক সময়ে তুই কন্তার পাণিএইণ কি রূপে সম্পন্ন হইতে পারে, ভাহা অনুভবপথে আনয়ন করিতে পারা যায় না। আর, যদিই এক অনুষ্ঠান দ্বারা তুই ভগিনীর এক পাত্রের সহিত এক সময়ে বিবাহ সম্পন্ন হওয়া কথঞিৎ সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু, শাস্ত্রকারের। ভাদশ বিবাহের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করিয়া রাথিয়াছেন; যথা,

ভাতৃযুগে স্বস্যুগে ভাতৃস্বস্যুগে তথা। ন কুৰ্য্যানস্থলং কিঞ্চিদেকস্মিন্ মণ্ডপেইছনি(২৫)॥

এক মণ্ডপে এক দিবসে দুই ভাতার, কিংবা দুই ভগিনীর, অথবা ভাতা ও ভগিনীর কোনও শুভ কার্য্য করিবেক না।

এই শাস্ত্র অনুসারে, এক দিনে এক মণ্ডপে ছুই ভগিনীর বিবাহ হইতে পারে না।

নৈকজন্যে তু কন্যে দ্বে পুত্রােরেকজন্যারাঃ। ন পুত্রীদ্বামেকিমন্ প্রদৃদ্যাত্তু কদাচন(২৬)॥

এক ব্যক্তির দুই পুত্রকে চুই কন্যা দান, অথবা এক পাত্রে হুই কন্যা দান, কদাচ করিবেক না।

<sup>(</sup>२৫) নির্ণয়সিজু ও বিধানপারিজাত ধৃত গার্গ্যকন।

<sup>(</sup>১৯) নিণ্ড'সজু ও বিধানপারি**লাত ধৃত** নারদবচন।

এই শাস্ত্র অনুসারে, এক পাত্তে তুই কন্মাদান স্পাটাকরে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

পৃথঙ্মাতৃজয়োঃ কার্য্যো বিবাহস্তেকবাসরে।
একস্মিন্ মপ্তপে কার্যাঃ পৃথগুেদিকয়োন্তথা।
পুষ্পপট্টিকয়োঃ কার্যাং দর্শনং ন শিরস্থয়োঃ।
ভিগিনীভ্যামুভাভ্যাঞ্চ যাবৎ সপ্তপদী ভবেৎ (২৭)॥
দুই বৈমাত্রেম জাতা ও দুই বৈমাত্রেম ভগিনীর এক দিনে এক
মক্তপে পৃথক্ পৃথক্ বেদিতে বিবাহ ইইতে পারে। বিবাহকালে
কন্যাদের মন্তকে যে পুষ্পগট্টিকা বছন করে, সপ্তপদীগমনের পূর্কের
দুই ভগিনী পরস্পর সেই পুষ্পগট্টিকা দর্শন করিবেক না।

এই শাস্ত্র অনুসারে, তুই বৈমাত্রের ভাগনীর এক দিনে এক মণ্ডপে বিবাহ হইতে পারে। কিন্তু, বিবাহাঙ্গ কর্ম্মের অনুষ্ঠান পৃথক্ পৃথক্ বেদিতে ব্যবস্থাপিত হওয়াতে, এবং পূর্কানির্দ্ধিট নারদ্বচনে এক পাত্রে তুই কন্সাদান নিষিদ্ধ হওয়াতে, বৈমাত্রের ভাগনীম্বরেরও এক সময়ে এক পাত্রের সহিত বিবাহ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। এইরূপে, এক দিনে, এক মণ্ডপে, এক পাত্রের সহিত, ভাগনীম্বরের বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়াতে, বহুবিবাহপ্রির ভর্কবাচম্পতি মহাশয়ের আশালতা ফলবতী হইবার কোনও সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না। যাহা হউক, বহুদর্শন নাই, বিবেকশক্তি নাই, প্রকরণজ্ঞান নাই; স্কুতরাং বোধায়নম্বত্রের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই; এ অবস্থায়, "যদি তুই ভার্য্যা বিবাহ করে," "তুই অগ্নির স্থাপন করিবেক", "তুই ভার্য্যার সহিত সমবেত হইয়া আহুতি দিবেক", ইত্যাদি স্থলে তুই এই সংখ্যাবাচক শন্ধের প্রয়োগ দর্শনে মুশ্ধ হইয়া, এক ব্যক্তি এক বারে তুই ভার্য্যা বিবাহ করিতে পারে, এরূপ অপসিদ্ধান্ত অবলম্বন করা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

<sup>(</sup>২৭) নিৰ্মসিকুগৃত মেধাতিখিৰচন।

# নবম পরিচ্ছেদ।

ভর্কবাচম্পতি মহাশয়, য়দৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহারের শান্ত্রীয়ভা প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া, এক ঋষিবাক্যের যেরূপ অদ্ভূত পাঠ ধারিয়াছেন ও অদ্ভূত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্ধর্শনে স্পট্ট প্রতীয়মান হইতেছে, তিনি, স্বীয় অভিপ্রেত সাধনের নিমিত্ত, নিরতিশয় ব্যঞ্জিত হইয়া, একবারে বাহ্যজ্ঞানশূ্য হইয়াছেন। এ পাঠ, এ ব্যাখ্যা, ও তন্মূলক সিদ্ধান্ত সকল প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, তদীয় লিখন উদ্ধৃত হইতেছে।

''ইদানীং ক্রমশো বত্বিবাহে কালবিলেষো নিমিত্রবিশেষ-শ্চাভিধীরতে। তত্র মনুমা

জারারৈ পূর্ববারিণ্যে দত্ত্বাগ্রীনন্ত্যকর্মণ। পুনর্দ্দারক্রিরাং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেবচ॥

ইতি দারমরণরপ এক: কালঃ অভিহিতঃ। পাত্র বিশেষয়তি বিধানপারিজাতয়তবেশিগয়নস্ত্রম্

ধর্মপ্রজাসম্পন্নে লারে নান্যাং কুর্বীত অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগন্ন্যাধেয়েতি।

দারাণামভাব: অদারম্ অর্থাভাবেইবারীভাব: ততঃ সপ্তম্যা বন্তুনমনুক্। সম্পারং সম্পতিঃ ভাবে জঃ। ধর্মতা অগ্নিহোতা-দিকতা গৃহত্বকর্তবাতা যাবদ্বর্যতা প্রজায়ান্য সম্পত্তি সভ্যাহ দারাভাবে অভাং দ্রিয়ং ন কুর্মীত নাভামুর্ছেদিতার্থ:। কিন্তু বনং যোকং বাজরেং ঋণত্রমপাক্তা মনো মোক্ষে নিবেশরেৎ ইতি

মর্না খণত্রপাকরণে মোক্ষাধিকারিবস্থচনাৎ

জারমানো বৈ পুরুষস্তিভিশ্বশৈশী ভবতি ব্রহ্মটর্য্যোশ

ঋষিভাঃ যজেন দেবেভাঃ প্রক্রয়া পিতৃভা ইতি

খ্যাদিত্তয়র্প তা বেদাধায়নাগ্নিছোত্রাদিযাগপুলোৎপতিভিরপাকর-ণাৎ যাবদ্গৃহস্থকর্ত্রাকরণাচ্চ ন দারান্তরকরণং তৎফলতা ধর্ম-পুত্রাদেঃ কৃতত্বাৎ। কিন্তু যদি ন রাগনিরতিশুদা তৎকলার্থবিবাহ-করণং ভদ্যোক্তম। ধর্মপ্রজেতি বিশেষণাচ্চ রতিফলবিবাহস্য তদা কর্ত্তব্যত্তি গমতে অক্সথা ধর্মপ্রজেতি নাভিদধ্যাৎ তথাচ ঋণ-ত্ত্রশোধনে অনুপ্যোগিতয়া তত্ত্তৎ ফলমুদ্দিশ্র ন বিবাহান্তরকরণ-মিতি সিদ্ধন্। অক্তরাভাবে ধর্মপ্রজ্ঞোর্মধ্যে একতরাভাবে ধর্মা-ভাবে পুত্রাভাবে বা অক্ত। কার্য্যা প্রাথং অগ্নিরাধেয়ো যয়া তথা কার্য্যেতার্থঃ। এবঞ্চ মনুনা দ্বিতীরবিবাহে যদ্দারমরণকালঃ উক্তঃ তত্ত অন্ততরাভাববিষয়কজং ন তৃ জ্ঞায়ামরণমাত্তে এব জ্ঞায়ান্তর-করণবিষয়কত্বন্। ততশত মতুবচনেন জ্ঞায়ামরণে জায়ান্তরকরণং যং প্রাপ্তং তৎ ধর্মপ্রজাসম্পত্তে নিবিধ্যতে "প্রাপ্তং হি প্রতি-ষিধাতে" ইতি স্থারাৎ তথাচ মনুবচনস্থ অবকাশবিশেষদানার্থমেব অন্তর্ভাবে ইত্যাদি প্রতীকং প্ররন্ত্য। এতেন ধর্মপ্রজাসম্পরে দারে নাসাং কুর্মীতেতি প্রতীক্ষাত্রং গ্লন্থ উত্তরপ্রতীকং নিগৃষ্ ষং ধর্মপ্রজাসম্পারযুক্তদারসত্ত্বে দারাস্তরকরণনিবেধকতরা কপ্পানং তদতীব অযুক্তিকং দারেরু সংস্থ দারাস্তরকরণং বদি ওশতে কচিৎ প্রাপ্তং স্থাৎ তদা তৎ প্রতিষিধ্যেত। প্রাগগ্নাধেয়েতি বচনাকৈ-তদ্বিবাছস্ত স্বৰ্ণাবিষয়কত্বে স্থিতে কামতঃ প্ৰব্লভবিবাছবিষয়কত্বেন ন প্রাপ্তিসম্ভবঃ ভন্মতে কামতো বিবাহস্ত অসবর্ণামাত্রপরহাৎ। কিঞ্চ ধৰ্মপ্ৰক্ৰাসম্পন্ন ইত্যক্ত্যা ওদৰ্ঘবিবাহমাত্ৰবিষয়কভাৰগমেন उर्भमरेत्र्रथा भएकः রতার্থবিবাছবিষরকত্বলপানমপাযুক্তিকং উভয়কলসিছে। দারসতে দারাস্তরকরণং নিষিধ্য তদেকতরাভাবে ধর্মাভাবে পুভাভাবে চ দারসত্ত্বে দারাস্তরকরণং কর্পদেকমাত্র-

বিবাহবাদিমতে সঙ্গতং স্থাৎ। তথ্যতে পুদ্রাভাবে দারসত্ত্বে দারান্তরকরণস্থা বিহিতত্বেহিশি অগ্নিহোত্রাদিয়াবৎকর্ত্তব্যধ্যাত্তাবেহিশি পুদ্রসত্ত্বে চ দারান্তরকরণস্থা নিষিদ্ধত্বাং। এতেন সতি চ অদারে ইতি ছেদেনির সর্ক্রসামঞ্জন্তে "দারাক্ষতলাজানাং বহুত্বঞ্চ" ইতি পুংস্থাধিকারীরং পাণিনীরং লিচ্চানুশাসনমূল্প্রয়া দারশক্ষ্য একবচনান্ততান্দ্রীকারঃ অগাতিকগতিত্রগাহের এব"(২৮)।

हेमांगीर क्रमभः वद्यविवांश्विषयः कालविरभव ও निमिज्विरभव উজ হইতেছে। দে বিষয়ে নমু ''পূর্বস্তা ক্ষীর যথাবিধি আনভ্যেকি-ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া, পুনরায় দারপরিগ্রহ ও পুনরায় অব্যাধান করিবেক।<sup>?</sup>? এইরূপে **ভ**ীবিয়োগরূপ এক কাল নির্দেশ করিয়াছেন। বিধানপারিজাতগৃত বৌধায়নস্ত্তে এ বিষয়ের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। যথা, 'অগ্নিহোত্রাদি গৃহস্কর্ত্তব্য সমন্ত ধর্মা ও পুত্রলাভ সদ্পন্ধ হইলে, যদি জাবিয়োগ ঘটে, তাহা হইলে আর বিবাহ করিবেক না<sup>?</sup>'। কিন্তু বা**নপ্রস্থ অথবা পরি**রজ্যা আলম আলমু করিবেক; যেতেতু, 'ঋণক্রয়ের পরিশোধ করিয়া, মোক্ষে মনো-নিবেশ করিবেক''; এইরূপে মনু, ঝণত্রের পরিশোধ হইলে, মোক্ষবিষয়ে অধিকার বিধান করিয়াছেন। আর "পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া, তিন ঋণে খাণী হয়, বৃক্ষচর্য্য ছারা ঋষিগণের নিকট, যজ্জ ঘারা দেবগণের নিকট, পুত্র ঘারা পিতৃগণের নিকট'', এই ত্রিবিধ ঋণ বেদাধ্যমন, অগ্নিহোত্রাদি যাগ ও পুৰোৎপত্তি ছারা পরিশোধিত হওয়াতে, গৃহস্থকর্ত্তব্য সমস্ত সম্পন্ন হইতেছে, স্কুতরাং আবার বিবাহ করিবার আবশ্যকতা থাকিতেছে না; হেহেতু, বিবাহের ফল ধর্ম পুত্ৰ আহিছতি সম্পন্ন ইইয়াছে। কিন্তু যদি বিষয়বাসনা নিতৃতি না হয়, তবে তাহার ফললাভের নিমিত বিবাহ করিবেক, ইহা ভক্তি-क्रांस डेक व्हेशांक। धर्मा ७ ध्यका बहै विस्मयनवमण्डः, वृधिकाममा-मूलक विवाद म ममत्त्र कतिए भारत, देश ध्येषीयमान इटेएएए, নতুবা ধর্মাও আইজাএ কথা বলিতেন না। ঋণত্রয় শোধনের নিমিত উপযোগিতা না থাকাতে, সে ফলের উদ্দেশে আর বিবাহ করিবেক না, ইহা সিভ হইতেছে। "অন্তরের অভাবে অধাৎ ধর্ম ও পুত্রের মধ্যে একের অভাব ঘটিলে, অন্য ক্রী বিবাহ করিয়া তাহার সহিত অগ্নাধান করিবেক"। অতএব মনু विতীয় বিবাহের কা-

<sup>(</sup>२৮) वद्यविवाह्याम, ७० शृक्षे।

বিয়োগরপ যে কাল নির্দেশ করিয়াছেন, ধর্ম ও পুজের মধ্যে একের অভাবস্থলেই তাহা অভিপ্রেও; নতুবা দ্বী ব্যোগ হইলেই পুনরায় विदाइ कहित्वक, अक्रेश छाद्रश्या महिता मनुवहन होता स्वीविःसार्थ হইলে পুনরায় বিবাহ করিবার যে অধিকার হইগছিল, ''যাহার গ্রাপ্তি থাকে তাহার নিষেব হয়", এই নাায় অনুসারে, ধর্মা ও পুত্র সম্পন্ন হইলে, সেই অধিকারের নিষেধ হইতেছে। মনুবচনের व्यवकांभविष्टमस्मादम् मिमिख, व्योधारमवष्टमत्र উख्डार्क व्याहक হইয়াছে। অতএব পূর্বার্দ্ধনাত্র ধরিয়া, উত্তরার্দ্ধের গোপন করিয়া, "যে ক্রীর সহযোগে ধর্মকোষ্য ও পুত্রলাভ সঞ্জ হয়, তৎসংস্থ আন্য জ্ঞी বিবাহ করিবেক না", এই চপে ডাদুশ জ্ঞী সত্ত্বে যে দারান্তর পরিগ্রহ নিষেধ কম্পনা তাহা অতীর যুক্তিবিরুদ্ধ; যদি ভাঁহার মতে দার্মত্তে দার্ভির পরিগ্রহের প্রাপ্তিমন্তাবনা থাকিত, তাহা হইলে ভাহার নিষেধ হইতে পারিত। পুর্ববৎ জগ্ন্যাধান করিবেক এই কথা বলাতে, এ বচন স্বর্ণাবিবাহবিষয়ক হইতেছে; স্কুতরাং উহা কামার্থ বিবাহবিষয়ক হইতে পারে মা; কারণ, তাঁহার মতে কামার্থ বিবাহ কেবল অসবণীবিষঃক। কিঞ্চ, ধর্মপ্রকাসস্পদে এই কথা বলাতে, এই নিষেধ ধর্মার্থ ও পুজার্থ বিবাহবিষয়ক বলিয়া বেংধ হইতেছে ; স্তুতরাং কামার্থবিষয়ক বলিয়া কম্পনা করাও যুক্তিবিরুদ্ধ ; कांद्रण, की मुद्दे शरामद्र देवशश्री घरते ; फेडिय कालाद निधि व्हेरल, मात्रमाञ्च मात्राख्य शत्रिधाक् सिट्यथ कतिया, खेल्ट्यत संस्था अत्कत् অভাব ঘটিলে, ধর্মের অভাবে অথবা পুত্রের অভাবে, দারসত্ত্বে দারান্তর পরিপ্রাহ একবিবাহবাদীর মতে কি রূপে সঞ্চ হইতে পারে। ভাঁহার মতে পুল্লের অভাবে দারদত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহ तिविष इहेरलेख, आधिरहोडोनि मसल कर्डवा धर्मात अखारतंख, পুত্রসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহ নিষিত্র হইয়াছে। অতএব, "অদারে" এইরূপ প্রচেত্ন ছার:ই সর্ক্রামঞ্চ্য হইডেছে; এমন স্থ্রে "দারাক্ষতলাজানাং বহুত্বঞ্চ' পুংলিজাধিকারে পাণিনিকৃত এই लिक्नोनुगामन लक्ष्यन कविशे. मांत्रगत्मत अकवष्ठनास्था चीकांत्र একবারেই হেম; কারণ, গত্যন্তর না থাকিলেই ভাষা স্বীকার ক্রিতে হয়।

তর্কবাচম্পতি মহাশয়, কউকম্পনা দ্বারা আপস্তমস্থতের যে অভিনব অর্থান্তর প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা সঙ্গত কি না, এবং সেই অর্থ অবলম্বন করিয়া, যে সকল ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, ভাষাও শাস্ত্রানুমত ও স্থায়ানুমত কি না, ভাষার আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ স্থক্তের প্রকৃত অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে।

ধর্ম প্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাৎ কুর্বীত। ২।৫।১১।১২। অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগন্ন্যাধেয়াৎ ।২.৫।১১।১৩ (২৯)

"ধর্মপ্রেদ্ধানম্পরে দারে" ধর্মযুক্ত ও প্রজাযুক্ত দারসত্ত্ব, অর্থাৎ যাহার সহযোগে ধর্মকার্য্য নির্বাহ ও পুরুলাভ হইয়াছে, তাদৃশ স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে, "ন অন্যাং কুর্বাত" অন্য ক্ত্রী করিবেক না, অর্থাৎ আর বিবাহ করিবেক না; "অন্যতরাভাবে" অন্যতরের অভাবে অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে একের অসদ্ভাব ঘটিলে, অর্থাৎ ধর্ম-কার্য্যনির্বাহ অথবা পুরুলাভ না হইলে, "কার্য্যা প্রাক্ অন্যাধ্যানের পূর্বে করিবেক, অর্থাৎ অগ্ন্যাধ্যানের পূর্বে করিবেক, অর্থাৎ অগ্ন্যাধ্যানের পূর্বে অন্য ক্তরী বিবাহ করিবেক। অর্থাৎ যে ক্ত্রীর সহযোগে ধর্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্ব অন্য ক্তরী বিবাহ করিবেক না। ধর্মাকার্য্য অথবা পুরুলাভ সম্পন্ন না হইলে, অগ্ন্যাধ্যানের পূর্বের পুনরায় বিবাহ করিবেক।

এই অর্থ আমার কপোলকম্পিত অথবা লোক বিমোহনার্থে বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব অর্থ নহে। যে সকল শব্দে এই হুই সূত্র সক্ষলিত হইয়াছে, কটকম্পনা ব্যতিরেকে তদ্ধারা অন্য অর্থের প্রতীতি হইতে পারে না। এজন্তা, যে যে পূর্বতন গ্রন্থক্তারা স্ব স্থ প্রস্থে প্র হুই সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্র অর্থ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। যথা.

"এতরিমিতাভাবে নাধিবেতব্যেতাহ আপত্তয়ঃ ধর্মপ্রজাসম্পন্নে নারে নান্যাং কুর্বীত। অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগ্যাধেয়াদিতি।

<sup>(</sup>২১) আপত্ত দ্বীর ধর্মাসূত্র। তর্কবাচন্দাতি মহাশয়, অভাবসিত্ব আনবধান বশতঃ, এই দুই স্কুকে বিধানপারিজাতধৃত বৌধায়নস্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বিধানপারিজাতে এই দুই সূত্র আপত্তস্থার বলিয়া উদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ, এই দুই স্কুর আপত্তস্থের, বৌধায়নের নহে।

জন্মার্থ: যদি প্রথমোঢ়া স্ত্রী ধর্মেণ শ্রোভন্মার্তাগ্নিসাধ্যেন প্রজন্ম পুত্রপৌল্রাদিনা চ সম্পন্না তদা নাম্মাং বিবছেৎ অম্ব-তরাভাবে অগ্ন্যাধানাৎ প্রাক্ বোচ্ব্যেতি (৩০)"।

আপত্তত্ব কহিয়াছেন, এই সকল নিমিত না ঘটিলে, অধি-বেদন করিতে পারিবেক না। যথা,

ধর্মপ্রজাসম্পন্নে দারে বান্যাং কুর্বীত। অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াৎ।

ইহার অর্থ এই, যদি প্রথম বিবাহিতা ক্ষী ক্রতিবিহিত ও স্থৃতিবিহিত অগ্নিসাধ্য ধর্মকার্য্য নির্বাহের উপযোগিনী ও পুলপৌলাদি—
সম্ভানশালিনী হয়, তাহা হইলে অন্য ক্ষী বিবাহ করিবেক না। অন্যতরের অভাবে অর্থাৎ ধর্মকার্য্য অথবা পুল্লাভ সম্পন্ন না হইলে, অগ্নাধানের পুর্বে বিবাহ করিবেক।

"ত্তিবর্মাহ আপস্তবঃ

ধর্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্কীত।

অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াদিতি।

অস্থাৰ্থঃ যদি প্ৰাগ্ঢ়া ন্ত্ৰী ধৰ্মেণ প্ৰজ্ঞা চ সম্পন্না তদা নাস্থাং বিৰহেৎ অক্সভয়াভাবে অগ্নাধানাৎ প্ৰাক্ বোঢ়ব্যেতি (৩১)।"

এ বিষয়ে আপত্তম কহিয়াছেন,

ধর্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্বীত।

. অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াৎ।

ইহার অর্থ এই, যদি প্রথম বিবাহিত। স্ত্রী ধর্মসম্পন্না ও পুত্র-সম্পন্না হয়, তাহা হইলে অন্ত স্ত্রী বিবাহ করিবেক না। অন্ত-তরের অন্তাবে অর্থাৎ ধর্মকার্য্য অধবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না হইলে, অগ্ন্যাধানের পুর্বেষ্ট বিবাহ করিবেক। কুল্লকভট্ট,

বন্ধ্যাফ্টমেইধিবেদ্যানে দশমে তু মৃতপ্রজা।

· একাদশে স্ত্রীঙ্গননী সদ্যস্থ্রপ্রিরবাদিনী॥ ৯। ৮১।

(७०) वीत्रमिट्यानम् ।

(७১) विधानभात्रिकाउ।

নী বন্ধা হইলে অউম্বর্ষে, মৃতপুত্রা হইলে দশম বর্ষে, কন্যা-মাত্রপ্রমাবিনী হইলে এক**লিশ বর্ষে, অ**প্রিয়বাদিনী হইলে কালাতি-পাত ব্যতিরেকে, অধিবেদন করিবেক।

এই মনুবচনের ব্যাখ্যাস্থলে আপস্তম্বস্ত্র উদ্ধৃত করিরাছেন। যদিও তিনি, মিত্রমিশ্র ও অনস্তভটের স্থায়, স্থারের ব্যাখ্যা করেন নাই; কিন্তু ষেরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্বারা তত্তুল্য অর্থ প্রতিপন্ন হই-তেছে। যথা,

"অপ্রিরণাদিনী তু সন্ত এব যত্তপুত্রা ভবতি পুত্রবতাগন্ত তক্ষাং ধর্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুবর্বীত অন্যতরাপায়ে তু কুবর্বীত।

ইত্যাপস্তম্বনিষেধাৎ অধিবেদনং ন কাৰ্য্যন্''।

অপ্রেয়বাদিনী হইলে, কালাতিপাত ব্যতিরেকেই, যদি সে পুত্রহীনা না হয়; সে পুত্রবতী হইলে, অধিবেদন করিবেক না, কারণ আপস্তম,

ধর্মপ্রজাসপারে দারে নান্যাং কুর্বীত অন্যতরাপায়ে তু কুর্বীত।

ধর্মসম্পরা ও পুত্রসম্পন্না ক্রী সত্ত্বে জন্য ক্রী বিবাহ করিবেক না, কিন্তু ধর্ম অথবা পুত্রের ব্যাঘাত ঘটিলে করিবেক। এই রূপ নিবেধ করিয়া গিয়াছেন।

দেশ, মিত্রমিশ্র, অনস্তভেট ও কুল্লুকভট, ধর্মসম্পন্না ও পুত্রসম্পন্না প্রী বিদ্যমান থাকিলে আর বিবাহ করিতে পারিবেক না, আপস্তম্বস্থত্রের এই অর্থ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন; ভর্কবাচম্পতি মহাশায়ের
ন্থায়, "অদারে" এই পাঠ, এবং "স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে" এই অর্থ
অবলম্বন করেন নাই। এই তুই আপস্তম্মুত্রের ভাৎপর্য্য এই, গৃহস্থ
ব্যক্তি শাস্তের বিধি অনুসারে এক স্ত্রীর পাণিঞ্জহণ করিয়াছে; ধনি ঐ
ক্রী দারা ধর্মকার্যা নির্মাহ ও পুত্রলাভ হয়, ভাহা হইলে সে ব্যক্তি

ভাষার জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করিতে প্রারিবেক না। কিন্তু, যদি ঐ স্ত্রীর এরূপ কোনও দোষ ঘটে, যে তাছার সহিত ধর্মকার্য্য করা ·বিধেয় নছে; কিংবা ঐ স্ত্রী বন্ধ্যা, মৃতপুত্রা বা কন্তানাত্রপ্রদবিনী হয়, অর্থাৎ তাহা দ্বারা বংশরকা ও পিওদংস্থানের উপায় না হয়; তাহা হইলে, তাহার জীবদ্দশায় পুনরায় দারপরিগ্রহ আবশ্যক। মনু ও যাজ্ঞবল্কা, বন্ধান্ব প্রভৃতি নিমিত্ত নির্দেশ করিরা, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহ করিবার যেরূপ বিধি দিয়াছেন, আপস্তম্বও, ধর্মকার্য্য ও পুত্রলাভের ব্যাঘাতরূপ নিমিত্ত নির্দেশ করিয়া, তদনুরূপ বিধি প্রদান করিয়াছেন; অধিকন্তু, ধর্মকার্য্যের উপযোগিনী ও পুত্রবতী স্ত্রী বিস্তমান থাকিলে, পুনরার দারপরিগ্রছ করিতে পারি-বেক না, এরূপ স্পান্ট নিষেধ প্রদর্শন করিয়াছেন। স্কুভরাং, আপস্কল্বের ঐ নিষেধ দ্বারা, তাদৃশ স্ত্রীর জীবদ্দশায়, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাছ করিবার অধিকার থাকিতেছে না। ধর্মসংস্থাপনপ্রবৃত্ত তর্কবাচম্পতি মহাশার দেখিলেন, আপস্তম্বস্ত্রের যে সহজ অর্থ চিরপ্রচলিত আছে, তদ্ধারা তাঁহার অভিমত বদুক্তাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহরূপ প্রম ধর্মের ব্যাঘাত ঘটে; এজন্ম, কোনও রূপে অর্থান্তর কম্পনা করিয়া, ধর্মরকা ও দেশের অযঙ্গল নিবারণ করা আবেশ্যক। এই প্রতিজ্ঞায় আরুড় ছইয়া, ধর্মভীক, দেশহিতৈষী ভর্কবাচম্পতি মহাশয়, অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে, আপস্তম্বরের অদ্ভুত পাঠান্তর ও অদ্ভুত অর্ধান্তর কম্পনা করিয়াছেন। তিনি

ধর্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্বীত। এই স্থত্তের অন্তর্গত 'দারে" এই পদের পূর্বে লুপ্ত অকারের কম্পনা করিয়াছেন; তদনুসারে,

ধর্মপ্রজাসম্পন্নে ইনারে নান্যাৎ কুর্বীত। এইরূপ পাঠ হয়। এই পাঠের অনুযায়ী অর্থ এই, "ধর্মকার্য্যনির্দ্ধাহ ও পুত্রলাভ হইলে, যদি অদার অর্থাৎ জ্রীবিয়োগ ঘটে, ভবে অন্য গ্রী

বিবাহ করিনেক না"। এইরূপ পাঠান্তর ও এইরূপ অর্থান্তর কংপদ করিয়া, তর্কবাচম্পতি মহাশয় যে ইউলাভের চেষ্টা করিয়াছেন, ত্রি তদ্বারা সিদ্ধ বা প্রতিবিদ্ধ হইতেছে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। আপস্তম্মূত্রের চিরপ্রচলিত পাঠ ও অর্থ অনুসারে, প্রথমবিবান হিতা স্ত্রীর দ্বারা ধর্মকার্য্যনির্ব্বাহ ও পুত্রলাভ হইলে, তাহার জীব-দশায়, পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার নাই। ভর্কবাচম্পতি মহাশার যে পাঠান্তর ও অর্থান্তর কম্পানা করিরাছেন, তদনুসারে, ধর্ম কার্যানির্কাহ ও পুত্রলাভ হইলে যদি স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তাহা হইলেও তার বিবাহ করিবার অধিকার থাকে না। এক্ষণে, সকলে বিবেচন করিয়া দেখুন, চিরপ্রচলিত পাঠ ও অর্থ দ্বারা যে নিষেধ প্রতিপর হইয়া থাকে, আর ভর্কবাচম্পতি মহাশয়ের কম্পিত পাঠ ও অর্থ দ্বারা যে সুতন নিষেধ প্রতিপন্ন হইতেছে, এ উভয়ের মধ্যে কোন নিয়ে বলবত্তর হইতেছে। পূর্ব্ব নিষেধ দ্বারা, পুত্রবতী ও ধর্মকার্য্যোপযোগিনী স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার রহিত হইতেছে ; তাঁহার উদ্ভাবিত ভূতন নিষেধ দারা, পুদ্রবতী ও ধর্মকার্য্যোপযোগিনী স্ত্রীর মৃত্যু হইলেও, পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার রহিত হইতেছে। যে অবস্থায়, জ্রীর মৃত্যু হইলে, পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার থাকিতেছে না, সে অবস্থায়, স্ত্রী বিছ্যমান থাকিলে, যদৃচ্ছা ক্রেয়ে, যত ইচ্ছা, বিবাহ করিবার, **অ**ধিকার থাকা কত দূর শাস্ত্রানুমত বা ভায়ানুগত হওয়া সম্ভব, তাহা সকলে অনায়াদে বিবেচনা করিতে পারেন। অতএব, আপস্তম্বের গ্রীবাভঙ্গ করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের কি ইফাপত্তি হইতেছে, বুঝিতে পারা যায় না। তিনি এই আশক্ষা করিয়াছিলেন, পুলবতী ও ধর্মকার্য্যোপযোগিনী জীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করিবার দাক্ষাৎ নিষেধ বিভাষান থাকিলে, তাদৃশ জী সত্ত্বে, যদৃচ্ছা ক্রমে, যত ইচ্ছা বিবাহ করিবার পথ থাকে না। সেই পথ প্রবল ও পরিষ্কৃত করিবার আশয়ে, আপস্তম্মতের

অদ্ভুত অর্থ উদ্ভাবিত করিয়াছেন। কিন্তু উদ্ভাবিত অর্থ দারা ঐ পথ, পরিষ্কৃত না হইয়া, বরং অধিকতর ৰুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে; তাহা অনুধাবন করিতে পারেন নাই!

অবলম্বিত অর্থ সমর্থন করিবার নিমিত্ত, তর্কবাচম্পতি মহাশায় যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এই,

"পুক্ষ জন্ম গ্রাহণ করিয়া তিন ঋণে ঋণী হয়, বৃদ্ধা ছারা ঋষিগণের নিকট, যজ দ্বারা দেবগণের নিকট, পুল দ্বারা পিতৃগণের নিকট।" এই ত্রিবিধ ঋণ বেদাধ্যমন, অগ্নিছোত্রানি যাগ ও পুলোহপতি দ্বারা পরিশোধিত হওয়াতে, গৃহস্থকর্ত্রা সমস্ত সম্পন্ন হইতেছে, স্ত্রাং আর বিবাহ করিবার আবিশ্রকতা থাকিতেছে না।"

এই বুক্তি, পুত্রলাভ ও বর্মকার্য্যনির্বাহ হইলে, স্ত্রীবিয়োগস্থলে নেরপ থাটে; স্ত্রীবিপ্তমানস্থলেও অবিকল দেইরূপ থাটিবেক, ভাষার কোনও সংশার নাই। উভয়ত্র ঋণপরিশোধন রূপ হেছু তুলারূপে বর্ত্তিভেছে; স্থভরাং, আর বিবাহ করিবার আবশ্যকতা না থাকাও উভয় স্থলেই তুল্য রূপে বর্তিভেছে। অভএব, এই মুক্তি দারা, ধর্মসম্পন্না ও পুত্রসম্পন্না দ্রী বিপ্তমান থাকিলে, আর বিবাহ করিতে পারিবেক না, এই চিরপ্রচলিত অর্থের বিলক্ষণ সমর্থনিই হইভেছে।

এইরপ অদ্ভুত পাঠান্তর ও অর্থান্তর কম্পেনা করিয়া, তর্কবাচম্পতি মহাশয়, যে অদ্ভুত ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত ও আলোচিত হইতেছে।

"বিধানপারিজাতপ্ত বৌধারনস্ত্ত এ বিষয়ের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। যথা, "অগ্নিখোত্রাদি গৃহস্কর্ত্তব্য সমস্ত ধর্ম ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হইলে, যদি স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তাহা হইলে আর বিবাহ করিবেক না"। কিন্তু বান প্রস্তু অথবা পরিব্রজা আশ্রম আশ্রয় করিবেক; যেছেতু, "ঋণত্রয়ের পরিশোধ করিয়া নোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক", এইরপে মমু, ঋণত্রয়ের পরিশ্লোধ হইলে, মোক্ষ বিষয়ে অধিকার বিধান করিয়াছেন"।

ধর্ম ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হইলে, যদি জীবিয়োগ ঘটে, তাহা হইলে আর বিবাহ না করিয়া, বানপ্রস্থ অথবা পরিত্রজ্যা অবলম্বন করিবেক, তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের এই ব্যবস্থা কোনও অংশে শাস্তানুসারিণী নহে। আশ্রম বিষয়ে দ্বিবিধ ব্যবস্থা স্থিরীকৃত আছে (৩২)। প্রথম ব্যবস্থা অনুসারে, যথাক্রমে চারি আশ্রমের অনুষ্ঠান আবশ্যক; অর্থাৎ, জীবনের প্রথম ভাগে ত্রক্ষচর্য্য, দ্বিতীয় ভাগে গার্হস্থ্য, তৃতীয় ভাগে বানপ্রস্থ, চতুর্থ ভাগে পরিব্রজ্যা, অবলম্বন করিবেক। দ্বিতীয় ব্যবস্থা অনুসারে, যাহার বৈরাগ্য জন্মিবেক, সে ত্রন্ধচর্য্য সমাপনের যে অবস্থায় থাকুক, পরিব্রজ্যা অবলম্বন করিবেক। এক ব্যক্তি গৃহস্থার্থমে প্রবেশ ও দারপরিএহ করিয়াছে; পুত্রোং-পাদনের পূর্বেই তাহার বৈরাগ্য জন্মিল; তখন তাহাকে, পুত্রোৎ-পাদনের অনুরোধে, আর সংসারাশ্রমে থাকিতে হইবেক না; যে দিন বৈরাগ্য জন্মিবেক, দেই দিনেই, দে ব্যক্তি পরিত্রজ্যা আশ্রয় করিবেক। বৈরাগ্যপক্ষে, ঋণপরিশোধের অনুরোধে, ভাহাকে এক দিনও গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে হইবেক না; আর, বৈরাগ্য না জিমিলে, যে আশ্রমের যে কাল নিয়মিত আছে, তাবৎ কাল দেই দেই আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবেক। স্থতরাং, অবিরক্ত ব্যক্তিকে জীবনের দ্বিতীয় ভাগ, অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, গৃহস্থা শ্রমে থাকিতে হইবেক; নতুবা, কিছু কাল ধর্মকার্য্য করিলে ও পুত্রলাভ হইলে পর, স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলেই তাহাকে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিতে হইবেক, শান্তের এরপ অর্থ ও তাৎপর্য্য নহে। ফলকথা এই, পরিব্রজ্যা অবলম্বনের ছুই নিয়ম; প্রথম নিয়ম অনুসারে, ষ্থাক্রমে বেক্ষচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রম নির্বাহ করিয়া, জীবনের চতুর্থ ভাগে উহার অবলম্বন; আর, দ্বিভীয় নিয়ম অনুসারে, যে আশ্রমে যে অবস্থায় থাকুক, বৈরাগ্য জন্মিলে তদ্দণ্ডে উহার অবলহন।

<sup>(</sup>७२) ज्छीप्र भविष्टरमञ् क्षश्य ज्यान (मथ ।

বৈরাণ্য না জনিলে, পঞ্চাশ বৎসরের পূর্বের, গৃহস্থান্নম পরিত্যাণের বিধি ও ব্যবস্থা নাই; স্কৃতরাং, পুল্রলাভ ও ধর্মকার্য্য নির্ব্বাহ হইলেও, জ্রীবিয়োগ ঘটিলে, গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে ও পুনরায় দারপরিএছ করিতে হইবেক; কেবল জ্রীবিয়োগ ঘটিয়াছে বলিয়া, সে অবস্থায়, বিনা বৈরাণ্যে, গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিলে, অথবা গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া দারপরিএছে বিমুখ হইলে, প্রভ্যবায়এন্ত হইতে হইবেক। তন্মধ্যে বিশেষ এই, আটচল্লিশ বৎসর বয়স হইলে, যদি জ্রীবিয়োগ ঘটে, সে স্থলে আর দারপরিএছ করিবার আবশাকতা নাই। যথা,

চত্তারিংশদ্বংসরাণাং সাফানাঞ্চ পরে যদি। স্ত্রিয়া বিযুক্তাতে কশ্চিৎ স তু রণ্ডাশ্রমী মতঃ (৩৩)॥

আটিচল্লিশ বৎসরের পর যদি কোনও ব্যক্তির জীবিয়োগ ঘটে, তাহাকে রভাশ্রমী বলে।

রঙাশ্রমী অর্থাৎ স্ত্রীবিরহিত আশ্রমী (৩৪)। গৃহস্থাশ্রমের স্বল্প মাত্র কাল অবশিষ্ট থাকে; সেই স্বল্প কালের জন্য, আর তাহার দারপরি-গ্রহের আবশ্যকতা নাই; অর্থাৎ সে অবস্থার দারপরিগ্রহ না করিলে, ডাহাকে আশ্রমভংশ নিবন্ধন প্রভাবায়গ্রস্ত হইতে হইবেক না। আর,

ঋণানি ত্রীণ্যপাক্বত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ 1

अभवरप्रत পরিশোধ করিয়া মোকে মনোনিবেশ করিবেক।

এই বচন দ্বারা মনু, গৃহাশ্রমে অবস্থানকালে পুত্রলাভের পর জ্রী-বিয়োগ ঘটিলে, মোক পথ অবলম্বন করিবার বিধি দিরাছেন, ভর্ক-বাচম্পতি মহাশয়ের এই নির্দেশ মনুসংহিতায় সবিশেষ দৃষ্টি না থাকার পরিচায়ক মাত্র; কারণ, মনু নিঃসংশরিত রূপে যথাক্রমে আশ্রমচতুষ্টয়ের বিধি প্রদান করিয়াছেন। যথা,

<sup>-----</sup>(১৩) উদাহতত্ত্ব ভবিষ্যপুরাণ।

<sup>(</sup>৩৪) রও মৃতপত্নীক, আশ্রমিন্ আশ্রমস্থিত।

চতুর্থনায়ুবো ভাগমুনিস্থাদ্যং গুরে ছিজঃ।
দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ ॥ ৪। ১।
দ্বিজ, জীবনের প্রথম চতুর্থ ভাগ গুরুকুলে বাস করিয়া,
দার পরিগ্রহ পুর্বক, জীবনের দ্বিতীয় চতুর্থ ভাগ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি
কবিবেক।

এবং গৃহাশ্রমে স্থিতা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ। বনে বদেভু নিয়তো যথাবদ্বিজিতেন্দ্রিঃ॥ ৬। ১।

স্বাতক দিজ, এই রূপে বিধি পূর্মেক গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করিয়া, সংযত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, যথাবিধানে বনে বাস করিবেক।

বনেষু তু বিষ্ঠত্যবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।

চতুর্থমায়ুবো ভাগং ত্যক্ত্ব। সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ ॥ ৬। ৩৩।

এই রূপে জীবনের তৃতীয় ভাগ বনে অতিবাহিত করিয়া, সর্বসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্যক, জীবনের চতুর্থ ভাগে পরিব্রজ্যা আশ্রম অবলয়ন করিবেক।

যিনি, এই রূপ সময় বিভাগ করিয়া, যথাক্রমে আশ্রমচতুষ্টয় অবলম্বনের উদৃশ স্পষ্ট বিধি প্রাদান করিয়াছেন; তিনি, গৃহস্থাশ্রম সম্পাদন কালে, পুত্রলাভের পর স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, আর দারপরিগ্রাহ না করিয়া, এককালে চতুর্থ আশ্রম অবলম্বনের বিধি দিবেন, ইহা কোনও মতে লক্ষত বা সম্ভব হইতে পারে না।

উল্লিখিত প্রকারে দারপরিগ্র**হে**র নিষেধ ও মোক্ষপথ অবলম্বনের ব্যবস্থা স্থির করিয়া, তর্কবাচম্পতি মহাশার ক**হিতেছেন**,

''কিন্তু যদি বিষয়বাসনা নিব্বত্তি না হয়, তবে তাহার ফললাভের নিমিত্ত নিবাহ করিবেক, ইহা ভঙ্গিক্রমে উক্ত হইয়াছে।'' এ স্থলে তিনি স্পান্ট বাক্যে স্মীকার করিতেছেন, পুত্রলাভ ও ধর্মকার্য্য-নিব্বাহের পর জ্রীবিয়োগ ঘটিলে, যদি প্র সময়ে বৈরাগ্য না জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে. মোক্ষণথ অবলম্বন না করিয়া, পুনরায় বিবাহ করিবেক। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, ক্ষকক্ষানা ভারা আপস্তম্বদ্দ্রের পাঠান্তর ও অর্থান্তর কম্পনা করিয়া, তর্কবাচম্পতি মহাশয় কি অধিক লাভ করিলেন। চিরপ্রচলিত ব্যবস্থা অনুসারে, গৃহস্তাশ্রমসম্পাদন কালে ক্রীবিয়োগ ঘটিলে, বৈরাগ্য স্থালে নাক্ষণণ অবলম্বন, বৈরাগ্যের অভাবস্থলে পুনরায় দারপরিগ্রহ, বিহিত আছে; তিনি, অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে, যে অভিনব ব্যবস্থার উদ্ভাবন করিয়াছেন, তদ্ধারাও তাহাই বিহিত হইতেছে।

তিনি তৎপরে কহিতেছেন,

"ধর্ম ও পুত্র এই বিশেষণ বশতঃ রতিকামনামূলক বিবাহ দে সময়ে করিতে পারে, ইহা প্রতীয়মান ইইডেছে।"

তদীয় এই ব্যবস্থা যার পর নাই কোঁতুককর। পুলুলাভ ও ধর্মকার্যানির্বাহ হইলে যদি জ্রীবিয়োগ ঘটে, তবে "বানপ্রস্থ অথবা পরিব্রজ্যা আশ্রম আশ্রয় করিবেক", এই ব্যবস্থা করিয়া, "রতিকামনামূলক বিবাহ দে সময়ে করিতে পারে", এই ব্যবস্থান্তর প্রদান করিতেছেন। তদনুলারে, আপস্তম্বস্তর দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতে পারে, পুলুলাভ ও ধর্মকার্যানির্বাহের পর জ্রীবিয়োগ ঘটিলে, ধর্মার্থে ও পুলার্থে বিবাহ না করিয়া, বানপ্রস্থ অথবা পরিব্রজ্যা আশ্রম অবলম্বন করিবেক, কিন্তু রতিকামনামূলক বিবাহ দে সময়ে করিতে পারিবেক। স্কুতরাং, তর্কবাচম্পতি মহাশ্রের উদ্যাবিত অদ্ভুত ব্যাখ্যা ও অদ্ভুত ব্যবস্থা অনুসারে, অতঃপর রতিকামনামূলক বিবাহ করিয়া, দেই জ্রীর সমভিব্যাহারে, মোক্ষপথ অবলম্বন করিতে হইবেক। দেবাদানী সঙ্গে লইয়া, মোক্ষপথ অবলম্বন করা নিতান্ত মন্দ বোধ হয় না; ভাছাতে প্রহিক ও পারব্রেক উভয় রক্ষা হইবেক।

"অতএব মৃত্ দিতীয় বিবাহের স্ত্রীবিয়োগরূপ যে কাল নির্দেশ করিয়াছেন, ধর্ম ও পুলের মধ্যে একের অভাব স্থলেই তাহা অভিপ্রেত, নতুবা স্ত্রীবিয়োগ হইলেই পুনরায় বিবাহ করিবেক, এরপ তাৎপর্যা নহে"। তর্কবাচন্পতি মহাশয়ের এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা শাস্ত্রানুদারিশী নছে। বৈরাগ্য না জনিলে, আটচল্লিশ বৎসর ব্য়সের পূর্বের, স্ত্রীবিয়োগ হইলে, পুনরায় বিবাহ করিতে হইবেক, ধর্ম ও পুত্র উভয়ের সদ্ভাবও তাহার প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেক না। "যদি বিষয়বাসনা নির্বৃত্তি না হয়, তবে তাহার ফললাভের নিমিত্ত বিবাহ করিবেক," এই ব্যবস্থা করিয়া, তর্কবাচন্পতি মহাশয় স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আর, যদি বৈরাগ্য জন্মে, ধর্ম ও পুত্রের মধ্যে একের অসদ্ভাবের কথা দূরে থাকুক, উভয়ের অসদ্ভাব স্থলেও, আর বিবাহ না করিয়া, মোক্ষপথ অবলম্বন করিবেক। স্ত্রীবিয়োগের ত কথাই নাই, স্ত্রীবিস্তান থাকিলেও, সে অবস্থার মোক্ষপথ অবলম্বন করিবেক।

"অতএব, পূর্বার্দ্ধ মাত্র ধরিরা উত্তরার্দ্ধের গোপন করিরা, "বে স্ত্রীর সহযোগে ধর্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্বে অহ্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না," এইরপে তাদৃশ স্ত্রীসত্ত্বে যে দারান্তর পরিশ্রেহ নিষেধ কপ্পনা তাহা অতীব যুক্তিবিক্সন্ধ; যদি তাঁহার মতে দারসত্ত্বে দারান্তর পরিশ্রহের প্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে তাহার নিষেধ হইতে পারিত"।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, আমি আপস্তম্বস্ত্ৰের পূর্বার্দ্ধ মাত্র ধরিয়া, উত্তরার্দ্ধ গোপন করিয়া, কপোলকম্পিত অর্থ প্রচার দ্বারা লোককে প্রতারণা করি নাই। আপস্তম্বীর ধর্মস্থ্রে দৃষ্টি নাই, এজন্ম, তর্কবাচম্পতি মহাশয়, ছই স্থত্তকে এক স্থত্ত জ্ঞান করিয়া, পূর্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

ধর্ম প্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্বীত।২।৫।১১।১২। ইহা দ্বিতীয় প্রশ্নের, পঞ্চম পটলের, একাদশ খণ্ডের দ্বাদশ হত্ত্ব। আর,

অন্যতরাভাবে কার্যনা প্রাগগ্নাবেধয়াৎ।২।৫।১১।১৩। ইহা দ্বিতীয় প্রশ্নের, পঞ্চন পটলের, একাদশ খণ্ডের ত্রয়োদশ হত্ত। দ্বাদশ হত্তের অর্থ এই, যে ক্ষীর সহয়ে'গে ধর্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্ব অন্য ন্দ্রী বিবাহ করিবেক না।

ত্রয়োদশ স্থক্তের অর্থ এই,

ধর্মাকার্য্য অধবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না হইলে, অগ্নাধানের পূর্যের্য পুনরায় বিবাহ করিবেক।

দাদশ স্ত্র অনুসারে, ধর্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন ছইলে, গ্রীসত্ত্বে দারান্তরপরিপ্রাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে; ত্রয়োদশ স্থত অনুসারে, ধর্মকার্য্য-নির্ব্বাহ ও পুন্রলাভ এ উভয়ের অথবা উভয়ের মধ্যে একতরের অভাব ঘটিলে, স্ত্রীসত্ত্বে দারাস্তরপরিএই বিহিত হইরাছে। এই ছুই সূত্র পরস্পার বিরুদ্ধ অর্থের প্রতিপাদক নছে; বরং পর স্থত্র পূর্ব স্ত্তের পোৰক হইতেছে। এমন স্থলে, উত্তরার্দ্ধ অর্থাৎ পরস্কুত্র গোপন করিবার কোনও অভিদন্ধি বা আবশ্যকতা লক্ষিত হইতে পারে না। পুত্রলাভ ও ধর্মকার্য্যনির্ব্বাহ হইলে, স্ত্রীসত্ত্বে পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার নাই, এতন্মাত্র নির্দেশ করা আবেশ্যক হইয়াছিল, এজন্ত দ্বিতীয় ক্রোড়পত্রে পূর্ব্বস্থ্র মাত্র উদ্ধৃত হইয়াছিল; নিস্প্রোজন বলিয়া, পর স্থ্র উদ্ধৃত হয় নাই। নতুবা, ভয়প্রযোজিত অথবা इदिजमिक्षिथीली निज इस्त्री, शद एक लोशन शृक्षक, शृक्ष एक माज উদ্ধৃত করিয়া, স্বেচ্ছা অনুসারে অর্থাস্তর কম্পনা করিয়াছি, এরূপ নির্দেশ করা নিব্বচ্ছিন্ন অনভিজ্ঞতা প্রদর্শন মাত্র। আর, "এইরূপে তাদৃশ স্ত্রীসত্ত্বে যে দারান্তর পরিগ্রন্থ নিষেধ কম্পনা, তাহা অতীব যুক্তিবিৰুদ্ধ।" এ স্থলে বক্তব্য এই যে, তাদৃশ জ্রীসন্ত্রে দারাম্ভর পরিগ্রহ নিষেধ আমার কপোলকম্পিত নহে। সর্ব্যপ্রথম মহিষ আগস্তম্ব ঐ নিষেধ কম্পেনা করিয়াছেন; তৎপরে, মিত্রমিন্সা, অনস্তভট্ট ও কুল্লুকভট্ট, আগস্তব্যের ঐ নিবেধকম্পনা অবলম্বন পূর্ব্বক, ব্যবস্থা করিয়া গিয়া**ছেন। আমি ভূতন কোনও কম্পেনা ক**রি নাই। আর, "যদি তাঁহার মতে দারদত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহের প্রাপ্তি সম্ভাবনা

থাকিত, ভাষা হইলে তাহার নিষেষ হইতে পারিত।" এ ফুলে বক্তব্য এই যে, আমার মতে দারসত্ত্বে দারান্তর পরিতাহের প্রাপ্তি সম্ভাবনা নাই, ভর্কবাচম্পতি মহাশয়ের এই নির্দ্ধেশ সম্পূর্ণ কণোল-কম্পিত। আমার মতে, অর্থাৎ আমি শাল্তের বেরূপ অর্থবোধ ও ভাৎপর্যাগ্রহ করিতে পারিয়াছি ভদমুদারে, ছুই প্রকারে দারদত্ত্বে দারাম্বর পরিতাহের প্রাপ্তি সম্ভাবনা আছে; প্রথম, জ্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি শান্তোক নিমিত্ত নিবন্ধন দারাত্তর পরিএহ; দিতীয় রতিকামনামূলক রাগপ্রাপ্ত দারান্তর পরিএছ। জ্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত ঘটিলে, শান্তের বিধি অনুসারে, দারসত্ত্বে দারান্তর পরিএছ আবশ্যক, আর, উৎকট রতিকামনার বশবর্তী হইয়া, কামুক পুঞ্ দার**সত্ত্বে দারাস্তর পার**গ্রহ করিতে পারে। আপতত্ত্ব পূর্বেরাল্ল থত দাদশ হতে দারা, পুত্রলাভ ও ধর্মকার্য্যনির্বাছ ছইলে, দারসত্ত্ব দারান্তর পরিতাহ নিবেৰ করিয়াছেন; আর, ত্রয়োদশ স্তুত দারা. পুত্রলাভ অথবা ধর্মকার্য্য নির্বাহের ব্যাঘাত ঘটিলে, দারসত্ত্বে দারাস্ত্রর পরিএছের বিধি দিয়াছেন। তদমুদারে, ইছাই স্পট প্রতীয়মান ছইতেছে, পুদ্রার্থে ও ধর্মার্থে ভিন্ন খন্ত কোনও কারণে, দার-সত্ত্বে দারাপ্তর পরিতাহে অধিকার নাই। দলু প্রভৃতি, বদৃক্ষাস্থলে, পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা জীর জীবদ্ধশার, রাগপ্রাপ্ত অসবর্ণাবিবাছের অনুমোদন করিয়াছেন; তাদৃশ বিবাহ আপস্তমের অভিমত বোৰ হইতেছে না; এজন্ত, ওদীয় ধর্মাস্থত্তে রতিকামনামূলক অসবর্ণাবিবাছ. অসবর্ণগার্ত্তসম্ভূত পুত্রের অংশনির্ণর প্রভৃতির কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওরা ষায় না।

'ভাঁছার মতে পুলের অভাবে দারসত্ত্বে দারান্তর পরিপ্রছ বিহিত ছইলেও, অগ্নিছোত্রাদি সমস্ত কর্ত্তব্য ধর্মের অভাবেও, পুলেসত্ত্বে দারান্তর পরিপ্রাহ নিষিদ্ধ ছইরাছে"।

এ স্থলে বক্তব্য এই বে, পূর্বপরিণীতা ন্ত্রীর সহবোগে স্বগ্নি-

হোত্রাদি গৃহস্থকর্ত্তর ধর্মকার্য্য নির্বাছ না হইলেও, পুদ্রদক্ত্বে দারাপ্তর পবিএই নিষিদ্ধ, অর্থাৎ পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রী দ্বারা ধর্মকার্য্য নির্বাহের ব্যাঘাত ঘটিলেও, কেবল পুদ্রলাভ হইয়াছে বলিয়া, ধর্মকার্য্যের অনুরোধে আর দারপরিএই করিতে পারিবেক না; আমি কোনও স্থলে এরপ কথা লিখি নাই। তর্কবাচন্পতি মহাশয়, কি মূল অবলম্বন করিয়া, অনায়াদে এরপ অসম্বত নির্দেশ করিলেন, বুঝিতে পারা যায় না। এ বিষয়ে পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, তাহা উদ্ধৃত হইডেছে;—

"পুললাভ ও ধর্মকার্যাসাধন গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য, দার-পরিপ্রেই বাতিরেকে এ উভরই নম্পার হর না; এই নিমিন্ত, প্রথম বিধিতে দারপরিপ্রেই গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশের দ্বার্থরূপ ও গৃহস্তা-শ্রম সমাধানের অপরিহার্য্য উপার্থরূপ নির্দিন্ত হইয়াছে। গৃহস্থাশ্রম সম্পাদন কালে, স্ত্রীবিরোগ ঘটিলে যনি পুনরায় বিবাহ না করে, তবে সেই দারবিরহিত ব্যক্তি আশ্রমন্তংশ নিবন্ধন পাতকপ্রস্ত হর; এজন্ত, ঐ অবস্থার গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে পুন-রায় দারণরিপ্রবিহের অবশ্রকর্ত্রতা বোধনের নিমিন্ত, শাস্ত্র-কারেরা দিতীয় বিধি প্রদান করিয়াছেন। স্ত্রীর বন্ধান্ত, চিররো-গিছ প্রভৃতি দোর ঘটিলে, পুল্লাভ ও ধর্মকার্যাসাধনের ব্যাস্থাত ঘটে; এজন্ত, শাস্ত্রকারেরা ভাদৃশ স্থলে স্ত্রীসত্ত্রে পুনরায় বিবাহ করিবার ভৃতীয় বিধি দিয়াছেন" (৩৫)।

এই লিখন দ্বারা, ধর্মকার্য্যনির্বাহের ব্যাদাত ঘটিলেও, পুত্রসন্ত্রে দারাস্তরপরিএছ করিতে পারিবেক না, এরূপ নিষেধ প্রতিপন্ন হয় কি না, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

' অতএব "অনারে," এইরপ ছেদ দারাই সর্বসামঞ্জ হই-তেছে: এমন ছলে "দারাক্ষতলাজানাং বছত্বঞ্চ" পুংলিকাধিকারে পাণিনিরুত এই লিকানুশাসন মুজ্যন করিয়া, দারশব্দের এক-

<sup>(</sup>७४) बद्धविदाइतिहात्र, ध्यथम श्रुखक, १ मुझे।

বচনান্ততান্দীকার একবারেই হেয়; কারণ, গত্যন্তর নাথাকিলেই ভাষা স্বীকার করিতে হয়"।

তর্কবাচন্পতি মহাশার, সর্বসামঞ্জন্য সম্পাদনমানসে, "অদারে" এইরূপ পাঠান্তর কম্পনা করিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহার কম্পিত পাঠান্তর দারা কিরূপ সর্বনামঞ্জন্ম সম্পন্ন হইতেছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে সবিস্তর দর্শিত হইল , এক্ষণে, অবলম্বিত পাঠান্তরের যথার্থতা সমর্থন করিবার নিমিত্ত, তিনি ব্যাকরণবিরোধরূপ যে প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার বলাবল বিবেচিত হইতেছে , তাঁহার উল্লিখিত

দারাক্ষতলাজানাং বহুত্বপ্ত। ৭২। (৩৬)

দার, অক্ষত ও লাজশন্দ পুংলিক ও বহুবচনান্ত হয়।
এই স্থ্র অনুসারে, দারশন্দ বহু বচনে প্রযুক্ত হওরা আবশ্যক;
কিন্তু আপস্তম্মত্রের চিরপ্রচলিত ও সর্বসন্মত পাঠ অনুসারে, "দারে"
এই স্থলে দারশন্দ সপ্রমীর এক বচনে প্রযুক্ত হইরাছে। তর্কবাচম্পতি
মহাশার দারশন্দের একবচনান্ত প্রয়োগ, পাণিনিবিরুদ্ধ বলিয়া, একবারেই অগ্রাহ্ম করিরাছেন। পাণিনি দারশন্দের বহু বচনে প্রয়োগ
নিরম্বদ্ধ করিয়াছেন বটে; কিন্তু আপস্তম্ব স্বীয় ধর্মস্থ্রে সে নির্ম অবলম্বন করিয়া চলেন নাই। বোধ হয়, পাণিনির সহিত তাঁহার বিরোধ
ছিল; এজন্ত, তদীয় ধর্মস্থ্রে দারশন্দ, সকল স্থলেই, কেবল এক
বচনে প্রযুক্ত দৃষ্ট হইতেছে। যথা,

- ১। মাতরমাচার্য্যদারঞ্জ্যেকে।১।৪।১৪।২৪।
- ২ ৷ স্তেয়ং কৃত্রা স্থরাং পীত্রা গুরুদারঞ্চ গত্রা ১১৯১২৫।১০৷
- ৩। সনা নিশায়াং দারং প্রত্যলঙ্গুর্কীত।১।১১।৩২।৬।
- ৪। ঋতৌ চ সন্নিপাতো দারেণারু ব্রতম্। ২। ১। ১। ১৭।
- ৫। অउतालभे भार विवास । १। १। १ १ १ १ ।

<sup>(</sup>७७) शीर्गिनिक्ष निकानुगामन, श्रुश्निकाधिकांत ।

- দারে প্রজায়াঞ্চ উপস্পর্শনভাষ। বিস্তম্ভপূর্বাঃ গরি-বর্জয়েৎ।২।২।৫।১০।
- ৭। বিদ্যাং সমাপ্য দারং কৃত্বা অগ্নীনাধায় কর্মাণ্যার ৮তে সোমবিরাদ্ধ্যানি যানি জ্ঞায়ন্তে। ২। ১। ২২। ৭।
- ৮। অবুদ্ধিপূর্ব্বনলস্কতো যুবা পরনারমন্ত্রপ্রিশন্ কুমারীং বা বাচা বাধাঃ । ২। ১০। ২৬। ১৮।
- ১। দারং চাত্ম কর্শয়েৎ।২।১০।২৭।১০।
  আমাদের মানবচফুতে এই সকল স্থাত্র "দারঃ" "দারমৃ" "দারেশ"
  "দারে" এই রূপে দারশদ প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও সপ্তমীর একবচনে
  প্রযুক্ত দৃষ্ট হইতেছে। তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের দিব্য চফুতে কিরূপ
  লক্ষিত হয়, বলিতে পারা যায় না।

ধর্ম প্রজাসম্পরে দারে নান্যাং কুর্বীত। ২।৫1১১।১২।
এ স্থলে দারশন্দ সপ্তমীর একবচনে প্রযুক্ত আছে। কিন্তু, ভর্কবাচম্পতি
মহাশয়, পাণিনিক্ত নিয়মের অলজ্মনীরতা স্থির করিয়া, আপস্তম্বীয়
ধর্মস্থিত্তে দারশন্দের একবচনাস্তপ্রায়ার্যায়প যে দোর ঘটিয়াছে, উহার
পরিহারবাসনায়, "দারে" এই পদের পূর্ব্বে এক লুপ্ত অকারের কম্পনা
করিয়াছেন। এক্ষণে, পূর্ব্বনির্দিন্ট নয় স্থত্তে যে দারশন্দের একবচনাস্তপ্রায়া আছে, উল্লিখিত প্রকারে, দয়া করিয়া, তিনি ভাছার
সমাধান করিয়া না দিলে, নিরবলম্ব আপস্তম্ব অব্যাহতি লাভ করিতে
পারিতেছেন না। আপাততঃ যেরপ লক্ষিত হইতেছে, ভাহাতে সকল
স্থলে লুপ্ত অকার কম্পনার পথ আছে, এরপ বোধ হয় না। অভএব,
প্রাদিদ্ধ বৈয়াকরণ ও প্রসিদ্ধ সর্বশাস্ত্রবেতা ভর্কবাচম্পতি মহাশায়,
অন্তুত বৃদ্ধিশক্তির প্রভাবে, কি অন্তুত প্রণালী অবলম্বন করিয়া,
পাণিনি ও আপস্তম্বের বিরোধ ভঞ্জন করেন, ভাহা দেখিবার জনা
অভ্যন্ত কোতৃহল উপস্থিত হইতেছে। ভর্কবাচম্পতি মহাশায় কি

এত সৌজন্য প্রকাশ করিবেন, বে দয়া করিয়া এ বিষয়ে আমাদের কোতৃহলনিরতি করিয়া দিবেন।

সচরাচর সকলে অবগত আছেন, ঋষিরা লিক, বিভক্তি, বচন প্রভৃতি বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ ছিলেন; তাঁহারা সে বিষয়ে অनामीत निरंत्यत अनुवर्जी इहेशा हत्नन नाहै। এজना, পार्गिन-প্রভৃতিপ্রণীত প্রচলিত ব্যাকরণ অনুসারে যে সকল প্রয়োগ অপপ্রয়োগ বলিয়া পরিগণিত হয়; ঋষিপ্রণীত গ্রন্থে দেই সকল প্রায়েগ আর্ষ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে; অর্থাৎ, এ সকল প্ররোগ যথন ঋষির মুখ বা লেখনী হইতে নির্গত হইয়াছে, তথন তাহা অপপ্রয়োগ নহে। পাণিনি ও আপস্তম্ব উভয়েই ঋষি। পাণিনির মতে, দারশব্দ বস্তু বচনে প্রযুক্ত ছওয়া আবশ্যক; আপ-স্তম্বের মতে, দারশব্দ এক বচনে প্রযুক্ত হওয়া দোষাবহ নহে। কল-কথা এই, ঋষিরা সকলেই সমান ও স্বস্বপ্রধান ছিলেন। কোনও ঋষিকে অপর ঋষির প্রতিষ্ঠিত নিয়মের অনুবর্তী হইয়া চলিতে হইত না। স্বতরাং; আপস্তম্কত প্রয়োগ, পাণিনিবিরুদ্ধ ছইলেও, ছেয় বা অশ্রজের হইতে পারে না। যিনি যে বিষয়ের ব্যবসায়ী, সে বিষয়ে স্বভাবতঃ তাঁহার অধিক পক্ষপাত থাকে। তর্কবাচম্পতি মহাশয় বছ কালের ব্যাকরণব্যবসায়ী; স্থতরাং, অন্যান্য শাস্ত্র অপেকা, ব্যাকরণে অধিক পক্ষপাত থাকিলে, তাঁহাকে দোষ দিতে পারা যায় না। অতএব, ব্যাকরণের নিয়মরকার পক্ষপাতী হইরা, ধর্মশান্তের ত্রীবাভক্ষে প্রবৃত্ত হওয়া উছোর পক্ষে তাদৃশ দোবের বা আশ্চর্য্যের বিষয় নছে।

# मनाय शतिरुष्ट्रम ।

বদৃচ্ছা প্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ডের শান্ত্রীয়তা প্রতিপাদন প্রয়াদে, তর্কবাচম্পতি মহাশায় যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিরাছেন, উহাদের অর্থ ও তাৎপর্য্য আলোচিত হইল। তদমুসারে, ইহা নিঃসংশায়ে প্রতিপন্ন হইতেছে, তাঁগোর অভিযত যদৃত্যাপ্রাত্ত বহুবিবাহরূপ প্রম্বর্ষ্য শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহার নহে। শাস্ত্রানুষ্যরিনী বিবাহবিষ্য়ণী ব্যবস্থা এই;

- গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, সর্ণা-বিবাহ করিবেক।
- ২। প্রথমপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, তাহার জীবদ্রণায় পুনরায় স্বর্ণাবিবাহ করিবেক।
- ৩। আটচল্লিশ বৎদর বয়দের পূর্বের স্ত্রীবিয়োগ হইলে, পুনরায় স্বর্ণাবিবাহ করিবেক।
- 8। নবর্ণা কন্যার অপ্রাপ্তি ঘটিলে, অনবর্ণাবিবাহ করিবেক।
- ৫। কাম বশতঃ পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, পূর্ব্ব-পরিণীতা স্বর্ণা জীর সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক, অস্বর্ণাবিবাহ করিবেক।

শাঁত্রে এতদ্বাতিরিক্ত স্থলে বিবাহের বিধি ও ব্যবস্থা নাই। এই পঞ্চ-বিধ ব্যতিরিক্ত বিবাহ সর্বতোভাবে শান্ত্রনিষিদ্ধ। ভর্কবাচম্পতি মহাশয়, স্বপ্রদর্শিত প্রতিবাক্য ও স্মৃতিবাক্যের যে সকল কপোল-কম্পিত ব্যাধ্যা করিয়াছেন, ভদ্ধারা বদৃষ্ঠাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহারের শান্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন হওয়া কোনও মতে সন্তাবিত নহে। কিন্তু, তিনি

স্থীয় অভিপ্রেত সাধনে সম্পূর্ণ ক্লতকার্য্য হইয়াছেন, ইহা স্থির করিয়া, অবলন্ধিত মীমাংসার পোষকতা করিবার অভিপ্রায়ে লিখিয়াছেন,

"শিষ্টাচারোইপি অফতিস্মৃত্যোর্বর্শিতবিষয়সমুদ্ধোলয়তি। তথা চ তে হি শিষ্টা দর্শিতবিষয়কস্বমেব অফতিস্মৃত্যোরবধার্য্য যুগপ-হন্তভাষ্যাবৈদনে প্রব্রতা ইতি পুরাণাদে উপলভ্যতে(৩৭)।"

যদৃচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা শ্রুতি ও স্মৃতির অনুমোদিত, ইলা শিফীচার দারাও সমর্থিত হইতেছে। পুর্বকালীন শিফেরা, শ্রুতি ও স্মৃতির উক্তপ্রকার তাৎপর্য্য অবধারণ করিয়া, একবারে বহু-ভার্য্যাবিবাহে প্রবৃত হইয়াছিলেন, ইহা পুরাণাদিতে দৃষ্ট হইতেছে।

যদি যদৃষ্ঠাপ্রারত বহুবিবাহ শ্রুতি ও স্মৃতির অনুমোদিত হইত, তাহা হইলে শিফাচার দ্বারা তাহার সমর্থনপ্রয়াস সকল হইতে পারিত। কিন্তু পূর্ব্বে সবিস্তর দর্শিত হইয়াছে, তাদৃশ বিবাহকাণ্ড শাস্ত্রান্তু মোদিত ব্যবহার নহে; স্কৃতরাং, শিফাচার দ্বারা তাহার সমর্থন-প্রয়াস সম্পূর্ণ নিক্ষল হইতেছে; কারণ, শাস্ত্রবিক্দ্ধ শিফাচার প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত নহে। মনু কহিয়াছেন,

আচারঃ পরমো ধর্মঃ শ্রুত্তাক্তঃ মার্ত এব চ। ১ 1 ১০৯।
বেদবিহিত ও মৃতিবিহিত আচারই পরম ধর্ম।

শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় এই, যে আচার শ্রুতি ও স্মৃতির বিধি
অনুযায়ী, ভাহাই পরম ধর্ম; লোকে ভাদৃশ আচারেরই অনুসরণ
করিবেক; ভদ্বাভিরিক্ত অর্থাৎ শ্রুতিবিরুদ্ধ বা স্মৃতিবিরুদ্ধ আচার
আদরণীয় ও অনুসরণীয় নহে; ভাদৃশ আচারের অনুসরণ করিলে,
প্রভ্যবায়এস্ত হইতে হয়। অনেকে, শাস্ত্রীয় বিধিনিধেশ প্রতিপালনে
অসমর্থ হইয়া, অবৈধ আচরণে দূষিত হইয়া থাকেন। এ কালে যেরূপ
দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্ব কালেও সেইরূপ ছিল; অর্থাৎ পূর্ব্ব

<sup>(</sup>७१) रष्ट्रविवाह्बाम, २७ शृक्ष्या

আচরণে দৃষিত হইতেন। তবে, পূর্বকালীন লোকেরা তেজীয়ান্ ছিলেন, এজন্য অবৈধ আচরণ নিবন্ধন প্রভাবায়এন্ত হইতেন না। ভাঁছুলী অধিকতর শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন; স্কৃতরাং ভাঁছাদের আচার সর্বাংশে নির্দ্ধোব, উহার অনুসরণে দোষস্পর্শ হইতে পারে না; এরপ ভাবিয়া, অর্থাৎ পূর্বকালীন লোকের আচার মাত্রই সদাচার এই বিবেচনা করিয়া, তদনুসারে চলা উচিত নছে।

গোত্ম কহিয়াছেন,

দূকৌ ধর্মব্যতিক্রমঃ সাহসপ্ত মহতাম্। ১।১।
মহৎ লোকদিগের ধর্ম লঞ্জন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়।
আপস্তম কহিয়াচেন,

দৃষ্টো ধর্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্। ২ 1 ৬। ১৩। ৮। তেষাং তেজোবিশেষেণ প্রত্যবায়োন বিদ্যতে।২।৬।১৩।৯। তদস্বীক্ষ্য প্রযুঞ্জানঃ সীদত্যবরঃ। ২।৬।১৩।১০।

মহৎ লোকদিগের ধর্ম লজ্জন ও অটবধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা তেজীয়ান, তাহাতে তাঁহাদের প্রভ্যবায় নাই। সাধারণ লোকে, তদ্দশিনে উদন্বর্তী হইয়া চলিলে, এককালে উৎ-সন্ন হয়।

विशासन कहितात्ह्रम,

অনুরত্তম্ভ যদেবৈর্নির্ভিগদনুষ্ঠিতম্। নানুষ্ঠেরং মনুব্যৈস্তত্তকং কর্ম সমাচরেৎ (৩৮)॥

দেবগণ ও মুনিগণ যে সকল কর্মা করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে ওাহা করা কর্ত্ব্য নহে; তাহারা শাক্ষোক্ত কর্মাই করিবেক।

अकरमव किशाहिन,

ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্। তেজীরসাং ন দোষার বহ্নেঃ সর্বভূজো ষথা॥ ৩০॥

<sup>(</sup>৩৮) পরাশরভাষ্য পূড়।

নৈতৎ সমাচরেজ্ঞাতু মনসাপি স্থনীশ্বঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌচ্যাদ্যথা রুদ্রোইক্ষিত্রং বিষম্॥৩১॥
ঈশ্বরাণাং বচঃ নৈতাং তথৈবাচরিতং ক্রচিৎ।
তেষাং যথ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্কুলাচরেৎ॥৩২॥ (৩১)

প্রভাবশালী ব্যক্তিদিগের ধর্ম নজন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বভোজী অগ্নির ন্যায়, তেজীয়ানদিগের তাহাতে দোষস্পর্শ হয় না॥ ৩০॥ সামান্য ব্যক্তি কদাচ মনেও তাদৃশ কর্মের অনুষ্ঠান করিবেক না; য়ৢঢ়তা বশতঃ অনুষ্ঠান করিলে, বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শিব সমুক্রোৎপন্ন বিষ পান করিয়াছিলেন; সামান্য লোক বিষ পান করিলে, বিনাশ অবধারিত॥৩১॥ প্রভাবশালীব্যক্তিদিগের উপদেশ মাননীয়, কোনও কোনও ছলে তাঁহাদের আচারও মাননীয়। তাঁহাদের যে সমস্ত আচার তাঁহাদের উপদেশবাক্যের অনুযায়ী, বৃদ্ধিনান ব্যক্তি দেই সকল আচারের অসুনরণ করিবেক।

এই দকল শাস্ত্র দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, পূর্বকালীন মহৎ ব্যক্তিদের আচার মাত্রই দদাচার নহে। তাঁহাদের যে দকল আচার শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের অনুষান্ত্রী, তাহাই দদাচার; আর তাঁহাদের যে দকল আচার শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের বিপরীত, তাহা সদাচারশক্ষরাচ্য নহে। পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, বিবাহবিষয়ে যথেচ্ছাচার শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের বিপরীত ব্যবহার; স্বভরাং, পূর্বকালীন লোকদিগের তাদৃশ যথেচ্ছাচার সদাচার বলিয়া পরিগৃহীত করা ও তদনুসারে চলা কদাচ উচিত নহে।

তর্কবাচম্পতি মহাশার, স্বীর মীমাংসার সমর্থনমানসে, যুক্তি-প্রাদর্শন করিতেছেন,

"বদি কখাপাদরঃ অংং স্মৃতিপ্রণেতারঃ বহুভার্যাবেদনমশা-স্ত্রীয়মিতি জানীয়ুঃ কথং তত্র প্রবর্তেরন্। অতত্তেবামাচারদর্শনে-নৈব উপদর্শিতপ্রকার এব শাস্ত্রার্থ: নাস্তবেতাবধার্যতে" (৪০)।

ষদি নিজে ধর্মশাক্ষপ্রবর্ত্তক কখ্যপঞ্জতি বহুভার্য্যাবিবাহ

<sup>(</sup>७৯) छात्रवर्ष, ३० क्रम, ७३ व्यवहार । (८०) बह्दविवश्विम, २७ श्रुक्त ।

অশান্তীয় বোধ করিতেন, তাহা হইলে, কেন ডাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন। অতএব, ডাঁহাদের আচার দশনেই অবধারিও হইতেছে, আমি বেরপ ব্যাধ্যা করিয়াছি, ডাহাই যথার্থ শান্তার্থ।

ইহার তাৎপর্য্য এই, যাঁহারা লোকছিতার্থে ধর্মশান্তের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা কথনও অশান্ত্রীর কর্মে প্রবৃত হইতে পারেন না। স্কুভরাং, তাঁহাদের আচার অবশাই সদাচার। যথন শাস্ত্রকর্ত্তা কশাপ প্রভৃতির বহুবিবাহের নিদর্শন পাওয়া ষাইতেছে, তথন বহুভার্যাবিবাছ সম্পূর্ণ শাস্ত্রদমত; শাস্ত্রবিৰুদ্ধ হইলে, তাঁহারা ভাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন না। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ভর্কবাচম্পতি মহাশয়ের এই দীমাংসা কোন ও অংশে স্থায়ানুসারিণী নহে। ইতিপূর্বে দর্শিত হইয়াছে, আপ্রস্তর বৌধায়ন প্রভৃতি ধর্মশান্তপ্রবর্ত্তক ঋষিরা স্পাট বাক্যে কহিয়াছেন. দেবগণ, ঋষিগণ বা অক্সান্ত মহৎ ব্যক্তিগণ, সকল সময়ে ও সকল বিষয়ে. শান্ত্রীয় বিধি নিষেধ প্রতিপালন করিয়া চলিতেন না; স্থতরাং, তাঁহাদের আচার মাত্রই সদাচার বলিয়া পরিগৃহীত ও অনু-স্ত হওয়া উচিত নহে; তাঁহাদের যে সকল আচার শাস্তানুমোদিত, ভাহাই সদাচার বলিয়া পরিগৃহীত হওয়া উচিত। অতএব, যখন বত-ভাষ্যাবিবাহ শান্তানুমোদিত ব্যবহার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, তখন দেবগণ, ঋষিগণ প্রভৃতির বহুবিবাছব্যবছারদর্শনে, তাদুশ ব্যবহারকে শান্তসমত বলিয়া মীমাংসা করা কোনও অংশে সঙ্গত इटेट शारत ना। अकनार मायवागया करियाएं न,

"ননু শিষ্টাচারপ্রামাণ্যে অত্থিত্বিবাহে। শি প্রসজ্ঞাত প্রজাপতেরাচরণাৎ তথাচ জ্ঞাতঃ প্রজাপতিবৈ স্বাং ত্রিতরমত্য-ধ্যারদিতি মৈবংন দেবচরিতং চরেদিতি ফ্রায়াৎ অতএব বৌধায়নঃ অনুরক্ত যদেবৈশুনিভিশ্দনুষ্ঠিতন্। নানুষ্ঠেরং মনুষ্যৈত্তত্ত্তং কর্ম সমাচরেদিতি"(৪১)।

শিষ্টাচারের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, নিজকন্যবিবাহও

<sup>(8))</sup> शत्रामद्रकाटका, विशेष व्यक्षांत्र।

দোষাবহ হইতে পারে না; কারণ, ত্রহা তাহা করিলাছিলেন। বেদে নির্দিষ্ট আছে,

প্রজাপতিবৈ স্বাং ছহিতরমভ্যধ্যায়ৎ (৪২)।

বক্ষা নিজ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এরপ বলিও না; কারণ, দেবচরিতের অন্করণ করা ন্যায়ানুগত নতে। এজন্যই. বৌধায়ন কহিয়াছেন, "দেবগণ ও মুনিগণ যে সকল কর্মা করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা করা কর্ডব্য নহে; তাহারা শাক্ষোক্ত কর্মাই করিবেক''।

ধর্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের মধ্যে অনেকেরই অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা ধর্মশান্তপ্রবর্ত্তক, এই ছেতুতে তদীয় অবৈধ আচরণ শিক্টাচার বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। বৃহস্পতি ও পরাশর উভরেই ধর্মশান্তপ্রবর্ত্তক ; বৃহস্পতি কামার্ত্ত হইয়া গার্ত্তবতী ভাতৃভার্য্যা সম্ভোগ, আর পরাশর কামার্ত হইয়া অবিবাহিতা দাশ-কন্যা সম্ভোগ, করেন। ধর্মশান্ত্রপ্রবর্ত্তক বলিয়া, ই হাদের এই অবৈধ আচরণ শিক্টাচারস্থলে পরিগৃহীত হওয়া উচিত নহে। ধর্মশান্তপ্রবর্ত্তক হইলে, অবৈধ আচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না, এ কথা নিতান্ত হেয় ও অপ্রান্ধেয়। অভএব, ধর্মশান্ত্রপ্রবর্ত্তক কশ্যপ প্রভৃতি বহুভার্য্যা-বিবাহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কশ্যপ প্রস্তৃতির তাদৃশ আচারদর্শনে বহুভার্য্যাবিবাহপক্ষই যথার্থ শাস্ত্রার্থ বলিয়া অবধারিত হইতেছে. ভর্কবাচম্পতি মহাশয়ের এই মীমাংসা শাস্তানুষায়িনী ও ন্যায়ানুসারিণী ছইতে পারে কি না, ভাছা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কলকথা এই. শিফাচারবিশেষকে প্রমাণস্থলে পরিগৃহীত করা আবশাক হইলে, ঐ শিষ্টাচার শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের অনুযায়ী কি না, ভাছার স্বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখা কর্ত্তব্য ; নতুবা ইদানীস্তন লোকের যথেচ্ছ ব্যবহারকে শাস্ত্রমূলক আচার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে, পূর্মকালীন লোকের যথেচ্ছ ব্যবহারকে অবিগীত শিষ্টাচার স্থলে

<sup>(</sup>८२) बीउरव्रम द्वीकन, ७ शिकन्, ७० स्था।

প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহার দোহাই দিয়া, তদনুসারে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা পণ্ডিতপদবাচ্য ব্যক্তির কদাচ উচিত নহে।

তর্কবাচম্পতি মহাশয়, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ডের শান্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত, যে সমস্ত শান্ত ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন; সে সমুদর একপ্রকার আলোচিত হইল। সে বিষয়ে আর অবিক আলোচনার প্রয়েজন নাই। কেহ কেহ, এক সামান্য কথা উপলক্ষে, তাঁহার উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক; এজন্য, আত্মবক্তব্য নির্দেশ করিয়া, ভর্কবাচম্পতিপ্রক-রণের উপসংহার করিতেছি। তিনি এছারছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,

ধর্মতত্ত্বং বুভূৎস্থনাং বোধনায়ৈব মৎক্তিঃ। তেনৈব ক্নতক্বত্যোহিমা ন জিগীয়ান্তি লেশতঃ॥

যাঁহারা ধর্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভে অভিলাষী, ওাঁহালের বোধ জন্মা-ইবার নিমিতই আমার যত্ত্ব; তাহা হইলেই আমি ক্লুডার্থ হই; জিগীযার লেশ মাত্র নাই।

অনেকে কহিয়া থাকেন, "জিগীবার লেশ মাত্র নাই," তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের এই নির্দেশ কোনও মতে ন্যায়ালুগত নহে। তিনি, বাস্তবিক জিগীবার বশবর্তী হইয়া, এই প্রস্তের রচনা ও প্রচার কবিয়াছেন; এমন স্থলে, জিগীবা নাই বলিয়া পরিচয় দেওয়া উচিত কর্মা হয় নাই। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, বাঁহারা এরপ বিবেচনা করেন, কোনও কালে তর্কবাচম্পতি মহাশরের সহিত তাঁহাদের আলাপ বা সহবাস ঘটিয়াছে, এরপ বোধ হয় না। তিনি, জিগীবার বশবর্তী হইয়া, গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, এরপ নির্দেশ করা নিরবছিয় অর্কাচীনতা প্রদর্শন মাত্র। জিগীবা তমোগুণের কার্য্য। যে সকল ব্যক্তি একবার স্বম্পে কাল মাত্র তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের সংস্প্রব্য আসিয়াছেন, তাঁহারা মুক্ত কণ্ঠে স্থীকার করিয়া থাকেন, তাঁহার শরীরে তমোগুণের সংস্পর্শ মাত্র নাই। বাঁহারা অনভিক্ততা

বশতং, তদীর বিশুদ্ধ চরিতে ঈদৃশ অসম্ভাবনীর দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রবোধনের নিমিত্ত, বহুবিবাহবাদ প্রস্তের কিঞ্চিৎ অংশ উদ্ধাত হইতেছে; তদ্বুটে তাঁহাদের ভ্রমবিমোচন হইবেক, ডাহার সংশায় নাই।

"ইত্যেবং পরিসংখ্যাপরত্বরপাভিনবার্থকপেনয়া স্বাভীয়্টসিন্ধরে অসবর্ণাভিরিক্তবিবাহনিষেপরত্বং যৎ ব্যবস্থাপিতং
তরির্লুলং নির্যুক্তিকং স্বকপোলকাপ্পিতং প্রাচীনসন্দর্ভাস্মতং
পরিসংখ্যাসরণ্যনমুস্তং বহুবিরোধগ্রস্তঞ্চ প্রমান এবামুচিতঃ
ভিরিকরশ্রদ্ধের । তম্ম নিবারণার্থং যম্মপি প্রয়াস এবামুচিতঃ
তথাপি পণ্ডিতমন্ত্রম্ম সাভীয়্টিসিদ্ধরে তত্তাগ্রহবতঃ পরিসংখ্যারূপার্থকপ্রনর্পাবলেপবত্তক তম্মাবলেপশ্রুনেন তদ্বাক্রে
বিশ্বাসবতাং সংস্কৃতপরিচয়্মুন্তানাং তত্ত্বাবিতপদ্ব্যা বহুলদোষগ্রন্ততাবোধনারির প্রযুত্বঃ ক্রতঃ"(৪৩) ।

এই রূপে পরিসংখ্যাপরত্বরূপ অভিনব অর্থের কম্পনা দারা, বীয় অভীউনিছির নিমিন্ত, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত বিবাহ করিছে পারিকে না, এই যে ব্যবস্থা প্রচার করিয়াচেন, তাহা নির্মূল, যুক্তিবিক্তছ, অকপোলকম্পিত, প্রচানি গ্রন্থের অসমত, পরিসংখ্যাপদ্ধতির বিপরীত, বহুবিরোধপূর্ণ; অতএব প্রমাণগরতক্ষ তাক্ষিকদিগের একবারেই অল্লেছয়। তাহার খতনার্থে যদিও প্রয়াস পাওয়াই অনুচিত; তথাপি, পণ্ডিতাভিমানী বীয় অভীউনিছির নিমিত সেবিষয়ে আগ্রহপ্রকাশ করিয়াছেন, এবং পরিসংখ্যারূপ অর্থ কম্পনা করিয়া গর্মিত হইয়াছেন; তাঁহার গর্ম্ব খণ্ডন পূর্বকি, যে সকল সংস্কৃতানভিক্ত ব্যক্তি ভাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহার উদ্যাবিত পদবী বহুদোষপূর্ণ, তাঁহারের এই বোধ ক্রমাইবার নিমিত্ত যত্ন করিলাম।

"ইম্মনে তক্ত শেমুবীপ্রাতিভাসঃ তদ্বাকো বিশ্বাসভাজঃ সংস্কৃতভাষাপরিচয়শূকান জনান ভ্রময়রপি অক্ষত্তক্তিকে নিপ-তিতঃ ভ্রমনুযোগদণ্ডেন ভ্রামানাণঃ ন কচিদ্বিভান্তিমাসাদ্রিয়াতি

<sup>(80)</sup> रष्ट्रिवाइवाम, १६ १६)।

উপযাক্ততি চ হুৰ্গমে অতিগভীরে শাস্ত্রজ্ঞলাশরে অন্ম তর্কাবফন্তেন সাতিশয়রয়শালিসনিলাবর্ত্তন পরিবর্ত্তামানোলুপবং বংজ্রমান মাণভাবন্, নাপ্সাতি চ তলং কুলং বা, আপংস্ততে চান্মংপ্রদর্শিত তয়া প্রমাণানুসারিণ্যা যুক্তা বাভায়া ঘূর্ণায়মানধূলিচক্রমিব নিরালখপথম্। অতঃ কুলকলনায় উপদেশকান্তরকর্ণধারান বলম্বনেন সন্থাক্তিতরণিরসুসরণীয়া অবলম্বভোং বা বিশ্রান্তৈয় অব-শ্বান্তরম্য অথ যুক্তানাদরেণ নেচছয়া তথা প্রতিভাসন্তেং স্বেচ্ছাচারিণামের সমাদরায় প্রভবন্নপি ন প্রমাণপদবীমবন লম্বতেং (৪৪)।

এই ত তাঁর বুৰিপ্রকাশ। যে সকল সংস্কৃতভাষাপরিচয়শ্নালোক তদীয় বাকো বিশাস করিয়া থাকেন. তাঁহাদিগকে ঘূর্নিত করিয়াছেন বটে; কিন্তু নিজে আমার তর্করণ চক্রে নিপ্তিত ও প্রশারণ দও ছারা ঘূর্ণুমান হইয়া, কোনও ছানে বিশাম লাভ করিতে পারিবেন না; ত্ন যেমন সাতিশয় বেগশালী সলিলাবর্ত্তে পতিত হইয়া, ঘূর্নিত হইতে থাকে; সেইরূপ আমার তর্করলে দুর্গম অতিগভীর শান্ত্ররূপ জলাশয়ে অনবরত ঘূর্নিত হইতে থাকিবেন; তল অথবা কুল পাইবেন না; বাত্যাবশে ঘূর্ণমান ধূলিমগুলের ন্যায়, আমার প্রদর্শিত প্রমাণানুসারিণী যুক্তি ছারা আকাশমার্গে উভ্ভীয়নমান হইবেন। অত্রব, কুল পাইবার নিমিত্ত, অনুসর্গ করিতে, অথবা বিশ্রামের নিমিত্ত অনুসর্গ করিতে, অথবা বিশ্রামের নিমিত্ত অনুসর্গ করিতে, অথবা বিশ্রামের নিমিত্ত অনুসর্গ করিয়া, শেক্ত্রবিশতঃ তাদৃশ বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শ্বেচ্ছাচারীদিগের নিকটেই আদর্শীয় হইবেক, প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেক না।

তর্কবাচম্পতি মহাশারের প্রন্থ হইতে ছুটি স্থল উদ্ধৃত হইল। এই ছুই অথবা এতদমুদ্ধপ অন্য অন্য স্থল দেখিয়া, যাঁহারা মনে করিবেন, তর্কবাচম্পতি মহাশারের গর্কা, বা ঔদ্ধৃত্য, বা জিগীবা আছে, তাঁহাদের ইহকালও নাই, পরকালও নাই।

<sup>(88)</sup> बद्धविवाद्यांम, ১৪ शृक्षी।

# ন্যায়রত্বপ্রকরণ

বরিসালনিবাসী শ্রীয়ত রাজকুমার ন্যায়রত্ব, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহু-বিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তাপক্ষ রক্ষা করিবার নিমিত্ত, যে পুস্তুক প্রচার করিয়াছেন, উহার নাম "প্রেরিত তেঁতুল"। যে অভিপ্রায়ে স্বীর পুস্তকের ঈদৃশ রসপূর্ণ নাম রাখিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞাপনে ব্যক্ত করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনের ঐ অংশ উদ্ধৃত হইতেছে;

"যাঁহারা সাগারের রসাস্থাদন করিয়। বিক্লভভাব অবলঘন করিয়াছেন, ভাঁহাদিগাকে প্রক্লভভাবস্থ করিবার নিমিত্ত এই ভেঁতুল প্রেরিত হইল বলিয়া "প্রেরিত ভেঁতুল" নামে প্রস্ক্রে নাম নির্দিষ্ট হইল"।

সপ্রচারিত বিচারপুস্তকের এইরূপ নামকরণানস্তর, কিঞ্চিৎ কাল রিসকতা করিয়া, স্থায়রত্ব মহাশয়, জীমুতবাহনক্ষত দায়ভাগের ও দায়ভাগের টীকাকারদিগের লিখন মাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যথা,

"এক পুরুষের অনেক নারীর পাণিতাহণ করা উচিত কি না, এই বিষয় লইয়া নানাপ্রকার বিবাদ চলিতেছে। কতকগুলি ব ব্যক্তি বলিতেছে উচিত, আর কতকগুলি বলিতেছে উচিত না। আমরা এপর্যান্ত কোন বিষয় লিপিবন্ধ করি নাই সম্প্রতি উলি-খিত বিষয়ের বিবরণযুক্ত একধানি পুন্তক প্রাপ্ত হই। জানি-লাম বছবিবাহ অনুচিত, ইহারই পোষকতার জন্ম নানাবিধ ভাবযুক্ত সুললিত বলভাষাতে অনেকগুলি রচনা করা হইয়াছে সে সৰ রচনার আলোচনাতে সকলেই সন্তোষ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁহারা সংক্ষতপাস্ত্রব্যবসায়ী এবং মনু প্রভৃতি সংহিতার রসাম্বাদন করিয়াছেন এবং জীমৃতবাহনক্ত দারভাগের নবম অধ্যায় দীকার সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা বলতেছেন, এমন যে উভ্যরচনারপ হুগ্ধসমূহ তাহাকে "কামতন্তু প্রেরভানামিনাঃ স্থাং ক্রমশো বরাঃ শৃত্রৈব ভার্যা শৃত্রত্ত" ইত্যাদি বচনের তৃত্তন অর্থরূপ গোমৃত্রদারা একবারে অগ্রাহ্থ করিয়াছে, না হইবেই বা কেন "যার কর্ম তারে সাজে অন্তের যেন লাঠি বাজে" এই কারণই নিম্নভাগে, জীমৃত বাহনক্ত দারভাগের নবম অধ্যান্তর টীকার সহিত কতিপর পংক্রি উদ্ধৃত করা গেল", (১)।

দারভাগলিখন দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ্ব্যবহারের সমর্থন হওয়া কোনও মতে সম্ভব নহে, ইহা তর্কবাচম্পতিপ্রকরণের সপ্তম পরি-চ্ছেদে বিশাদ রূপে দর্শিত হইয়াছে (২); এ স্থলে আর তাহার সূতন আলোচনা নিম্পুরোজন। শ্রীযুক্ত রাজকুমার ভ্যায়রত্ব ধর্মশাস্তের বিশিফরপ অনুশীলন করেন নাই, এজন্ম এত আড়ম্বর করিয়া দায়-ভাগের দোহাই দিয়াছেন। তিনি যে দায়ভাগের দোহাই দিতেছেন, সেই দায়ভাগেরই প্রকৃত প্রস্তাবে অনুশীলন করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না; কারণ দায়ভাগে দৃষ্টি ধাকিলে,

কামতস্ত প্রেরতানামিমাঃ স্থাঃ ক্রমশো বরাঃ।

মনুবচনের এরপ পাঠ ধরিতেন না। তিনি, এক মাত্র দায়ভাগ অব্লয়ন করিয়া, প্রস্তাবিত বিষয়ের মীমাংসায় প্রায়ত্ত হইয়াছেন, অথচ দায়ভাগকার মনুবচনের কিরপ পাঠ ধরিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। স্থায়রত্ব মহাশার, আলম্ম পরিত্যাগ পূর্বাক,

<sup>(</sup>১) প্রেরিড ভেঁডুল, ১২পৃষ্ঠা।

<sup>(</sup>২) এই পুত্তকের ২২৯ পৃষ্ঠার ৪ পংক্তি ইউতে ২০৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ !

দায়ভাগ উদ্ঘাটন করিলে, দেখিতে পাইবেন, মনুবচনের "ক্রমশো বরাঃ" এ স্থলে "বরাঃ" এই কয়টি অকরের পূর্বে একটি লুপ্ত অক্ রের চিহ্ন আছে। যাহা হউক, মনুবচনের প্রক্রত পাঠ ও প্রক্রত অর্থ কি, ভাহা ভিনি, তর্কবাচম্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদের আরম্ভ ভাগে দৃষ্টিপাত করিলে, অবগত হইতে পারিবেন।

স্থায়রত্ন মহাশায় যেরূপে অসবর্ণাবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।

"এই ছলে পরিসংখা করিয়া যে, কি প্রকারে সর্বার কামতঃ
বিবাছ নিষেধ এবং অসর্বার কর্ত্তরতা প্রতিপাদন করিয়াছেন
তাহা অক্ষাদির বুদ্ধিগমা নহে। আমরা "তাশ্চ সা চাণ্ডাজম্মনঃ" ইহা দ্বারা এইমাত্র বুঝিতে পারি যে, সেই অর্থাৎ
ক্ষপ্রিরা, বৈশ্যা, শ্রা আ অর্থাৎ ব্রাহ্মণী ইহারাই কামতঃ বিবাহিতা ছইবে। এই ছলে ব্রাহ্মণী পরিত্যাণ করা কোন্ শাস্ত্রীয়
পরিসংখ্যা তাহা সংখ্যাশৃত্য বুদ্ধিতে বুঝিতে পারেন। পঞ্চনধ
ভৌজন করিবে এই ছলে পরিসংখ্যা দ্বারা ইহাই প্রতিপার
হইরাছে যে, পঞ্চনধের ইতর রাগপ্রাপ্ত কুরুরাদি ভক্ষণ করিবে
না ইহাতে পঞ্চনধির মধ্যে কাহারও নিষেধ বুঝায় না। সেইরপ
প্রকৃত ছলেও ব্রাহ্মণী, ক্ষপ্রেরা, শ্রা ইহা ভিরের কামতঃ
বিবাহ করিতে পারিবে না, ইহাই বোধ করিয়া এইক্ষণে পরিসংখ্যালেশক মহাশ্রের উচিত যে, ঐ বিষয়ে বিশেষ রূপে
প্রকাশ কক্ষন তবেই আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি এবং ক্রিক্রাপ্র
দিণ্ডার নিকটে তাহার অভিপ্রারও বলিতে পারি" (৩)।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই বে,

সবর্ণাথো দ্বিজ্বাতীনাৎ প্রশস্তা দারকর্মণি। কামতস্তু প্রব্রতানামিমাঃ স্থ্যঃ ক্রমশোইবরাঃ॥ ৩। ১২।

<sup>(</sup>৯) প্রেরিড ভেঁতুল, ১৮পৃষ্ঠা।

শ্দৈব ভার্যা শৃদ্রেশ্ব সা চ স্বা চ বিশঃ স্মতে। তে চ স্বা চৈব রাজঃ স্থান্তাশ্চ স্বা চাঞ্চন্মনঃ॥৩,১৩।

এই দুই মনুবচনের অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, পরিসংখ্যা কাছাকে বলে, এবং মনুবান পরিসংখ্যাবিধির প্রক্ষত স্থল কি না, এই তিন বিষয় তর্ক-বাচম্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিচ্চেদে সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে। পরিসংখ্যাবিধি দারা কি প্রকারে রাগপ্রাপ্তস্থলে সবর্ণার বিবাহ-নিষেধ ও অসবর্ণার বিবাহবিধান প্রতিপন্ন হয়, ঐ প্রকরণে দৃষ্টিপাত করিলে, অনায়াদে অবগত হইতে পারিবেন (৪)। স্থায়রত্ব মহাশায় লিথিয়াছেন, "এই স্থলে পরিসংখ্যা করিয়া যে কি প্রকারে সবর্ণার কামতঃ বিবাছ নিষেষ এবং অসবর্ণার কর্ত্তবাতা প্রতিপাদন করিয়া-ছেন তাহা অস্মদাদির বৃদ্ধিগম্য নহে"। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, তিনি পরিসংখ্যাবিধির ফেরপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্দারা স্পাট প্রতীয়মান হইতেছে, পরিসংখ্যা কাহাকে বলে, তাঁহার সে বোধ নাই; স্থতরাং, যদুছাম্বলে পরিসংখ্যা দ্বারা কি প্রকারে সবর্ণা-বিবাহের নিষেধ ও অসবর্ণাবিবাহের কর্ত্তব্যতা প্রতিপন্ন হয়, তাহা वृद्धिगम इउरा मञ्जव नरह। महे পार्श्यागा वह, "शक्रनध ভোজন করিবে এই স্থলে পরিসংখ্যা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, পঞ্চনখের ইতর রাগপ্রাপ্ত কুকুরাদি ভক্ষণ করিবে না ইছাতে পঞ্চ-নখির মধ্যে কাছারও নিষেধ বুঝার না"। শাল্রের মীমাংসার প্রারুত इरेग्ना, পরিসংখ্যাবিধিবিষয়ে नेपृण অনভিজ্ঞতাপ্রদর্শন অভ্যন্ত আশ্চ-र्खात विषय । शत्रिमश्याविधित लक्ष्ण अहे.

স্ববিষয়াদন্যত্র প্রবৃতিবিরোধী বিধিঃ পরিসং শ্যাবিধিঃ(৫)।

যে বিধি ঘার। বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত ছলে নিষেধ সিঞ্জ হয়, ডাহাকে পরিসংখ্যাবিধি বলে।

<sup>(8)</sup> এই পুরুকের ১৩৯ পৃষ্ঠ: হইতে ১৪৭ পৃষ্ঠা পর্যাত্ত দেখা। (৫) বিভিত্তর গ্র

छेमारूतर्ग এरे,

### পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ। শাঁচটি গঞ্চনখ ভক্ষণীয়।

লোকে যদাছা ক্রমে বাবতীর পঞ্চনথ জল্পু ভক্ষণ করিতে পারিত। কিন্তু, পাঁচটি পঞ্চনথ ডক্ষণীয়", এই বিধি দ্বারা বিহিত শশ প্রভৃতি গঞ্চ ব্যতিরিক্ত কুকুরাদি যাবতীয় পঞ্চনথ জল্পুর ডক্ষণ নিষেধ দিদ্ধ হইতেছে। শশ, কছ্মপ, কুকুর, বিড়াল, বানর প্রভৃতি বহুবিধ পঞ্চনথ জন্মু আছে; ডক্মধ্যে,

ভক্ষ্যাঃ পঞ্চৰীঃ সেধাগোধাকচ্ছপশল্লকাঃ। শশ্স্য ॥ ১ 1 ১৭৩। (৬)

দেশা, গোধা, কক্ষণ, শল্লক, শশ এই পাঁচ পঞ্চনখ ভক্ষণীয়।
এই শাস্ত্র দ্বারা শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষণীয় বলিয়া বিহিত
হইতেছে, এবং এই পঞ্চ ব্যতিরিক্ত কুকুর বিডাল বানর প্রভৃতি
বাবতীয় পঞ্চনখ জন্তু অভক্ষ্যপক্ষে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। অভএব,
"পঞ্চনখ ভোজন করিবে এই স্থলে পরিসংখ্যা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন
হইতেছে যে, পঞ্চনখের ইতর রাগপ্রাপ্ত কুকুরাদি ভক্ষণ করিবে না
ইহাতে পঞ্চনখির মধ্যে কাহারও নিষেধ বুঝায় না", ত্যায়রত্র
মহাশরের এই সিদ্ধান্ত কিদ্ধপে সংলগ্ন হইতে পারে, বুঝিতে পারা
যায় না। "পঞ্চনখের ইতর রাগপ্রাপ্ত কুকুরাদি ভক্ষণ করিবে না",
এই লিখন দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হর, কুকুর প্রভৃতি জন্তু পঞ্চনখন্ত্রো
গা্য নহে; আর, "ইহাতে পঞ্চনখির মধ্যে কাহারও নিষেধ বুঝায়
না"; এই লিখন দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়, পঞ্চনখ জন্তু মাত্রই ভক্ষণীয়,
পঞ্চনখ জন্তুর মধ্যে একটিও নিষিদ্ধ নয়। ইহা দ্বারা স্পান্ট প্রতীয়মান

<sup>(</sup>৬) যাজ্যবন্দ্যসংহিতা।

হইতেছে, পঞ্চনধ জন্তু কাছাকে বলে, এবং পঞ্চনধডকণবিষয়ক বিষি
ন আকান কিরূপ, এবং ঐ বিষি
ন আর্থ ও তাৎপর্য্য কি, স্থায়নত্ব মহাশরের সে বোধ নাই। আন, "একণে পরিসংখ্যালেশক মহাশরের উচিত যে, ঐ বিষয়ে বিশেষরূপে প্রকাশ করুন, তবেই আমনা নিঃসন্দেহ হইতে পারি"; এ স্থলে বক্তব্য এই যে, তর্কবাচম্পতি-প্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদে পরিসংখ্যাবিধির বিষয় সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে। স্থায়নত্ব মহাশন্ত্য, অনুগ্রহ পূর্বক, ও অভিনিবেশ সহকারে, ঐ স্থল অবলোকন করিবেন, ভাছা হইলেই, বোধ করি, নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন।

স্থায়রত্ব মহাশায় লিথিয়াছেন,

"আমাদের ঐ পরিসংখ্যার বিষয়ে বিশেষরপে জানিতে
ইচ্ছার কারণ এই, কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আর্তের মধ্যে শিরোমণি
বস্তদর্শী প্রাচীন মহাত্মাও ঐ পরিসংখ্যা দর্শন করিয়া "যথার্থ
ব্যাখ্যা হইরাছে এটা বড়ই উত্তম অর্থ হইরাছে" এইরপ বার
বার মুক্তকঠে কহিয়াছেন। তিনিই বা কি বুঝিয়া ঈদৃশ
প্রশংসা করিলেন" ? (৭)।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, পরিসংখ্যাবিধির স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত বথার্থ ইচ্ছু ছইলে, এত আড়ম্বর পূর্বক পুস্তকপ্রচারে প্রবৃত্ত না ছইয়া, "প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, স্মার্ত্তের মধ্যে শিরোমণি, বহুদর্শী, প্রাচীন মহাত্মার" নিকটে উপদেশ গ্রহণ করিলেই, স্থায়রত্ব মহাশম নিঃসন্দেহ ছইতে পারিতেন। তাঁহার উল্লিখিত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সামান্ত ব্যক্তি নছেন। ইনি কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিস্থালয়ে, ব্রিশ বৎসর, ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপনাকার্য্য সম্পাদন পূর্বক, রাজদ্বারে অতি মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এবং দীর্ঘকাল, অবাধে, ধর্ম-

<sup>(1)</sup> প্রেরিড ভেঁডুল, ১৭ পৃষ্ঠ।।

শাস্ত্রের ব্যবদার করিয়া, অদ্বিতীয় স্মার্ভ বলিয়া সর্বত্র পরিগণিত হইয়াছেন। ভাায়রত্ন মহাশার ইঁহার নিকট অপরিচিত নহেন। वित्मष्ठः, यएकाला वह्यविषाहिकात्रविषय् भुद्ध तन्ना कतियाहन, দে সময়ে সংস্কৃত বিজ্ঞালয়ে ঐ প্রাসিদ্ধ পণ্ডিতের সহিত প্রতিদিন তাঁহার সাক্ষাৎ হইত। তত্ত্বনির্থা অভিপ্রেত হইলে, তিনি, সন্দেহ-ভঞ্জনের ঈদৃশ সহজ উপায় পরিত্যাগ করিয়া, পুস্তক প্রচারে প্রবৃত্ত হইতেন না। তদীয় লিখনভদ্দী দ্বারা স্পাই প্রভীয়দান হইতেছে, তাঁহার মতে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীমূত ভরতচন্দ্র শিরোমণি পরিসংখ্যা-বিধির অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যপুহ করিতে পারেন নাই; এজন্মই তিনি, "বথার্থ ব্যাধ্যা হইয়াছে এটা বড়ই উত্তম অর্থ হইয়াছে", আমার অবলম্বিত ব্যাখ্যার এরূপ প্রশংসা করিয়াছেন। "তিনিই বা কি বুবিয়া ঈদৃশ প্রশংসা করিলেন?" তদীয় এই প্রশ্ন দ্বারা তাহাই স্কুম্পট প্রতিপন্ন হইতেছে। যাহা হউক, ত্যায়রত্ন মহাশয় নিজে পরিসংখ্যাবিধির ষেরূপ অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগুছ করিয়াছেন, তাহা रेजिशृत्ति मितिस्य मिर्गि हरेग़ाहि । नेम्स वाकि मर्स्याग्र শিরোমণি মহাশারকে অনভিজ্ঞ ভাবিয়া শ্লেষোক্তি করিবেন, আশ্চর্য্যের বিষয় নছে।

"প্রেরিত তেঁতুল" পুস্তকে এতদ্ভিম্ন এরপ আর কোনও ক্থা লক্ষিত হইতেছে না, যে তাহার উল্লেখ বা আলোচনা করা আবশ্যক; এক্সা, এই স্থলেই ফ্রায়রত্বপ্রকরণের উপসংহার করিতে হইল।

# স্মৃতিরত্বপ্রকরণ।

শীযুত ক্ষেত্রপালম্বৃতিরত্ব মহাশার যে পুস্তক প্রচার করিরাছেন, উহার নাম "বহুবিবাহবিষয়ক বিচার"। যদৃচ্ছাপ্রারত বহুবিবাহকাও শাস্ত্রবহিত্ত ব্যবহার বলিয়া, আমি যে ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলাম, স্মৃতিরত্ব মহাশারের পুস্তকে তদ্বিষয়ে কতিপর আপত্তি উত্থাপিত হইরাছে। এ সকল আপত্তি যথাক্রমে উল্লিখিত ও আলোচিত হইতেছে। তদীয় প্রথম আপত্তি এই,—

"এই সকল লিখন দেখিয়া সন্দেহ ও আপত্তি উপস্থিত হইতেছে, একমাত্র সবর্গবিবাহকে নিত্য বিবাহ ও ভার্যার বস্ধাতাদি কারণবর্শতঃ বহুসবর্গবিবাহকে নৈমিত্তিক বিবাহ বলিয়াছেন। আর ষদৃচ্ছাক্রমে অসবর্ণবিবাহকে কাম্য বিবাহ বলিয়াছেন। ইহা দারা প্রশাস্ত বোধ হইতেছে যে, উক্ত নিত্য নৈমিত্তিক সবর্ণাবিবাহ হইতে কাম্য অসবর্ণাবিবাহ সম্পূর্ণরপে পৃথক্" (১)।

"উক্তন্থলে আবার বলিরাছেন স্বর্ণাবিবাছই প্রাল্প, ক্লিন্র, বৈশ্য এই তিন বর্ণের পক্ষে প্রশন্ত কল্প এবং বলিন্না-ছেন আপন অপেকা নিরুক্ত বর্ণে বিবাছ করিতে পারে।ইহাতে বোধ হইতেছে স্বর্ণাবিবাছ প্রশন্ত, অসবর্ণাবিবাছ অপ্রশন্ত। কিন্তু স্বর্ণাবিবাছ নিতা ও নৈমিন্তিক, অসবর্ণাবিবাছ কাম্য, ইহা বলিলে ঐ মুই বিবাছ প্রশন্ত ও অপ্রশন্ত বলিয়া মীমাংসা করিতে পারা বার না। উভর বিবাহকে নিতা বা নৈমি-

<sup>(</sup>১) वद्यविवाहित्यम् विषात, 🕈 १६।।

ত্তিকই বলুন, অথবা উভয় বিবাহকে কাম্যই বলুন। নতুবা প্রশস্ত অপ্রশস্ত বলিয়া মীমাংসা কোন মতেই হইতে পারে না" (২)।

"কোন কোন স্থলে প্রশন্ত অপ্রশন্ত রূপে মীমাংসিত হইরাছে; যেমন প্রার অধিকাংশ দেবপূজাতেই একটি বিধি আছে;
রাত্রীতরত্ত্ব পূজরেৎ, রাত্রির ইতর কালে অর্থাৎ দিবদে পূজা
করিবে, আবার দেই স্থলেই আর একটি বিধি আছে; পূর্কাক্লে
পূজরেৎ দিবসের তিন ভাগের প্রথম ভাগের নাম পূর্বাহ্ল,
দ্বিতীর ভাগের নাম মধ্যাহ্ল, তৃতীর ভাগের নাম অপরাহ্ল। ঐ
পূর্বাহ্লে পূজা করিবে, দিবসের অপর ছইভাগে অর্থাৎ মধ্যাহ্লেও
অপরাহ্লে পূজা করিলে যে ফল হয়; পূর্বাহ্লে করিলে, সেই
ফলই উৎক্লফ হয়। অতএব মধ্যাহ্লে বা অপরাহ্লে, পূজা অপ্রশন্ত
পূর্বাহ্লে পূজা প্রশন্ত, ইহাকেই প্রশন্ত অপ্রশন্ত বলা বায়। ভির
ভির কর্মের প্রথম কপ্য অত্ত্বহ্লপ বা প্রশন্ত অপ্রশন্ত বলিয়া,
কোন মীমাংসকের মীমাংসা দেখা বায় না" (৩)।

সৃতিরত্ব মহাশয়ের উত্থাপিত এই আপত্তির উদ্দেশ্য এই, পূর্বতন
গ্রন্থকর্ত্তারা কর্মবিশেষকে অবস্থাভেদে প্রশস্তশন্দে, অবস্থাভেদে অপ্রশস্তশন্দে, নির্দেশ করিয়াছেন। যেমন তাঁহার উল্লিখিত উদাহরণে,
দেবপূজারপ কর্ম পূর্বায়ে অনুষ্ঠিত হইলে প্রশস্তশন্দে, মধ্যাহে বা
অপরায়ে অনুষ্ঠিত হইলে অপ্রশস্তশন্দে, নির্দিট হইয়া থাকে।
এ স্থলে দেবপূজারপ এক কর্মই পূর্বায়ে ও তদিতর সময়ে অর্থাৎ
মধ্যাহে অথবা অপরায়ে অনুষ্ঠানরপ অবস্থাভেদ বশতঃ প্রশস্ত ও
অপ্রশস্ত শন্দে নির্দিট হইতেছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কর্ম প্রশস্ত ও
অপ্রশস্ত শন্দে নির্দিট হওয়া অদ্টেচর ও অপ্রশস্ত কম্পে, আমি এই যে

<sup>(</sup>२) वद्यविवाद्विषयक विष्ठांत, ७ १७।।

<sup>(</sup>৩) বহুৰিবাহবিষয়ক বিচার, ৮ পৃষ্ঠা।

নির্দ্ধেশ করিয়াছি, স্মৃতিরত্ব মহাশয়ের মতে তাহা অসকত; কারণ, সবর্ণাবিবাহ নিত্য ও নৈমিত্তিক বলিয়া, এবং অসবর্ণাবিবাহ কাম্য বলিয়া, ব্যবস্থাপিত হইয়াছে; নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এই ত্রিবিধ বিবাহ এক কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, স্মৃতিরত্ব মহাশয়, সবিশেষ প্রাণিধান পূর্বক, এই আপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন, এরপ বোষ হয় না। তাঁছার উদাহাত দেবপূঞ্জারূপ কর্মা যদি পূর্মাছে অনুষ্ঠিত ছইলে প্রশস্ত, আর তদিতর কালে অর্থাৎ মধ্যাহে বা অপরাহে অনুষ্ঠিত हरेल अक्षमञ्ज, भारत निर्द्धि हरेए शास, खाहा हरेल विवाहक्रभ কর্ম সবর্ণার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে প্রশন্ত, আর অসবর্ণার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে অপ্রশস্ত, শব্দে নির্দ্ধিট হইবার কোনও বাধা ঘটিতে পারে না। যেমন, এক দেবপূজারূপ কর্মা, অমুষ্ঠানকালের বৈলক্ষণ্য অনুসারে, প্রশন্ত ও অপ্রশন্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে; সেইরূপ, এক বিবাহরূপ কর্ম, পরিণীয়মান কন্তার জাতিগত বৈদক্ষণ্য অনুসারে, প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত শব্দে নির্দিষ্ট না হইবার কোনও কারণ লক্ষিত হইতেছে না। দেবপূজা দ্বিবিষ, প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত ; পূর্মাছে অনু-ষ্ঠিত দেবপুজা প্রশস্ত; মধ্যাকে বা অপরাক্নে অনুষ্ঠিত দেবপুজা অপ্রশন্ত; বিবাহ দ্বিবিষ, প্রশন্ত ও অপ্রশন্ত; সবর্ণার সহিত অনুষ্ঠিত বিবাহ প্রশস্ত ; অসবর্ণার সহিত অনুষ্ঠিত বিবাহ অপ্রশস্ত। এই दूरे ऋल कान अ रिनक्ना निक्ठ रहेरा न। यम निजा, নৈমিত্তিক, কাম্য এই সংজ্ঞাভেদ বশতঃ, এক বিবাহকে ভিন্ন ভিন্ন কৰ্ম্ম विलिश निर्द्भा कतिए इस, छाड़ा इहेल श्रीसीक्रिक, माशाहिक, আপরাহ্নিক এই সংজ্ঞান্ডেদ বশতঃ, এক দেবপূজা ভিন্ন ভিন্ন কর্ম বলিয়া পরিগণিত না হইবেক কেন। এক ব্যক্তি পূর্বায়ে দেবপূজা করিয়াছে, স্মৃতিরত্ব মহাশার এ পূর্ব্বাহ্নকত দেবপূজাকে প্রশস্ত শব্দে निर्फिक्त कतिरवन, जाहात मः भार नाहे; अश्व এक वाक्ति अभाताद्व

দেবপূজা করিয়াছে, স্মৃতিরত্ন মহাশায় এই অপরাহ্নকত দেবপূজাকে অপ্রশস্ত শদে নির্দিষ্ট করিবেন, তাহার সংশয় নাই। প্রকৃত রূপে বিবেচনা করিতে গোলে, তুই পৃথক সময়ে তুই পৃথক ব্যক্তির কৃত তুই পৃথক দেবপূজা, এক কর্ম বলিয়া পরিগণিত না হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম বলিয়া পরিগণিত হওয়াই উচিত বোধ হয়।

কিঞ্চ,

ব্রান্দো দৈবস্তথৈবার্যঃ প্রাঙ্গাপত্যস্তথাসূরঃ। গান্ধর্কো রাক্ষসকৈত পৈশাচশ্চাস্টমো২ধমঃ॥ ৩। ২১।

বান্ধ, দৈব, আর্থি, প্রাক্তাপত্য, **আ**র্ম্বর, গান্ধর্ম, রাক্ষ্ণ, ও দশলের অধ্য **গৈশাচ অ**ইম।

এই অফীবিধ বিবাহ (৪) শণনা করিয়া, মনু,

(৪) অউবিধ বিবাহের মনুক লক্ষণ সকল এই ;—
আচ্ছাপ্ত চার্চ্চিরিড়া চ শ্রুড শীলবতে সংস্নৃ।
আছুর দানং কন্যায়া ব্রাক্ষো ধর্মঃ প্রকীর্তিতঃ॥ ৩।২৭।
বয়ং আহ্বান, অর্চনা ও বন্ধালস্কারপ্রদান পূর্ব্বক, অধীতবেদ ও আচারপুত পাত্রে যে কন্যাদান, ভাষাকে বাক্ষ বিবাহ বলে।

যজে তু বিততে সমাগৃত্তিজ কর্ম কুর্বতে। অলক্ষত্য স্বতাদানং দৈবং ধর্মং প্রচক্ষতে॥ ৩। ২৮।

আরক যজে এতী হইয়া ঋত্বিকের কর্ম করিতেছে, ঈদৃশ পাত্রে, বজালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া, যে কন্যাদান, তাহাকে দৈব বিবাহ বলে।

একং গোমিপুনং দে বা বরাদাদায় ধর্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্শো ধর্মঃ স উচাতে॥ ৩।২৯।
ধর্মার্থে বরের নিকট হইতে এক বা দুই গোষুগল প্রহণ করিয়া,

ধর্মার্থে বরের নিকট হইতে এক বা দুই গোযুগল প্রহণ করিয়া, বিধি পুর্মক যে কন্যাদান, ভাষাকে আর্য বিবাহ বলে।

সহাভৌ চরতাং ধর্মমিতি বাচাসুভাষ্য চ। কন্সাপ্রদানমভার্ক্য প্রাক্তাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩। ৩০।

উভয়ে একসঙ্গে ধর্মানুধান কর, বাক্য ঘারা এই নিয়ম করিয়া, অর্চ্চনা পুর্বক যে কন্যাদান, তাহাকে প্রাঞ্গিত্য বিবাহ বলে। চতুরো ব্রাহ্মণস্থাদ্যান্ প্রশস্তান্ কবয়ো বিহুঃ। রাক্ষ্যং ক্ষত্রিয়কৈমাস্থরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥৩।২৪।

বিবাহধর্মজ্ঞের। ব্যবস্থা করিয়াছেন, অথমনির্দিন্ট চারি বিবাহ বান্ধণের পক্ষে আশস্ত ; ক্ষব্রিয়ের পক্ষে এক মাত্র রাক্ষ্ম ; বৈশ্য ও শুজের পক্ষে আস্তর।

ত্রান্ধণের পক্ষে ত্রান্ধা, দৈব, আর্ঘ, প্রাক্ষাপত্যা, এই চতুর্বিধ বিবাছ প্রশস্ত বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন; স্থতরাং, আস্ত্রর, গান্ধর্ম, রাক্ষম, পৈশাচ অবশিষ্ট এই চতুর্বিধ বিবাছ ত্রান্ধণের পক্ষে অপ্রশস্ত হই-তেছে। যদি ত্রান্ধণের পক্ষে ত্রান্ধ প্রভৃতি চতুর্বিধ বিবাছ প্রশস্ত, ও আস্ত্রর প্রভৃতি চতুর্বিধ বিবাছ অপ্রশস্ত, বলিয়া নির্দিট ছইতে পারে;

> জ্ঞাতিভাগ দ্রবিণং দত্ত্বা কক্সায়ৈ চৈব শক্তিভঃ। কক্সাপ্রদানং স্বাচ্ছন্যাদাসুরো ধর্ম উচাতে॥ ৩ / ৩১।

বেচ্ছা অনুসারে, কন্যার পিতৃপক্ষকে এবং কন্যাকে যগাশক্তি ধন দিয়া, যে কন্যাগ্রহণ, তাহাকে আফুর বিবাহ বলে।

ইস্হয়ান্তোক্তসংযোগঃ কন্তায়াশ্চ বরক্ত চ। গান্ধর্বঃ স তু বিজেয়ো দৈপুরঃ কাদসন্তবঃ॥৩। ৩২।

পরস্পর ইচ্ছা ও জানুরাগ বশতঃ, বর ও কন্যা উভয়ের যে মিলন তাহাকে গাল্প বিবাহ বলে।

হয়া ছিত্রা চ ভিত্রা চ ক্রোশন্তীং ক্ষণতীং গৃহাৎ। প্রসন্থ কন্তাহরণং রাক্ষ্যো বিধিকচ্যতে॥ ৩। ৩০।

কন্যাপক্ষীংদিশের প্রাণ্বধ, অসক্ষেদ, ও প্রাচীরভক্ষ করিয়া, পিতৃগৃহ হইতে, বল পূর্বক, বিলাপকারিণী রোদনপরাধণা কন্যার যে হরণ, ডাহাকে রাক্ষণ বিবাহ বলে।

স্প্রাং মতাং প্রমন্তাং বা রছে। যুক্তোপগাছতি। স পাপিত্রে। বিবাছামাং পেশাচন্চাফ্টমাইধমঃ॥ ৩। ৩৪।

নির্জন প্রাদেশে স্থা, মতা, বা জ্বসাবধানা কন্যাকে যে লভোগ করা, তাহাকে পৈশাচ বিবাহ বলে। এই বিবাহ নির্তিশয় পাপকর ও দর্কা বিবাহের জধ্ম।

ভাহা হইলে, দ্বিজ্ঞাতির পক্ষে নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহ প্রশস্ত, আর कामा विवाह ज्यानु , विनाता निर्मिष्ठ हरेवात कान व वांशा नाह । আর, যদি নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এই ত্রিবিধ বিবাহ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং ভজ্জন্য নিভা ও নৈমিত্তিক বিবাচ প্রশস্ত কম্প, কাম্য বিবাহ অপ্রশস্ত কম্প, বলিয়া উল্লিখিড হইতে না পারে; ভাছা হইলে, ত্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ্ব, প্রাজাপত্য, আমুর, গান্ধর্ম, রাক্ষ্স, পৈশাচ, এই অফবিষ বিবাহও ভিন্ন ভিন্ন কর্ম বলিয়া পরিগণিত হইবেক; এবং তাহা হইলেই, ত্রান্ধ প্রভৃতি চতুর্মাধ বিবাহ প্রশস্ত কম্প, আমুর প্রভৃতি চতুর্মিধ বিবাহ প্রশস্ত কম্পা, এই মানবীয় ব্যবস্থা, স্মৃতিরত্ব মহাশয়ের মীমাংসা 💆 রুসারে, নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া উঠে। অভএব, স্মৃতিরত্ব মহাশয়কে অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে, হয় নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এই সংজ্ঞাভেদ বশতঃ, বিবাহ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ছল্বেক না; নয় অবস্থার বৈলক্ষণ্য বশভঃ, নিভ্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এই সংজ্ঞাভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম বলিয়া পরিগণিত হইলেও, নিড্য ও নৈমিত্তিক বিবাহ প্রাশস্ত কম্পে, আর কাম্য বিবাহ অপ্রাশস্ত কম্পে, বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারিবেক।

স্মৃতিরত্ব মহাশয়ের সন্তোষের নিমিত্ত, এ বিষয়ে এক প্রামাণিক এন্থকারের লিখন উদ্ধৃত হইতেছে;

"অনুলোমক্রমেণ দিজাতীনাং স্বর্ণাপানিপ্রছণসমনন্তরং ক্ষানিকস্থাপরিণয়ো বিহিতঃ, তত্ত্ব চ স্বর্ণাধিবাছে। মুধ্ঃ ইতর্ম্বনুকপণঃ" (৪)।

বিজাতিদিগের সবর্ণাগাণিএহণের পর, অনুলোম ক্রমে ক্রি-য়াদি কন্যাপরিণয় বিহিত হইয়াছে; তক্ষধ্যে সবর্ণাবিবাহ মুখ্য কংস, অসবর্ণাবিবাহ অসুকল্প।

<sup>(</sup>१) मपनशाहिकाछ।

এ স্থলে বিশ্বেষ্ণরভট সবর্ণাবিবাহকে প্রশান্ত কম্পা, অসবর্ণাবিবাহকে অপ্রশান্ত কম্পা, বলিয়া স্পায়ী বাক্যে নির্দেশ করিয়াছেন। অভএব,

"সবর্ণাবিবাছ ব্রাহ্মণ, ক্ষজ্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের পক্ষে প্রশস্ত কপা। কিন্তু, যদি কোনও উৎক্রফ বর্ণ, যথাবিধি সবর্ণ:-বিবাছ করিয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে পুনরায় বিবাছ করিতে অভিদায়ী ছয়, তবে সে আপন অপেকা নিক্রফ বর্ণে বিবাছ করিতে পারে" (৬)।

এই লিখন উপলক্ষ করিয়া, স্মৃতিরত্ব মহাশয়, সবর্ণাবিবাহ প্রাশস্ত কম্প্রেলিফারিবাহ অপ্রশস্ত কম্পে, এই ব্যবস্থার উপর যে দোষা-রো<sup>্যত</sup>্বিরাছেন, ভাহা সম্যক সঙ্গত বোধ হইডেছে না।

🏥 এরত্ন মহাশয়ের উত্থাপিত দ্বিতীয় আপত্তি এই ;—

''চারি ইত্যাদি জাতীয় সংখ্যা বলাতে ব্রান্ধণের পাঁচ ছয়টী ব্রান্ধণী বিবাহ শাস্ত্রবিৰুদ্ধ নহে, এইটা দায়ভাগকর্তার অভি-প্রেত অ<sup>হতে</sup> (৭)।

এ বিবয়ে বক্তব্য এই ষে, দায়ভাগলিখন অথবা দায়ভাগের টীকাকারদিগের লিখন দারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ্ব্যবহারের সমর্থন সম্ভব
ও সঙ্গত কি না, ভাহা ভর্কবাচম্পতিপ্রকরণের সপ্তম পরিচ্ছেদে
প্রদর্শিত হইয়াছে; এ স্থলে আর তাহার আলোচনার প্রয়োজন
নাই (৮)।

স্মৃতিরত্ব মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই ;—

২। 'আর এই অসবর্গাবিবাছবিধিকে পরিসংখ্যাবিধি, পরিসংখ্যা বিধির নিরম এই যে ছল ধরিয়া বিধি দেওরা যায় ভদ্যতিরিক্ত ভূলে নিষেধ সিদ্ধ বলিয়াচেন; পুতরাং যদৃদ্ধা ক্রমে অসবর্ণা

<sup>্(</sup>৬) বছবিবাহবিচার, প্রথম পুত্তক, ৬ পৃষ্ঠা;

<sup>(</sup>१) बद्दविवाङ्विषग्रक विठात, ১५ शृक्षा ।

<sup>(</sup>৮) এই পুস্তকের ২০৯ পৃষ্ঠার ৪ পংক্তি হইতে ২০৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখ।

বিবাহকে ধরিয়া বিধি দেওয়াতে, তদ্বাভিরিক্ত সবর্ণাবিবাহের
নিষেধ সিদ্ধ হয়, এরপ বিধির নিয়ম কুত্রাপি দেখা বায় না"(৯)।
এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, পরিসংখ্যাবিধির স্বরূপ প্রভৃতি বিবয়ের
সবিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়াই, স্মৃতিরত্ব মহাশয় এই আপত্তি
উত্থাপন করিয়াছেন। ভর্কবাচম্পতিপ্রকরণের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই
বিষয় সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। ভাছাতে দৃষ্টিপাত করিলে,
যদৃচ্ছাস্থলে পরিসংখ্যা দ্বারা সবর্ণাবিবাহের নিষেধ সিদ্ধ হয় কি
না, ভাহা তিনি অবগত হইতে পারিবেন (১০)।

"বহুবিবাহবিষয়ক বিচার" পুস্তকে আলোচনাযোগ্য আর কোনও কথা লক্ষিত হইতেছে না; এজন্য এই স্থলেই স্মৃতিরত্নপ্রকরণের উপদংহার করিতে হইল।

<sup>(</sup>৯) वद्यविवाश्वियव्य विष्ठांत्र, ১৫ पृथी।

<sup>(</sup>১०) এই পুস্তকের ১৩৯ পৃষ্ঠা হইতে ১৫৫ পৃষ্ঠা দেখ।

# সামশ্রমি প্রকরণ

যদৃষ্ঠাপ্রবৃত্ত বহুবিবাছকাণ্ড শান্তানুমোদিত ব্যবহার, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, প্রীবৃত সত্যত্তত সামশ্রমী বে পুস্তক প্রচার করিয়াছন, উহার নাম "বহুবিবাছবিচারসমালোচনা"। আমি প্রথম পুস্তকে বহুবিবাহ রহিত হওয়ার ঔচিত্যপক্ষে যে সকল কথা লিখিয়াছিলাম, সে সমুদয়ের থওন করাই এ পুস্তকের উদ্দেশ্য। সামশ্রমী মহাশায়, এই উদ্দেশ্যসাধনে কত দূর ক্রতকার্য্য হইয়াছেন, ভাহার আলোচনা করা আবশ্রক। প্রথমতঃ, তিনি, বহুবিবাহের শান্তীয়ভাসংস্থাপনের নিমিত্ত, অসবর্ণাবিবাহবিধায়ক মনুবচনের যে অদ্ভূত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভাহা উদ্ভূত ও আলোচিত হুইভেছে।

"বিজ্ঞানাগর মহাশর প্রথম আপতি খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইরা বছ-বিবাহ শার্ক্তনিবিদ্ধ প্রতিপন্ন করিতে চেফ্টা পাইরাছেন, কিন্তু ডাহা বোধ হয় তাদৃশ মহৎ ব্যক্তির উক্তিনা হইলে বিচার্ব্যই হইত না।

(মনু) 'দবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি। কামতস্ত প্রব্রভানামিমাঃ স্থাঃ ক্রমশোবরাঃ''॥৩।১২॥

কামত অসৰণাবিবাহে প্রবৃত্ত রাজণ, ক্ষবিয়, বৈশ্যকাতির বিবাহকার্য্যে প্রথমতঃ সবর্ণা প্রশন্ত। এবং যথাক্রমে (অনুলোম) পাণিএহনই প্রশংসনীয়? (১)।

মনুবচনের এই ব্যাখ্যা কিরুপে প্রতিপন্ন বা সংলগ্ন হইতে পারে, বুঝিতে পারা যায় না। অস্তুতঃ, যে সকল শব্দে এই বচন সঙ্কলিত

<sup>(5)</sup> बङ्बिबाइविहात्रममारलाहना, २ शृक्षे।

হইয়াছে, তদ্ধারা তাহা প্রতিপন্ন হওয়া কোনও মতে সম্ভব নহে।
আমার অবলম্বিত অর্থের অপ্রামাণ্য প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত,
সাতিশার ব্যপ্রচিত্ত হইয়া, সামশ্রমী মহাশার সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা
বিষয়ে নিতান্ত বহির্মুখ হইয়াছেন; এজন্য, মনুবচনের চিরপ্রচিলিত
অর্থে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, কফকম্পনা দ্বারা অর্থান্তর প্রতিপন্ন
করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার অবলম্বিত পাঠের
ও অর্থের সহিত বৈলক্ষণ্য প্রদর্শনের নিমিত্ত, প্রথমতঃ বচনের প্রকৃত
পাঠ ও প্রকৃত অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে।

#### পূর্কার্দ্ধ

স্বর্ণাতো দ্বিজ্ঞাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি।
দ্বিজ্বাতিদিগের প্রথম বিবাহে স্বর্ণা কন্যা বিহিতা।
উত্তরার্দ্ধ

কামতস্তু প্রান্তানামিমাঃ স্থাঃ ক্রমশো ইবরাঃ॥

কিন্দ্র যাহার। কামবশতঃ বিবাহে প্রার্ত হয়, তাহারা অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা বিবাহ করিবেক।

এই পাঠ ও এই অর্থ মাধবাচার্য্য, মিত্রমিশ্র, বিশ্বেষরভট প্রভৃতি পূর্ব্বতন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা অবলম্বন করিয়া গিরাছেন। সাম্শ্রমী মহাশার যে অভিনব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বচন দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় না, এবং সম্যক সংলগ্নও হর না। তাঁহার অবলম্বিভ অর্থ বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হয় কি না, তৎপ্রদর্শনার্থ বচনস্থিত প্রত্যেক পাদের অর্থ ও সমুদিত অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে।

লবর্ণাত্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি। লবর্ণা জ্বাত্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি। লবর্ণা প্রথমে বিজাতিদিশের বিহিতা বিবাহে বিজাতিদিশের প্রথম বিবাহে সর্বণ বিহিতা। কামত প্রারভানামিমাং স্থাং ক্রমশো ইবরাং॥
কামতঃ তু প্রারভানাম ইমাঃ স্থাঃ ক্রমশাঃ অবরাং॥
কামবশতঃ কিন্তু প্রারভিদিশের এই সকল ক্রমেশাঃ অবরাঃ
কিন্তু কাম বশতঃ বিবাহপ্রারভিদেশের অনুলোম ক্রমে এই সকল
(অর্থাৎ প্রবচনোক্ত) অবরা (অ্থাৎ অসবর্ণা কন্যারা) ভাষ্যা
হইবেক।

একণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, "কাষত অসবর্ণাবিবাহে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যজাতির বিবাহকার্য্যে প্রথমতঃ সবর্ণা প্রশস্ত । এবং যথাক্রমে অনুলোমপাণিএছনই প্রশাসনীয়"; সামশ্রমী মহাশায়ের এই অর্থ বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে কি না । উপরি ভাগে বেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে, বচনের পূর্ব্যার্দ্ধ দ্বারা প্রথম বিবাহে সবর্ণার বিহিত্তম্ব, ও উত্তরার্দ্ধ দ্বারা কাম বশতঃ বিবাহ-প্রবৃত্ত ব্যক্তিবর্গের পক্ষে অসবর্ণাবিবাহের কর্ত্তব্যত্ব, বোধিত হইয়াছে; স্মতরাং, পূর্ব্যার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ পরস্পরবিভিন্ন অর্থের প্রতিপাদক, সর্বতোভাবে পরম্পরনিরপেক্ষ, বিভিন্ন বাক্যন্তর বলিয়া ক্ষান্ট প্রতিয়মান হইতেছে। কিন্তু সামশ্রমী মহাশার পূর্ব্যার্দ্ধ সমূর্য় ও উত্তরার্দ্ধের অর্দ্ধাংশ, অর্থাৎ বচনের প্রথম তিন চরণ, লইয়া এক বাক্য, আর উত্তরার্দ্ধের দ্বিতীয় অর্দ্ধ, অর্থাৎ বচনের চতুর্থ চরণ মাত্র, লইয়া এক বাক্য কম্পনা করিয়াছেন; যথা,

সবর্ণাত্যে দ্বিঙ্গাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মনি। কামতস্কু প্রবৃত্তানাম্॥

कामण जामवर्गानिवादक अनुष्ठ वांक्रण, क्रांतिय, देवमाङ्गाणिव
 विवाहकारिश अध्यमणः मवर्गा अमुखा।

ইমাঃ স্থাঃ ক্রমশোবরাঃ।

ववः यथाक्रस्य अनुत्वामनानिश्रहन्हे श्रीमःमनीय ।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই ষে, "কামতস্ত প্রাবৃত্তানাং," "কাম বশতঃ কিন্তু

প্রার্তদিগের," এই স্থলে "কিন্তু" এই অর্থের বাচক যে "তু" শব্দ আছে, সামশ্রমী মহাশয়ের ব্যাখ্যায় তাহা এক বারে পরিত্যক্ত হইরাছে। সর্ব্যদ্যত চিরপ্রচলিত অর্থে ঐ "ভু" শব্দের সম্পূর্ণ আবশ্যকতা, স্থতরাং সম্পূর্ণ সার্থকতা আছে। সামশ্রমী মহাশয়ের ব্যাখ্যায় ঐ ''হু'' শব্দের অণুমাত্র আবশ্যকভা লক্ষিত হইতেছে না ; এজন্য, উহা একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে; স্কুতরাং, উহার সম্পূর্ণ বৈরর্প্য ঘটিতেছে। আর, ''প্রেরুত্ত' এই শব্দের ''অসবর্ণাবিবাহে প্রায়ত্ত" এই অর্থ লিখিত হইয়াছে। প্রকরণ বশতং, "প্রায়ৃত্ত" শব্দের ''বিবা**হ**প্রবৃত্ত'' এ অর্থ প্রতিপন্ন হইতে পারে, কিন্তু ''অসবর্ণা-বিবাহে প্রবৃত্ত', এই অসবর্ণা শব্দ বল পূর্ব্বক সন্ধিবেশিত হইয়াছে। অরি "ইমাঃ স্ক্রাঃ ক্রমশোষ্বরাঃ" "এই সকল হইবেক ক্রমশঃ অবরা" এই অংশ দ্বারা "এবং যথাক্রমে অনুলোমপাণিগ্রন্থলই প্রশংসনীয়", এ অর্থ কিরূপে প্রতিপন্ন করিলেন, তিনিই তাহা বলিতে পারেন। প্রথমতঃ, "এবং যথাক্রমে" এ স্থলে "এবং" "এই অর্থের বোধক কোনও শব্দ মূলে লক্ষিত হইতেছে না। মূলে তাদৃশ শব্দ নাই, এবং চিরপ্রচলিত অর্থেও তাদৃশ শব্দের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু, সামশ্রমী মহাশয়ের ব্যাখ্যায় "এবংশক" প্রবেশিত না হইলে, পূর্বাপর সংলগ্ন হয় না; এজন্য, মূলে না থাকিলেও, ব্যাখ্যাকালে কম্পেনাবলে ভাদৃশ শব্দের আহরণ করিতে হইয়াছে। আর, "ক্রমশঃ" এই পদের "অনুলোম ক্রমে" এই অর্থ প্রকরণ বশতঃ লব্ধ হয়; এজন্স, এই অর্থই পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে। সচরাচর "ক্রমশঃ" এই পদের ''যধাক্রমে'' এই অর্থ হইয়া থাকে। সামশ্রমী মহাশয়, এস্থলে ঐ অর্থ অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু, যখন"ক্রমশঃ" এই পদের"যথাক্রেমে" এই অর্থ অবলম্বিত হইল, তথন "অনুলোমপাণিএছণই" এ স্থলে, বচনস্থিত কোন শব্দ আশ্রয় করিয়া, অনুলোমশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, ভাষা দেখাইয়া দেওয়া আবশাক ছিল। যদিও "ক্রমশৃঃ" এই পদের

স্থলবিশেষে ''ষথাক্রমে,'' স্থলবিশেষে ''অনুলোম ক্রমে'', ইত্যাদি অর্থ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু এক স্থলে এক "ক্রমশঃ" এই পদ দ্বারা ছুই অর্থ কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। আর, "অনুলোম-পাণিগ্রহণই প্রশংসনীয়," এ স্থলে "প্রশংসনীয়" এই অর্থ বচনের অন্তর্গত কোনও শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে না। বোর হইতেছে, ''ক্রমশো ২বরাঃ'' এ স্থলে ''অবরাঃ'' এই পাঠ বচনের প্রাক্ত পাঠ, তাহা তিনি অবগত নহেন; এজন্য, "অবরাঃ" এ স্থলে "বরাঃ" এই পাঠ স্থির করিয়া, ভান্তিকূপে পতিত হইয়া, "প্রশংসনীয়" এই অর্থ লিখিয়াছেন। মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ কি, তাহা তর্কবাচম্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিক্রেদে সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে, দামশ্রমী মহাশয়, কিঞ্চিং শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক, ঐ স্থলে (২) দৃষ্টি যোজনা করিলে, সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। একণে, মনুবচনের দ্বিবিধ অর্থ উপস্থিত; প্রথম চিরপ্রচলিত, দিতীর সামশ্রমিকম্পিত। যেরূপ দর্শিত ছইল, তদনুসারে চিরপ্রচলিত অর্থে বচনস্থিত প্রত্যেক পদের সম্পূর্ণ দার্থকতা থাকিতেছে; দামশ্রমি-কম্পিত অর্থে বচনে অবিকপদতা, ভূানপদতা, কটকম্পনা প্রভৃতি উৎকট দোষ ঘটিতেছে। এমন স্থলে, কোন অর্থ প্রক্লত অর্থ বলিয়া অবলম্বিত হওয়া উচিত, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ফল কথা এই, তাঁহার অবলম্বিত অর্থ বচনের অন্তর্গত পদসমূহ ছারা প্রতিপন্ন হওয়া কোনও মতে সম্ভব নছে।

ু একণে, ঐ অর্থ সংলগ্ন ছইতে পারে কি না, ভাছা আলোচিড ছইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন, "কামত অসবর্ণাবিবাহে প্রবৃত্ত ত্রাহ্মণ, ক্ষাত্রিয়া, বৈশ্য জ্ঞাতির বিবাহকার্য্যে প্রথমতঃ সবর্ণা প্রশস্ত্র'। গৃহস্থ ব্যক্তিকে, গৃহস্থাশ্রম সম্পাদনের নিমিত্ত, প্রথমে সবর্ণা বিবাহ করিতে হয়, ইহা সর্ক্রশান্ত্রসমতে ও সর্ক্রাদিসমতে। তবে সবর্ণা কন্যার

<sup>(</sup>२) এই পুরকের ১২০ হইতে ১০৮ পৃষ্ঠা পর্যান্ত।

অপ্রাপ্তি ঘটিলে, অসবর্ণাবিবাহের বিধি ও ব্যবস্থা আছে, স্মৃতরাং, সবর্ণা কন্যার প্রাপ্তি সম্ভবিলে, গৃহস্থ ব্যক্তিকে, গৃহস্থম্ম নির্দ্ধাহের নিমিত্ত, সর্ব্ধপ্রথম সবর্ণাবিবাছই করিতে হয়। তদনুসারে, এক ব্যক্তি, গৃহস্থর্ম নির্কাছের নিমিত্ত, প্রথমে যথাবিধি স্বর্ণাবিবাছ করিয়াছে। তৎপরে, কাম বশতঃ, ঐ ব্যক্তির অসবর্ণাবিবাহে ইচ্ছা হইল। একণে, সামশ্রানী মহাশয়ের ব্যাখ্যা অনুসারে, অসবর্ণা বিবাহ করিবার পূর্বের, সে ব্যক্তিকে অগ্রে আর একটি দবর্ণা বিবাহ করিতে হইবেক। তর্ক বাচম্পতিপ্রকরণে নির্বিবাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, ধর্মার্থে স্বর্ণা-বিবাহ ও কামার্থে অসবর্ণাবিবাহ শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য; ভদমুদারে, অত্যে দবর্ণাবিবাছ অবশ্য কর্ত্তব্য ; দবর্ণাবিবাছ করিয়া, কাম বশতঃ পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণাবিবাহ করিবেক, কদাচ সবর্ণাবিবাহ করিতে পারিবেক না; স্থভরাং যদৃচ্ছা স্থলে সবর্ণাবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এমন স্থলে, কাম বশতঃ অসবর্ণাবিবাহে ইচ্ছা হইলে, দ্বিজাতিদিগকে অগ্রে আর একটি সবর্ণা বিবাহ করিতে হইবেক, এ কথা নিতান্ত হেয় ও অত্রাদ্ধেয়। আর, যদি তদীয় ব্যাখ্যার এরূপ তাৎপর্য্য হয়, দ্বিজাতিদিগের পক্ষে প্রথমে স্বর্ণাবিবাছই কর্ত্তব্য; তৎপরে, কাম বশতঃ বিবাছ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণাবিবাহই কর্ত্তব্য; তাহা হইলে, তদর্থে এতাদৃশ বক্র পথ আশ্রয় করিবার কোনও প্রয়োজন ছিলনা; কারণ, চির-প্রচলিত সহজ অর্থ দারাই তাহা সম্যক সম্পন্ন হইতেছে। বোধ হয়, সামশ্রমী মহাশয় ধর্মশান্তের বিশিষ্টরূপ অনুশীলন করেন নাই; ভাছা করিলে, কেবল বুদ্ধিবল অবলম্বন পূর্বেক, অকারণে, মনুবচনের ঈদৃশ অসম্বত ও অসম্ভব অর্থাস্তর কম্পেনায় প্রবৃত্ত হইতেন না।

সামশ্রমী মহাশার, বচনের এইরূপ অর্থ কম্পানা করিয়া, ঐ অর্থের বলে যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভাছা এই ;—

"বিভাগাগর মহাশয় এই বিধিটিকে পরিসংখ্যা করিয়া

নিষেধ বিধির কম্পানা করিয়াছেন, কিন্তু কি আশ্চর্যা। এই বিধিটি কি নিয়ামক হইতে পারে না? ইহা ছারা কি অত্যে সর্বাবিবাছই কর্ত্তরা ও অনুলোমবিবাছই কর্ত্তরা এই চুইটি নিয়ম বিধিবদ্ধ হইতেছে না? অসব্বাবিবাছ করিতে ইচ্ছা হইলে এখনে স্বর্ণাবিবাছ করিতেই হইবে এবং পারে যথাযথ হীন্বর্ণাবিবাছ করিবে এইটি কি ঐ বিধির প্রাক্ত ভাব নহে ? (৩)।"

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, তর্কবাচম্পতিপ্রকরণের দ্বিতীয় পরিচ্চেদে প্রতিপানিত হইয়াছে, মনুবচনোক্ত বিবাহবিধিকে অপূর্মবিধিই বল, नियमिविधिस वल, शतिमः शाविधिस वल, आमात शाक जिनसे ममान : তবে পরিসংখ্যার প্রকৃত স্থল বলিয়া বোধ হওয়াতেই, পরিসংখ্যাপক অবলম্বিত হইয়াছিল(৪)। অতএব, যদি সামশ্রমী মহাশায়ের পরিসংখ্যায় নিতান্ত অকচি থাকে: এবং এই বিবাহবিধিকে নিয়মবিধি বলিয়া স্বীকার করিলে, তাঁহার সম্ভোষ জন্মে, তাহা হইলে আমি তাহাতেই সমত হইতেছি; আর. নিরমবিধি স্থীকার করিয়া তিনি প্রাপমে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, ভাষাও অঙ্গীকার করিয়া লইতেছি। ভাঁষার ব্যবস্থা এই , "ইহা দারা কি অগ্রে সবর্ণাবিবাহ কর্ত্তব্য ও অনুলোমবিবাহই কৰ্ত্তব্য এই তুইটি নিয়ম বিধিবদ্ধ হইডেছে না ?" পূর্বের দশি ভ হইয়াছে, মনুবচনের প্রবাদ্ধ দ্বারা "অত্যে নবর্ণাবিবাছ কর্ত্তব্য" এই অর্থই প্রতি-পন্ন হয়; আর, "অনুলোমবিবাছই কর্ত্তব্য" অর্থাৎ কাম নশতঃ বিবাছ क्रिति हेक्का ब्रेटल, अञ्चलाय क्राय अमवर्गाविवाइ कर्जना; मञ्च-বচনের উত্তরার্দ্ধ দ্বারা এই অর্থই প্রতিপন্ন হয়। অভএব, যদি সাম্প্রমী प्रकामायात के भीमाश्मात अक्राय जाश्याया हत, जाहा हहेता जनीत के মীমাংসায় কোনও আপতি নাই; কারণ, নিয়মবিধি অবলম্বিত ছইলে,

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি।

<sup>(</sup>७) वद्यविवाङ्किषांत्रमभारताच्या २ पृथी।

<sup>(</sup>a) এই পুতকের ১৫০ পৃষ্ঠার ১৫ পঁক্তি হইতে ১৫৫ পৃষ্ঠ। পর্য্যন্ত দেখা

ধিজাতিদিগের অথম বিবাহে স্বর্ণা কন্যা বিহিতা। এই পূর্ববার্দ্ধ দ্বারা

দিজাতিরা প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যারই পাণিগ্রহণ করিবেক। এই অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক। আর,

কামতস্ত প্রব্তানামিমাঃ স্থ্যঃ ক্রমশো ২বরাঃ।

কিন্দু কাম বশতঃ বিবাহপ্রাসূত দিজাতিরা অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা বিবাহ করিবেক।

এই উত্তরার্দ্ধ দারা,

কাম বশতঃ বিবাহঞার্ভ দিজাতিরা অনুলোম ক্রমে অসবর্ণ কন্যারই পাণিগ্রহণ করিবেক।

এই অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক। কিন্তু, "অসবর্ণাবিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে প্রথমে সবর্ণাবিবাহ করিতেই হইবে এবং পরে যথাযথ হীনবর্ণা বিবাহ করিবে এইটি কি ঐ বিধির প্রকৃত ভাব নহে ?" এই ভাবব্যাখ্যা কোনও অংশে সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, ইতঃ পূর্ব্বে যেরূপ দর্শিত হইরাছে, তদনুসারে মনুব্চন দ্বারা তাদৃশ অর্থ প্রতিপন্ন হওয়া সম্ভব নহে।

সামশ্রমী মহাশয়ের দ্বিতীয় আপত্তি এই ;— "একাদশ পৃষ্ঠায়

''সর্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ। সর্বাস্তান্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্মনুঃ।৯।১৮৩।''

মরু কহিয়াছেন, সপদ্মীদের মধ্যে যদি কেই পুত্রবতী হয়, সেই সপদ্মীপুত্র ছারা তাহারা সকলেই পুত্রবতী গণ্য হইবেক।

এই বচনের বিষয়ে লিখিত হইয়াছে 'দ্বিতীয় বচনে যে বন্ত-বিবাহের উল্লেখ আছে, তাহা কেবল পূর্ব্ব পূর্বে ক্রীর বন্ধ্যাত্বনিব-ন্ধন ঘটিয়াছিল, তাহা স্পক্ত প্রতীয়দান হইতেছে; কারণ, প্রবিচনে পুত্রহীনা সপত্নীদিগের বিষয়ে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। এছলে আমরা বলি— 'একা চেৎ পুলিনী ভবেং' যদি একজনা পুলিনী হয়, এই অনিৰ্দিট বাকাব্দারেই পুলিনী জী সত্তেও বিবাহ প্রতিপন্ন হইতেছে, অহানা শেষ পত্নীই পুলিনী ক্ষিত্রই রহিয়াছে— এ ছলে 'যদি কেহ পুলিনী' এই নিন্দেশহীন বাকা কেন প্রযুক্ত হইবে ?'(৫)।

যদি কেই পুল্রবভী হয়, এই অনিশ্চিত নির্দেশ দর্শনে, সামশ্রমী মহাশয়, পুল্রবভী স্ত্রী সন্ত্বেও বিবাহ প্রতিপন্ন হয়তেছে, এই সিদ্ধান্ত করিয়ছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই, যদি এই বচনোল্লিখিত বহু-বিবাহ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ত্রীর বন্ধয়াত্ব নিবন্ধন হইত, তাহা হইলে, যদি কোনও স্ত্রী পুল্রবভী হয়, এরপ অনিশ্চিত নির্দেশ না থাকিয়া, যদি কনিষ্ঠা প্রী পুল্রবভী হয়, এরপ নিশ্চয়াত্মক নির্দেশ থাকিত; কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব স্ত্রী বন্ধয়া অবলারিত হওয়াতেই, কনিষ্ঠা প্রী বিবাহিত হয়য়াছিল; এমন স্থলে, কনিষ্ঠারই পুল্ল হইবার সম্ভাবনা; এবং তরিমিত্ত, যদি কনিষ্ঠা পত্নী পুল্রবভী হয়, এরপ নির্দেশ থাকাই সম্ভব; যথন তাহা না থাকিয়া, যদি কোনও পত্নী পুল্রবভী হয়, এরপ অনিশ্চিত নির্দেশ আছে, তথন জ্যেষ্ঠা প্রভৃতিরও পুল্রবভী হয়া সম্ভব, এবং তাহা হইলেই পুল্রবভী স্ত্রী সত্ত্ব বিবাহ প্রতিপন্ন হইল; অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা বা অন্ত কোনও পূর্ব্ববিবাহিতা স্ত্রী পুল্রবভী হয়লেম যত ইচ্চা বিবাহ মন্ত্রবচন দ্বায়া সমর্থিত হইতেছে।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যদি এক ব্যক্তির বহু স্ত্রীর মধ্যে কেই পুত্রবর্তী হয়, দেই পুত্র দ্বারা সকলেই পুত্রবর্তী গণ্য হইবেক, ইহা বলিলে, পুত্রবর্তী স্ত্রী সত্ত্বে বিবাহ কিরূপে প্রতিপদ্ধ হয়, বলিতে পারা যায় না। এক ব্যক্তির কতকগুলি স্ত্রী আছে; তন্মধ্যে যদি কাহারও পুত্র জন্মে, দেই পুত্র দ্বারা তাহারা সকলেই পুত্রবতী

<sup>(</sup>e) दहरिवाङ्ममालाठन, 8 शृथा।

भगं इहरतक; এ कथा विलाल, म वास्कित वर्डमान मकल खीइ পুল্হীনা, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। বস্তুতঃ, পুল্রহীন জীসমূহের বিষয়েই এই ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব, 'পুল্রবতী স্ত্রী সত্ত্বেও বিবাহ প্রতিপন্ন হইতেছে," দামপ্রমী মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত বচনের অর্থ দ্বারা সমর্থিত ছইতেছে না। "দপত্নীদের মধ্যে যদি কেছ পুত্রবতী হয়," এ স্থলে "যদি হয়" এরূপ সংশয়াত্মক নির্দেশ না থাকিয়া, "সপত্মীদের মধ্যে এক জন পুত্রবতী", যদি এরূপ নিশ্চয়াত্মক নির্দ্দেশ থাকিত, তাহা হইলেও বরং পুত্রবতী স্ত্রী সত্ত্বে বিবাহ করিয়াছে, এরূপ অনু-মান কথঞ্চিৎ সম্ভব হইতে পারিত। আর, যদি কোনও ব্যক্তি, পূর্ব পূর্ব্ব স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব আশঙ্কা করিয়া, ক্রমে ক্রমে বহু বিবাহ করিয়া থাকে, দে স্থলে "শেষ পত্নীই পুত্রিণী স্থাস্থ্যরই রহিয়াছে,"কেন, বুঝিতে পারা যার না। সামশ্রমী মহাশার সিদ্ধান্ত করিয়া রাথিয়াছেন, যথন পূর্ব পূর্ব্ব দ্রীকে বন্ধ্যা স্থির করিয়া, পুনরায় বিবাহ করিয়াছে, তথন কনিষ্ঠা জীরই সন্তান হওয়া সন্তব, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্রীদিগের আর সন্তান হইবার সম্ভাবনা কি। কিন্তু ইহা অদৃষ্টচর ও অঞ্চতপূর্দ্ধ নহে যে, পূর্দ্দ দ্রীকে বন্ধ্যা স্থির করিয়া, পুত্রার্থে পুনরায় বিবাহ করিলে পর, কোনও কোনও স্থলে, পূর্ব্ব স্ত্রীর সম্ভান হইয়াছে ; কোনও কোনও স্থলে উভয় স্ত্রীর সস্তান হইয়াছে; কোনও কোনও স্থলে উভয়েই গর্ত্তধারণে অসমর্থ অতএব "শেষ পত্নীই পুত্রিণী স্থব্দিরই রহিয়াছে,'' এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত অনভিজ্ঞতামূলক, তাহার সংশয় নাই।

সামশ্রমী মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই ;

"বদি তাঁহাদের আচরণ অনুকার্যাই না ছইবে, তবে "বদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্ততদেবেতরে। জনঃ"। ইত্যাদি অর্জ্জুনের প্রতি ভগবত্নপদেশই বা কি আশয়ে ব্যক্ত হইয়াছিল? ইহাও আমাদের স্থাম নহে" (৬)।

<sup>(</sup>७) वङ्विवाद्विष्ठां तममारलाष्ट्रमा, ७ शृक्षा ।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন, প্রধান লোকে যে সকল কর্ম্ম করে, সামান্য লোকে সেই সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে; অর্থাৎ প্রধান লোকের অনুষ্ঠানকে দৃষ্টান্তস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সামান্য লোকে তদনুসারে চলে। পূর্বকালীন হুযান্ত প্রভৃতি রাজারা প্রধান ব্যক্তি; তাঁহারা যদৃক্তাক্রমে বহু বিবাহ করিয়াছিলেন; যদি তাঁহানের আচরণ দশনে তদনুসারে চলা কর্ত্তব্য না হয়, তাহা হইলে, ভগবান্ বাস্থদেব কি আশয়ে অর্জ্জুনকে ওক্লপ উপদেশ দিলেন, সামশ্রমী মহাশায় সহজে ভাহা হৃদরক্ষম করিতে পারেন নাই।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, সামশ্রমী মহাশায় ভগব দ্বাকোর অর্থ বোধ ও তাৎপর্যাগ্রহ করিতে পারেন নাই, এজন্ত "অর্জ্জুনের প্রতি ভগব-ছপদেশই বা কি আশায়ে ব্যক্ত হইয়াছিল?", ভাহা ভাঁহার পক্ষে "স্থাম" হয় নাই। এই ভগবছ্কি উপদেশবাক্য নহে; উহা পূর্ব্বগভ উপদেশবাক্যের সমর্থনের নিমিত্ত, লোকব্যবহার কীর্জন মাত্র। যথা,

তন্মানসক্তঃ সততং কার্যাং কর্ম সমাচর। অসক্তো স্থাচরন্ কর্ম পরমাপ্রোতি পৃরুষঃ।৩/১৯/ (৭)

অতএব, আসে ক্রিশ্না হইয়া, সতত কর্ত্রা করা কর। আস ক্রি-শুনা হইয়া কর্মা করিলে, পুরুষ নোক্ষপন পায়।

এইটি অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের উপদেশবাকা। এইরূপে কর্ত্তব্য কর্মা করণের উপদেশ দিয়া, তাছার কলকীর্জন ও প্রয়োজন প্রদর্শন করিতেছেন,

• কর্মণের হি সংসিদ্ধিমান্থিতা জনকাদ্য়ঃ। লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্তুমুর্হনি ॥৩:২০॥ (৭)

জনক প্রভৃতি কর্ম ঘারাই নোক্ষপদ পাইয়াছিলেন। লোকের উপদেশার্থেও ভোমার কর্ম করা উচিত। অর্থাৎ জনক প্রভৃতি, আসজিশূর্ম হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম করিয়া, মোক্ষপদ লাভ করিয়াছিলেন; তুমিও তদনুরূপ কর, তদনুরূপ কল পাইবে। আর. তুমি কর্ত্তব্য কর্ম করিলে, উত্তরকালীন লোকেরা, তোমার দৃষ্টা-শ্বের অনুবর্তী হইয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠানে রত হইবেক, সে অনুবর্গাবেও ভোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে, লোকে আমার দৃষ্টাশ্বের অনুবর্তী হইয়া চলিবেক কেন, এই আশিষ্কা নিবারণের নিমিত্ত, কহিতেছেন,

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্ততদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥৩।২১॥ (৮)

প্রথান লোকে যে যে কর্ম করেন, সামান্য লোকে সেই সেই ক্র্যা করিয়া থাকে: তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া অবলমুন করেন, লোকে ডাহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলে।

অর্থাৎ, সামান্ত লোকে স্বাঃং কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য নির্ণরে সমর্থ নহে;
প্রধান লোকে যে সকল কর্ম করিয়া থাকেন, বিহিতই হউক,
নিষিদ্ধই হউক, সেই সেই কর্মকে দৃটান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, উহাদের
অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব, তাদৃশ লোকদিগের শিক্ষার্থেও
তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে রত হওয়া আবশ্যক।
উনবিংশ শ্লোকে, আসক্তিশৃত্য হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম কর, ভগবান্
অর্জ্ত্বনকে এই যে উপদেশ দিয়াছেন, একবিংশ শ্লোক দারা, লোকশিক্ষারূপ প্রয়োজন দশহিয়া, সেই উপদেশের সমর্থন করিয়াছেন।
এই শ্লোক স্বতন্ত্র উপদেশবাক্যে নহে। লোকে সচরাচর ফেরপ
করিয়া থাকে, তাহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই
তাৎপর্য্যব্যাখ্যা আমার কপোলকন্পিত নহে। সাম্প্রমী মহাশ্রের
সস্তো্যার্থে আননদ্বিরিক্বত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইতেছে;—

<sup>(</sup>৮) ভগবদ্ধীত 🕕

''শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নত্বেনাভিমতে। জনে। যথ যথ বিহিতং প্রতিবিদ্ধং বা কর্মানুভিষ্ঠতি তভনেব প্রাকৃতে। জনোঃনুবর্ভতে''।

মাঁহাকে বেলজ্ঞ ও মা্মাংসাদি শাক্তজ্ঞান করে, তাদুশ বাজি, বিহিত্ত হউক, আরু নিষিদ্ধই হউক, যে যে কমা করেন, সামান। লোচে তদ্ধ টো সেই সেই কমা করিয়া থাকে।

সামান্ত লোকে, সকল বিষয়ে প্রধান লোকের আচার দেখিয়া, ভদমুসারে চলিয়া থাকে; ভাঁছাদের আচার শাস্ত্রীয় বিধি নিবেশের অনুষারী
কি না, ভাছা অনুষাবন করিয়া দেখে না; ইছাই ঐ প্লোকে উলিখিড
হইয়াছে; নতুবা প্রধান লোকে যাহা করিবেন, সর্ব্বসাধারণ লোকের
ভাহাই করা উচিত, এরূপ উপদেশ দেওয়া উহার উদ্দেশ্য নছে।
সর্ব্ব বিষয়ে প্রধান লোকের দৃটাস্তের অনুবর্ত্তী হওয়া, সর্ব্বসাধারণ
লোকের পক্ষে প্রেয়স্কর নছে; অভএব, কত দূর পর্যান্ত ভাদৃশ দৃটাস্তের
অনুসরণ করিয়া চলা উচিত, শাস্ত্রকারেরা সে বিষয়ে সতর্ক করিয়া
দিয়াছেন।

আপস্তম্ব কহিয়াছেন,

দৃষ্টো ধর্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্।২:৬।১৩।৮। তেষাং তেজোবিশেষেণ প্রত্যবায়োন বিদ্যতে।২।৬।১৩।৯ তদস্বীক্ষ্য প্রযুঞ্জানঃ সীদত্যবরঃ। ২।৬।১৩।১০॥

প্রধান লোকনিলের ধর্মাল্ডান ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়।৮। উছিরা তেজীয়ান্, ডাছাতে উছিচেদর প্রভাবায় নাই। ১। শাধারণ লোকে, ডদ্দানে ডদ্মুবর্জী হ্ইয়া চলিলে, এক কালে উৎসন্ধাহয়। ১০।

एकएम्य कहिशाहन,

ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
 তেজীয়সাৎ ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্যভুজো যথা॥ ৩৩।৩៧

বৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি স্থানীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্ মৌচ্যাদ্যথা রুদ্রোইব্লিজং বিষম্ ॥৩৩।৩১॥ ঈশ্বরাণাং বচঃ সভ্যং তথৈবাচরিতং ক্লচিৎ। তেবাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তলাচরেৎ॥৩৩।৩২।(৯)

প্রধান লোকদিণের ধর্মলজ্ঞান ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বভোজী বহিব ন্যায়, তেজীয়ান্ দিণের তাহাতে দোষস্পর্শ হয় না। ৩০। সামান্য লোকে কদাচ মনেও তাদৃশ কর্মের অনুষ্ঠান করিবেক না; মূচ্চা বশতঃ অনুষ্ঠান করিলে, বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শিব সমুদ্রোৎপর বিষপান করিয়াছেন; সামান্য লোক বিষপান করিলে, বিনাশ অবধারিত। ৩১। প্রধান লোকদিগের উপদেশ মাননীয়, কোনও কোনও স্থলে তাঁহাদের আচারও মাননীয়। তাঁহাদের যে সমস্ত আচার তাঁহাদের উপদেশ বাক্যের অনুযায়ী, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই সকল আচারের অনুসরণ করিবেক। ৩২।

এই ছুই শাস্ত্রে স্পান্ট দৃষ্ট ছইতেছে, প্রধান লোকে অবৈধ আচরনে দৃষ্টিত ছইয়া থাকেন; এজন্য তাঁছাদের আচার মাত্রই, সর্বানাধারণ লোকের পক্ষে, সদাচার বলিয়া গণনীয় ও অনুকরণীয় নছে; তাঁছারা যে সকল উপদেশ দেন, এবং তাঁছাদের যে সকল আচার তদীয় উপদেশের অবিৰুদ্ধ, তাছারই অনুসরণ করা উচিত। এজন্য বেধায়ন, একবারে প্রধান লোকের আচরণের অনুকরণ নিষেধ করিয়া, শাস্ত্র-বিছিত কর্মের অনুষ্ঠানেরই বিধি দিয়াছেন। যথা,

অনুরভম্ভ যদেবৈমু নিভিধনমুর্চিতম্। নানুচেয়ং মনুষ্যৈন্তত্বকং কর্ম সমাচরেৎ (১০)॥

দেবগণ ও মুনিগণ যে সকল কর্ম করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা করা কর্ত্তব্য নহে; তাহারা শাক্ষোক্ত কর্মাই করিবেক।

<sup>(</sup>२) ভাগবত, দশন ऋक।

<sup>(</sup>২০) পরাশরভাষ্যুত।

এবং এজন্যই যাজ্ঞবল্কা কেবল শুভি ও স্মৃতির বিধি অনুষারী আচারই অনুকরণীয় বলিয়া বিধি প্রাদান করিয়াছেন। যথা,

অভিস্মৃত্যুনিতং সমঃঙ্ নিত্যমাচারমাচরেৎ।১।১৫৪।

যে আহার আন্তিও শৃতির বিধি অনুযায়ী, সতত ভাহারই সমাক্ অনুষ্ঠান করিবেক।

এই সকল ও এতদনুদ্ধপ অত্যাত্য শাস্ত্র দেখিলে, উল্লিখিত ভগব-ঘাক্যের অর্থ ও ভাংপর্য্য কি, ভাহা, বোধ করি, সামশ্রমী মহাশারের "স্থাম" হইতে পারে। ভগবদ্বাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য এই, সাধারণ লোকে প্রধান লোকের দৃষ্টান্তের অনুবন্তী হইয়া সচরাচর চলিয়া থাকে; তুমি প্রধান, তুমি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, সাধারণ লোকে, ভোমার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া, কর্ত্তব্য কর্ম করিবেক। অভএব, এই লোকশিক্ষার অনুরোধেও, তোমার কর্ত্তব্য কর্ম করা আবশ্যক, ভদ্বিষয়ে বৈমুখ্য অবলম্বন উচিত নছে। নতুবা, প্রধান লোকে ধাহা করিবেক, সাধারণ লোকের পক্ষে তাছাই কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিট ছইয়াছে, ভগবদ্ধাক্যের এরূপ অর্থ ও এরূপ তাংপর্য্য নছে; দেরূপ ছইলে, শাস্ত্রকারেরা, প্রদর্শিত প্রকারে প্রধান লোকদিগের ধর্মলঞ্চান ও অবৈধ আচরণ কীর্ত্তন পূর্ব্বক, ওদীয় আচরণের অভুকরণ বিষয়ে সর্ব্বসাধারণ লোক**কে সভর্ক** করিয়া দিতেন না। অভএব, তুদ্যস্তু প্রভৃতি প্রধান লোক, শকুস্তুলা প্রভৃতির অলোকিক রূপ ও লাবণ্য দর্শনে মুঝা হইয়া, যদৃচ্ছা ত্রুমে বহু বিবাছ করিয়াছিলেন; আমরা সামীতা লোক, ছ্বান্ত প্রভৃতি প্রধান লোকের দৃটান্তের অনুবর্তী হইরা, যদৃক্তা ক্রমে, বহু বিবাহ করা আমাদের পক্ষে দোযাবহু নহে; সামশ্রমী মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত শাক্তানুষায়ী বলিয়া কদাচ পরি-গৃহীত হইতে পারে না।

সামশ্রমী মহাশয়ের চহুর্প আপত্তি এই ;—

"বহুবিবাহের বিধি অন্বেষণীয় নহে। যখন ইহা আর্থাবর্তের প্রায় সকল প্রদেশে প্রচলিত আছে, শাস্ত্রত নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, তখন ইহাকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থির-করণার্থ বিশেষশাস্ত্রানুসন্ধানে বা ধীসহক্রত কালব্যয়ে প্রবৃত্ত হওরা, নিভান্ত নিস্তারোজন: যাহার নিষেধ নাই অথচ ব্যবহার আছে, তাহার বিধি অন্বেষণের কোন আবশ্যক নাই। তথাপি বহুবিবাহবিষয়কবিচার এইটি প্রভ্তমাত্র যে একটি প্রৌত প্রমাণ হঠাৎ স্থাত্ত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে প্রার্থী না"(১১)।

"বহুবিবাহের বিধি অন্নেষণীয় নহে," কারণ, অন্নেষণে প্রাবৃত্ত হইলে ক্তকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। "যথন ইহা আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সকল প্রদেশেই প্রচলিত আছে, শাস্ত্রত নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, তথন ইহাকে শাস্ত্রসমত বলিয়া স্থির করণার্থ বিশেষ শাস্তানু-সন্ধানে বা ধীসহক্ত কালব্যয়ে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত নিষ্পায়োজন"। বহুবিবাহ ''আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সকল প্রদেশেই প্রচলিত আছে", সামশ্রমী মহাশয়ের এই নির্দেশ অসন্ধৃত নছে; কিন্তু "শাস্ত্রত নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না", তিনি এরূপ নির্দেশ করিতে কত দূর সমর্থ, বলিতে পারা যায় না। যিনি ধর্মশাস্ত্রের প্রকৃত প্রস্তাবে অধ্যয়ন, ও স্বিশেষ যত্ন সহকারে অনুশীলন করিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তি যথোচিত পরিশ্রম ও বুদ্ধি চালনা পূর্বক, কিছু কাল অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া অনুসন্ধান করিলে, এতাদৃশ নির্দেশে সমর্থ হইতে পারেন। সামশ্রমী মহাশয় রীতিমত ধর্মশাস্ত্রের অনু नीलन कतिशारहन, अथवा वह्नविवाह भाखिमिक्क कि ना এত दिवस्य যথোপযুক্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, ভাছার কোনও নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না। শাস্ত্রের মধ্যে তিনি তৈত্তিরীয়সংছিতার এক

<sup>(&</sup>gt;>) वद्यवितात्विष्ठात्रमारलाष्ट्रमा, ১৫ शृक्षे।

ক্রিকা ও মনুসংহিতার চারি বচনের অলোচনা করিয়াছেন; তুর্ভাগ্য ক্রমে, উহাদেরও প্রকৃতরূপ অর্থবাদ ও তাৎপর্য্য গ্রহ করিতে পারেন নাই; তৎপরে, দক্ষ প্রজাপতির এক পারে বহুকত্যাদান ও রাজ্যা হ্যান্তের যদৃদ্দাক্ষত বহুবিবাহরূপ প্রমাণ প্রদর্শনের নিমিত্র, মহাভারতের আদিপর্ব হইতে কভিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। অভএব, যিনি যত বড় পণ্ডিত বা পণ্ডিতাভিমানী হউন, তাঁহার, এতন্মাত্র শাস্ত্র অবলঘন পূর্বক, বহুবিবাহ "শাস্ত্রত নিযিদ্ধ বলিয়া প্রতিপদ্ধ হইতেছে না", এরূপ নির্দ্দেশ করিবার অধিকার নাই। আর, যদৃদ্ধাপ্রত বহুবিবাহ "শাস্ত্রসন্মত বলিয়া স্থিরকরণার্থ বিশোষ শাস্ত্রান্ত্রসন্মানে বা ধাসহক্ষত কালব্যয়ে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত নিজান্ত নিজানের নিমিত্র, শাস্ত্রান্ত্রসন্ধানে প্রত্ত হওয়া নিতান্ত নিজান্ত নিজানের নিমিত্র, শাস্ত্রান্ত্রসন্ধানে প্রবৃত্ত বহুবিবাহ শাস্ত্রসন্মত বলিয়া স্থিরীকরণের নিমিত্র, শাস্ত্রান্ত্রসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, সমস্ত বুদ্ধিব্যয় ও সমস্ত জীবনক্ষয় করিলেও, তদ্বিবয়ে ক্রতকার্য্য হইবার সন্থাবনা নাই। যাহা হউক, এক্ষণে তাহার অবলঘিত বেদবাক্য উল্লিখিত হইতেছে।

যদেকস্মিন্ মূপে দ্বে রশনে পরিবায়তি
তক্ষাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দতে।
যদৈকাং রশনাং ছয়োর্গুপয়োঃ পরিবায়তি
তন্মান্নৈকা দ্বৌ পতী িন্দতে (১২)।

্যেমন এক মৃত্পে দুই রেজকুবেন্টন করা যায়, দেইরূপ, এক পুরুষ • দুই কী বিবাহ করিতে পারে। যেমন এক রজজু দুই যুগে বেল্টন করা যায়না, দেইরূপ এক কী চুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না।

এই বেদবাক্য রারা ইছাই প্রতিপন্ন ছইতেছে, আবশ্যক ছইলে পুরুষ, পূর্মপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশার, পুনরার দারপরিগ্রহ করিতে

<sup>(</sup>১২) टिखितीयमः विद्या, ७ कांच, ७ अशांठेक, शक्षम खानुतांक, ७ कांचिका ।

পারে; স্ত্রীলোক, পতি বিদ্যমান থাকিলে, আর বিবাহ করিতে পারে না; উহা দ্বারা যদৃচ্চাপ্রব্রত বহুবিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীরতা প্রতিপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু সামশ্রমী মহাশ্র লিখিয়াছেন,

"এ সলে যে দৃষ্টান্তে জায়াদ্বর লাভ করিতে পারা যার, ঐ দৃষ্টান্তে সমর্থ হইলে শত শত জায়াও লাভ করা যায়; স্কুতরাং ঐ দ্বিস সংখ্যা বহুত্বের উপলক্ষণমাত্র" (১৩)।

এই মীমাংসাবাক্যের অর্থগ্রছ সহজ ব্যাপার নহে। যাছা ছউক, বেদ দারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাছকাণ্ডের সমর্থন ছওয়া সম্ভব কি না, ভাছা ভর্কবাচম্পতিপ্রকরণে সবিস্তর আলোচিত ছইয়াছে (১৪); এ স্থলে আর ভাছার আলোচনা করা নিষ্প্রাক্ষন। উল্লিখিত বেদবাক্য অবলম্বন পূর্বাক, যে ব্যবস্থা স্থিরীক্ষত ছইয়াছে, উহার সমর্থনের নিমিত্ত, সামশ্রমী মহাশর মহাভারতের কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাঁছার লিখন এই;—

"এই স্থলে মহাভারতের আদিপর্মান্তর্গত বৈবাহিক পর্কের কতিপার শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি এতদ্যেট বহুবিবাহপ্রথা কত দূর অপ্রচলিত ও শাস্ত্রসমত কি শাস্ত্রবিক্ষা? তাহা স্পাটই প্রতিপ্র হইবে।

यूशिकित छेवाछ।

''সর্কেবাং মহিবী রাজন্ ! দ্রোপদী নো ভবিষ্যতি। ''এবং প্রব্যাষ্কতং পূর্কিং মম মাত্রা বিশাম্পতে!॥১৬।৯.২২॥ ''অহঞ্চাপ্যনিবিক্টো বৈ ভীষদেনশ্চ পাণ্ডবঃ (১৫)।

<sup>(</sup>১০) बद्धतिवाहित्रहात्ममात्नाहमां, ১७ शृक्षे।।

<sup>(</sup>১৪) এই পুরুকের ২১৫ পৃথা হইতে ২২৩ পৃথা পর্যান্ত দেখা।

<sup>(</sup>১৫) "অহঞ্চাপ্যনিবিফৌ: বৈ ভীমসেনশ্চ পাভিবঃ"। সানভ্ৰমী নহাশয় এই সোকাৰ্চের নিম্নলিখিত অৰ্থ নিখিয়াছেন ; "আনিও ইহাতে নিবিফী নহি, পাভুপুজ ভীমসেনও নিবিফী নহেন"।

"পার্শেন বিজিত। চৈষা রত্নভূতা স্থাতা তব ॥ ২৩॥
''এৰ নঃ সময়ে রাজন্ ! রত্নতা নং ভোজনম্।
''ন চ তং হাজুমিচছামঃ সময়ং রাজসভন !॥ ২৪॥
''নর্কেবাং ধর্মতঃ ক্লফা মহিয়ী নো ভবিষ্যাত।
''আরুপূর্কোণ সর্কেবাং গৃদ্ধাতু জ্লনে করান্॥ ২৫॥

যুধিছির কহিলেন—তে রাজন! দৌপনী আনাদের সকলেরই
নহিনী কইবেন। হে নরপতে! ইতিপুর্জে ন্যাড়কভুক কইকপই
অভিহিত কইবাছে। ২২। আনিও ইলাতে নিনিট নিনি, পালুপুজ
ভীননেনও নিবিট নকেন, ভোনার এই প্নাড়েছ পার্প কর্পুক
বিজিতা কইবাছেন। ২১। ক্রেজন্। আনাদের কই প্রতিজ্ঞা হে,
সকলে নিলিয়ারত্ব ভোজন করিব, হে রাজ্পেছ। এই প্রতিজ্ঞা ত্যাগ
করিতে ইজ্ঞা করি না। ২৪। কুফ্ ধ্রুতিঃ আনাদের স্ত্রেরই
নহিনী কইবেন, অগ্নিন্নীশে ধ্রাপুর্কক সকলেরই পাণিএতণ
করেন। ২৫।

জ্ঞান উবাচ —

"একস্ম বহ্বো বিহিতা মহিষণ্ট কুরুনন্দন। "নৈকস্মা বহবঃ পুংসঃ জ্ঞায়ন্তে পতরঃ কচিৎ॥২৬॥ "লোকবেদবিক্তদ্ধং ত্বং নাধর্মণ ধর্মবিচ্ছুকিঃ। "কর্ত্তুমহানি কৌত্তেয়! কমাতে বুদ্ধিনীদৃশী॥২৭।

ক্রংপদ বলিলেন—হে কুকুনদ্দ। এক পুরুষের এক কালে বহু দী বিভিত্ত আছি, কিন্তি এক ফীর এক কালে বহুণতি কোগাও ভাৰণ করি নাই। ২৬। হে কেডিয়ের তুনি ধর্মবিৎ শুচি হাইয়া

कि स्त

<sup>&</sup>quot;আনি ও পাঙুপুত্র ভীনদেন উভায়েই অক্তনার"

একপ লিখিলে, বোধ করি, মূলের অর্থ প্রকৃত ংপ প্রকাশিত ইত।

"আনিও ইতাতে নিবিট নহি" ইতার অর্থবোধ তওয়া দুর্ঘট।
বিস্তুতঃ, মূলস্থিত "অনিবিষ্টা" শধ্দের অর্থগ্রহ করিতে না পারিয়াই,
ওক্রপ অপ্রকৃত ও অনংলগ্ন আর্থ লিখিয়াছেন।

লোকবেদবিকৃষ্ণ এই অধ্যা করিও না, কেন ডোমার এমন বৃদ্ধি ফুটল। ২৭।

এই আখ্যানটি পূর্কোলিখিত শুভতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণ-ম্বরূপ। সহদর মহোদরগণ! নিষ্পাক্ষান্তঃকরণে দেখিবেন, এই উপাখ্যানটিতে কি বিবাহান্তরে পত্নীর বন্ধ্যাত্বের বা অসবর্ণান্ধের অপেক্ষা আছে বলিয়া বোধ হয় ? পুরুষের বছবিবাহ কি শাস্ত্রনিষিদ্ধ ?' (১৬)।

"এই আখ্যানটি পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুভিটির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ"
এ স্থলে সামশ্রমী মহাশারকে জিজ্ঞাসা করি, আখ্যানটির একদেশমাত্র
উদ্ধৃত না করিয়া, সমুদ্য আখ্যানটি উদ্ধৃত করিলে, তিনি এরপ
নির্দেশ করিতে পারিতেন কি না। তাঁহার উদ্ধৃত ষড়বিংশ শ্লোকে
উক্ত হইয়াছে, "এক পুরুবের বহু স্ত্রী বিহিত আছে, এক নারীর বহু
পতি কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না"; স্পতরাং, ইহা দ্বারা তাঁহার
উল্লিখিত বেদবাক্যের সমর্থন হইতেছে; অর্থাৎ, বেদেও এক পুরুবের
দুই বা বহুভার্য্যা বিধান, আর এক স্ত্রীর বহুপতি নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে,
এবং এই আখ্যানেও তাহাই লক্ষিত হইতেছে; স্পতরাং, সামশ্রমী
মহাশায় উল্লিখিত আখ্যানের এই অংশকে তাঁহার অবলম্বিত বেদবাক্যের "সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ" বলিয়া নির্দেশ করিতে পারেন।
কিন্তু, এই আখ্যানের উত্তরভাগে ঐ বেদবাক্যের সম্পূর্ণ বিপরীত
ব্যবহার প্রতিপাদিত দৃষ্ট হইতেছে। যথা,

যু্ধিষ্ঠির উবাচ,—

ন মে বাগনৃতং প্রাহ নাধর্মে ধীয়তে মতিঃ। বর্ততে হি মনো মেইত্র নৈষোইধর্মঃ কথঞ্চন॥ গ্রায়তে হি পুরাণেইপি জটিলা নাম গৌতমী।

<sup>(</sup>১৯) वस्तिवाहतिहात्मभारलाहमः, ১৯ शृक्षे।।

ঋষীনধ্যাসিত্রতী সপ্ত ধর্মভৃতাং নর। ॥
তথ্যের মুনিজা বান্দী তপোভির্ভাবিতাত্মনঃ।
সঙ্গতাভূদশ ভাতৃনেকনামঃ প্রচেত্সঃ (১৭)॥
যুধিষ্ঠির কছিলেন,

আমার মুখ হইতে মিথ্যা নির্গত হয় না; আমার বুধি অগ্র্যা-গথে ধাবিত হয় না; এ বিষয়ে আমার প্রান্তি হইতেজে; ইহা কোনও মতে অধ্যা নহে। পুরাণেও শুনিতে পাওয়া যায়, নির্ভি-শ্যা ধর্মপ্রায়ণা গোড্মকুলোদ্রবা ফটিলা মপ্র গাধির পাণিএছণ করিয়াছিলেন; আরু, মুনিকন্যা বাক্ষী প্রেচেডানামক ডপঃপ্রায়ণ দশ ভাতার ভাষ্যা হইয়াছিলেন।

সামশ্রমী মহাশর বে আখ্যানটিকে উল্লিখিত বেদবাকোর সাক্ষাই উনাহরণস্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, উপরি নির্দ্দিট বৃষ্ঠিরবাক্যও সেই আখ্যানটির এক অংশ। আখ্যানের অন্তর্গত ক্রপদরাজ্ঞার উক্তিতে ব্যক্ত হইতেছে, পৃ্রুষ্টের বহুভার্য্যাবিবাহ বিহিত, স্ত্রীলোকের বহু পতি শুনিতে পাওয়া ষায় না; স্ত্রীলোকের বহুপতিবিবাহ অধর্মকর ব্যবহার, ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির ভাহাতে প্ররুত্ত হওয়া উচিত নহে। আর যুষ্ঠিরের উক্তিতে ব্যক্ত হইতেছে, জটিলা ও বাক্ষী এই ছুই মুনিকন্যা যথাক্রমে সাত ও দশ পতি বিবাহ করিয়াছিলেন; স্ত্রীলোকের বহুপতিবিবাহ কোনও মতে অধর্মকর ব্যবহার নহে। এক্ষণে, সামশ্রমী মহাশর স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেপুন, তাঁহার উল্লেখিত আখ্যানটির মুষ্ঠিরোক্তিরূপ অংশ দারা তাঁহার অবলম্বিত ব্রেদবাক্যের সমর্থন হইতেছে কি না। বেদবাক্যের পূর্ব্যার্দ্ধে পৃ্রুষ্টের বহুভার্য্যাবিবাহ বৈর, উত্তরার্দ্ধে স্ত্রীলোকের বহুপতিবিবাহ অবৈর, বল্ল্যা উল্লেখ আছে; ক্রপদ রাজার উক্তি দ্বারা ঐ উল্লেখের সম্পূর্ণ স্মর্থন হইতেছে, সন্দেহ নাই। কিছু মুষ্ঠির, বান্ধী ও জাটিলা এই

<sup>(</sup>১१) बर्गमात्रज, व्यानिशर्क, ১৯७ काधारिय।

হুই মুনিকন্যার বহুপতিবিবাহরূপ প্রাচীন আচার কীর্ত্তন করিয়া, ব্রীলোকের বহুপতিবিবাছ অবৈধ, এই বৈদিক নির্দেশের সম্পূর্ণ বিৰুদ্ধ ব্যবহার প্রভিপন্ন করিভেছেন। অতএব, সামশ্রমী মহাশায়কে। ষণতা৷ স্বাকার করিতে হইতেছে, তাঁছার উল্লিখিত আখানের এ গংশ তাঁহার অবলয়িত "শ্রুতিটির দাকাৎ উদাহরণস্করপ" নচে; তেরাং "এই আখ্যানটি পূর্ফোল্লিখিত শ্রুতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণ-ররূপ," তদীয় এই নির্দেশ সঙ্গত ও সর্কাঙ্গস্থন্দর বলিয়া পরিগৃহীত ইতে পারে না। বস্তুতঃ, "এই আখ্যানটি" এরূপ না বলিয়া "এই বাখ্যানের অন্তর্গত বড়বিংশ শ্লোকটি পুর্বোল্লিখিত ত্রুতিটির াক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ", এরূপ নির্দ্ধেশ করাই সর্ববেডাভাবে উচিত ও াবিশ্যক ছিল। এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, প্রকারাস্তরে াবেচনা করিয়া দেখিলেও, সামশ্রমী মহাশয়ের এই নির্দেশ সম্যক্ত ঙ্গত হইতে পারে না। তিনি, আখ্যানের যে শ্লোক অবলম্বন করিয়া, ারূপ নির্দেশ করিয়াছেন, উহা তাঁহার অবলম্বিত "ঞাতিটির সান্দাৎ দাহরণস্বরূপ<sup>া</sup> নহে। এ শ্লোক, এবং ঐ শ্লোক যে শ্রুতির সান্ধাৎ দাহরণস্বরূপ, উভয় প্রদর্শিত হইতেছে;

।ক্ষ্ম বহ্বেদা প্রায়া ভবত্তি নৈক্ষ্যে বছবঃ সহ পভরঃ (১৮)।

এক ৰাজির বহু ভার্য্যা হইতে গারে, এক জীর এক সঙ্গে বহু-গতি হইতে গারে না।

একন্স বহ্বো বিহিতা মহিব্যঃ কুরুনন্দন। নৈক্স্যা বহবঃ পুংসঃ শ্রারন্তে পতায়ঃ ক্রচিৎ॥ ২৬॥ ।

হে কুজনন্দন ! এক পুরুষের বহু ভাষ্যা বিহিত : এক ন্দীর বহু পতি কোধাও শুনিতে পাওয়া যায় না |

ই শ্লোকটি এই শ্রুভিটির সাক্ষাৎ উরাহরণস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ

<sup>(</sup>১৮)এই জড়ি এই পুস্তকের ২১৫ পৃষ্ঠায় উষ্ঠ ও আলোচিত হইয়াছে।

করিলে, অবিকতর সঙ্গত হয় কি না, সামশ্রমী মহাশার কিঞিং দ্বির ও সরল চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। সে যাহা হউক, ভারতীয় আখ্যানের যে অংশ আপন অভিপ্রায়ের অনুকল বোধ হইয়াছে, সামশ্রমী মহাশার প্রকুল চিত্তে ভন্মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন; কথন জিনু যখন তিনি ধর্মশান্তের মীমাংসায় প্ররত্ত হইয়াছেন, ভখন অনুকূল ও প্রতিকূল উভর অংশ উদ্ধৃত করিয়া, সমাধান করাই উচিত ও আবেশ্যক ছিল। যখন আখ্যানটি পাঠ করিয়াছিলেন, সে সময়ে প্রতিকূল অংশ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, ইহা কোনও ক্রমে সম্ভব বা সঙ্গত বোধ হয় না।

''সহাদয় মহোদয়গণ! নিষ্পাক্ষান্তঃকরণে দেখিবেন, এই আখ্যান-টিতে কি বিবাহান্তরে পত্নীর বন্ধ্যাত্তের বা অসবর্ণাত্তের অপেক্ষা আছে বলিয়া বোধ হয়"। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, এই আখ্যানের অন্তর্গত বড়বিংশ শ্লোকে, এক ব্যক্তির একাধিক বিবাহ বিহিত, এতমাত্র নিৰ্দেশ আছে; ঐ একাধিক বিবাহ শাস্ত্ৰোক্ত নিমিত্ত নিবন্ধন, অথবা যদৃক্তামূলক, তাহার কোনও নিদশন নাই। এমন স্থলে, বাঁহারা পক্ষপাতশূন্ত হৃদয়ে বিবেচনা করিবেন, তাঁহারা এই আখানটিতে বিবাহান্তরে পত্নীর বন্ধ্যাত্ত্বে বা অসবর্ণাত্ত্বের অপেকা আছে কি না, কিছুই অবধারিত বলিতে পারিবেন না। এক ব্যক্তির একাধিক বিবাহ বিহিত, এত্যাত্র নির্দেশ দেখিয়া, একতব পক্ষ নির্ণয় করিয়া মত প্রকাশ করা বিবেচনাসিদ্ধ হইতে পারেনা। বাহাহউক, বলিও এ স্থলে কোনও বিশেষ নিৰ্দেশ নাই; কিন্তু, ধর্মশান্ত প্রবর্তক মন্তু, যাজ্ঞবলকা প্রভৃতি মহর্ষিণণ ক্রভদার ব্যক্তির বিভার প্রভৃতি বিবাহপক্ষে জীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত নির্দেশ কমিলা স্বর্ণাবিবাছের, এবং বদৃচ্ছাপক্ষে সবর্ণাবিবাছ নিষেধ পূর্দ্ধক অসবর্ণাবিবাছের, বিধি প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বিধির সহিত একবাক্যতা সম্পাদন করিয়া দেখিলে, অপক্ষপাতী মছোদয়দিগকে অবশ্যই স্থীকার করিতে হইবেক, পূর্ব্বপরিণীতা জীর জীবদ্দশার পুনরার বিবাহ করিতে হইলে, স্থলবিশেষে স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত নিমিত্তের, স্থলবিশেষে স্ত্রীর অসবর্ণাত্বের অপেকাা আছে। সামশ্রমী মহাশার ধর্মশাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এমন স্থলে, প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্মশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া, বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করাই উচিত ও আবশ্যক; পুরাণোক্ত অথবা ইতিহাসোক্ত উপাধ্যানের অন্তর্গত অম্পন্ট নির্দ্দেশ মাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক, ধর্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, ঈদৃশ বিষয়ের মীমাংসা করা কোনও অংশে ন্যায়ানুগত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না।

সামশ্রমী মহাশয়ের পঞ্চম আপত্তি এই,—

"ক্রোড়পত্তে বেদরত্নাদিসংগৃহীত প্রমাণদ্বর উদ্ধৃত হইরাছে,— ইহার উত্তরে বলা ছইরাছে "মতু কাম্যবিবাছস্থলে অসবর্গা-বিবাহের বিধি দিয়াছেন।" পরং আমরা এইরপ সমাধানের মূল পাই না" (১৯)।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, প্রথমতঃ, সামশ্রমী মহাশার ধর্মশাস্ত্রের রীতিমত অধ্যয়ন ও বিশিষ্টরূপ অনুশীলন করেন নাই; দ্বিতীয়তঃ, তত্ত্বনির্ণয়পক্ষ লক্ষ্য করিয়া বিচারকার্য্যে প্রাবৃত্ত হয়েন নাই; তৃতীয়তঃ, বালস্বভাবস্থলত চাপল দোষের আতিশাষ্য বশতঃ, স্থির চিত্তে শাস্ত্রার্থ-নির্ণয়ে বুদ্ধিচালনা করিতে পারেন নাই; এই সমস্ত কারণে, "মনু কাম্যবিবাহস্থলে অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন," এরূপ সমাধানের মূল পান নাই। মনু কাম্যবিবাহস্থলে অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন কি না, এই বিষয় তর্কবাচম্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিছেদে সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে (২০)। সামশ্রমী মহাশায় স্থিরচিত্ত হইয়া, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে, ঐ স্থল আলোচনা করিয়া দেখিলে, তাদৃশ সমাধানের মূল পাইতে পারিবেন।

<sup>(</sup>১৯) वद्धविवाहविष्ठांत्रममादनाष्ट्रमा, २৯ छो।

<sup>(</sup>२०) बहे भूखरकत ১२० भृषे। इहेरज ১०४ भृषे। (मथ ।

সামশ্রমী মহাশরের ষষ্ঠ কাপতি এই ;—
''অপরঞ

এতরিধানং বিজ্ঞেয়ং বিভাগস্থৈকযোনিষু। বহুবীষু চৈকজাতানাং নানান্দ্রীষু নিবোধত॥

অস্ত কুলুকভট্টবার্থা। এতদিতি সমানজাতীয়াস্থ ভার্যাস্থ, একেন ভত্ত্তি জাতানাম্ এম বিভাগবিধির্বেছেবাঃ। ইদানীং নানজাতীয়াস্ত্রীয়ু বহ্বীয়ু উৎপদ্ধানাং পুত্রাণাং বিভাগং শুবুছ।

সমানজাতীয় বহুভাগ্যাতে রাজণ কর্তৃক জনিত বহুপুরের বিভাগ এইরূপে জানিবে। সম্প্রতি নানাজাতীয় বহু ক্ষীডে রাঞ্চণ কর্তৃক উৎপাদিত পুত্রগণের বিভাগ শ্রবণ করু।

এ বং

সদৃশস্ত্রীযু জাতানাং পুত্রাণামবিশেষতঃ। ন মাতৃতো জ্যৈষ্ঠ্যযুত্ত জন্মতো জ্যৈষ্ঠ্যযুত্ত ॥

সমানজাতীয় জীসমূহে ব্রাহ্মণকর্তৃক উৎপাদিত পুত্রগণের জাতি-গত বিশেষ না থাকিলেও মাতার জ্যেষ্ঠতা প্রস্তুক্ত পুজের জ্যেষ্ঠতা নহে কিন্তু জন্ম থারা জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ।

এই মনুবচনদ্বর কুলুকভটের দীকার সহিত উদ্ভ হইয়াছে। ইছা দারা কি সবর্ণা পুত্রবতী ভার্যা থাকিতেও পুনঃ সবর্ণাপরি-.শর প্রতিপন্ন হইতেছে না ? কৈ ? ইহার উত্তর কৈ ?" (২১)।

সামশ্রমী মহাশার স্থির করিরাছেন, তাঁহার এই আপত্তির উত্তর নাই;
এজন্যই, "কৈ? ইছার উত্তর কৈ?", ঈদৃশ অসঙ্গত আক্ষালন পূর্বেক, প্রশ্ন
ক্রিরাছেন। কিন্তু ধর্মশান্তে বোধ ও অধিকার থাকিলে, এরূপ উদ্ধৃত
ভাবে প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, সম্ভব বোধ হয় না। সে যাহা হউক,
এই চুই বচনে এরূপ কোনও কথা লক্ষিত হইতেছে না, যে তদ্ধারা,
সর্বা পুত্রবতী ভার্যা থাকিতেও, পুনঃ স্বর্ণা প্রিণ্য় প্রতিপন্ন হইতে

<sup>(</sup>২১) বছবিবাহ্বিচারসমালোচনা, ২৯ পৃষ্টা।

পারে। এই ছুই বচনে এতন্মাত্র উপলব্ধ **হইতেছে যে, এক ব্যক্তি**র সজাতীয়া, অথবা সজাতীয়া বিজাতীয়া, বহু ভার্য্যা আছে; ভাহারা সকলেই, অথবা তন্মধ্যে অনেকেই, পুত্রবতী হইয়াছে। মনে কর, এক ব্যক্তি জনে জনে চারি স্ত্রী বিবাহ করিয়াছে, এবং চারি স্ত্রীই পুত্রবতী হইরাছে। কোন মনরে কাহার পুত্র জন্মিরাছে, যে ব্যক্তি ভাহা অবগত নহেন ; তিনি কখনই অবধারিতবলিতে পারিবেন না, যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্রীর সন্তান হইলে পর, পর পর জ্রী বিবাহিতা হইয়াছে; কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্রীর সন্তান ছইলে পর, পর পর স্ত্রীর বিবাহ যেরূপ সম্ভব ; সকলের বিবাহ হইলে পর, তাহাদের সন্তান হইতে আরম্ভ হওয়াও সেইরপ সম্বর। বিশেষজ্ঞ না ছইলে, এরপ স্থলে একতর পদ্দ নির্বর করিয়া নির্দেশ করা সম্ভবিতে পারে না। অতএব, "ইহা দ্বারা কি সবর্ণা পুত্রবতী ভার্য্যা থাকিতেও পুনঃ সবর্ণাপরিণয় প্রতিপন্ন হইতেছে না", এরূপ নিশ্চয়াত্মক নির্দেশ না করিয়া, "ইছা দ্বারা কি সর্বর্ণা পুত্রবতী ভার্য্যা থাকিতেও পুনঃ স্বর্ণাপরিণয় সম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে না", এরূপ সংশয়াত্মক নির্দেশ করিলে অধিকতর ভারানুগত হইত।

কিন্ধ, আমার মতে, অর্থাৎ আমি যেরপে শান্তের অর্থবোধ ও তাৎপর্যাগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তদনুসারে, পুত্রবতী সবর্ণা ভার্যা। সন্ধ্রে পুনরায় সবর্ণাপরিণর অসদ্ধি বা অপ্রাসিদ্ধ নহে। মনে কর, রোক্ষণজাতীয় পুক্ষ সবর্ণাবিবাহ করিয়াছে, এবং ঐ সবর্ণা পুত্রবতী হইয়াছে; এই পুত্রবতী সবর্ণা ভার্যা। ব্যভিচারিণী, চিররোগিণী, স্বরাপারিণী, পতিদ্বেবিণী, অর্থনাশিনী বা অপ্রিয়বাদিনী স্থির হইলে, শান্তানুসারে ঐ ব্যক্তির পুনরায় সবর্ণা বিবাহ করা আবশাক; স্কৃতরাং, উক্তবিধ নিমিত্ত ঘটিলে, পুত্রবতী সবর্ণাসারের উল্লিখিত প্রিনিন্ধিট মনুবচনদ্বরে পুত্রবতী সবর্ণাসারেণার প্রতিপদ্ধ ছয়, তাছা ছইলে ঐ সবর্ণাপরিণয়, বধাসম্ভব, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত বশতঃ ঘটিয়াছিল, তাছার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা তার্যার জীবদ্দশায়, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ব্যতিরেকে, যদৃচ্ছা ক্রমে সবর্ণাবিবাছই শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ কর্ম। তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এই বিষর সবিশেষ আলোচিত ছইয়াছে (২২); এ স্থলে আর আলোচনার প্রয়োজন নাই।

পরিশেষে, সামশ্রমী মহাশার স্বক্ষত বিচারের

''বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে! নহে! নহে! ''

এই সারসংগ্রহ প্রচার করিয়াছেন। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, তিনি নানা শাস্ত্রে অন্বিতীয় পণ্ডিত হইতে পারেন; কিন্তু, বহুবিবাহবিচার সমালোচনায় যত দূর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এরপ দৃঢ় বাক্যে এরপ উদ্ধৃত নির্দেশ করিতে পারেন, ধর্মশান্তে তাঁহার তাদৃশ অধিকার আছে, এরপ বোধ হয় না।

<sup>(</sup>२२) এই পুত্রকের ২০৮ পৃঞ্চা হইতে ২১৪ পৃঞ্চা পর্যান্ত দেখ।

## কবিরত্বপ্রকরণ

মুরশিদাবাদনিবাদী ঐীযুত গঙ্গাধর রায় কবিরাজ কবিরত্ব বহু-বিবাহ বিষয়ে যে পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, ভাহার নাম "বহুবিবাহ-রাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়"। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রবহিভূতি ব্যবহার বলিয়া, আমি যে ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলাম, তদ্দর্শনে নিডান্ত অনহিঞু ছইয়া, কবিরত্ন মহাশয় তাদৃশ বিবাহবাবহারের শার্দ্রীয়তা সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিনি যে বিষয়ের ব্যবসায়ী নছেন, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে, তাঁহার ষের্রাপ ক্রতকার্য্য হওয়া সম্ভব, তাহা অনায়াসে অমুমান করিতে পারা যায়। কবিরত্ন মহাশয় ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ী নহেন; স্কুতরাং, ধর্মশাস্ত্রের মীমাংসায় বদ্ধপরিকর **ছ**ইয়া, তিনি কিরপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন , ভাছা অনুমান করা চুরুহ ব্যাপার নছে। অনেকেই মনে করেন, ধর্মশান্ত অতি সরল শান্ত; বিশিষ্টরূপ অনুশীলন না করিলেও, ধর্মশান্তের মীমাংসা করা কঠিন কর্ম নহে। এই সংস্কারের বশবতী হুইয়া, তাঁহারা, উপলক্ষ উপস্থিত ছইলেই, ধর্মশান্তের বিচারে ও মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু, সেরূপ সংস্কার নিরবচ্ছিন্ন ভান্তি মাত্র। ধর্মশান্ত বহুবিস্তৃত ও অতি হুরুহ শান্ত। যাঁহারা অবিশ্রামে ব্যবদায় করিয়া জীবনকাল অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহারাও ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে পারদর্শী নহেন, এরূপ নির্দেশ করিলে, বোধ করি, অসঙ্গত বলা হয় ন।। এমন স্থলে, কেবল বিদ্যাবলে ও বুদ্ধিকেশিলে, ধর্মশাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, সম্যক্ রুতকার্য্য হওয়া কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। শ্রীয়ুত তারানাথ ভর্কবাচম্পতি ও ঞীযুত গঙ্গাধর কবিরত্ন এ বিষয়ের উৎকৃট দৃষ্টাস্ত

শ্বল। উভয়েই প্রাচীন, উভয়েই বহুদলী, উভয়েই বিস্তাবিশারদ বলিয়া বিধ্যাত; উভয়েই যদৃদ্ধাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহারের শান্ত্রীয়তা সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কিন্তু, আক্ষেপের বিষয় এই, উভয়েই ধর্মশান্ত্রব্যবসায়ী নহেন; এজন্তা, উভয়েই ধর্মশান্ত্রব্যবসায়ী নহেন; এজন্তা, উভয়েই ধর্মশান্ত্রব্যবসায়ী নহেন; এজন্তা, উভয়েই ধর্মশান্ত্র বিষয়ে অনভিজ্ঞার পরা কাঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহা হউক, যদৃদ্ধাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাও শান্ত্রবহিত্তি ব্যবহার, এই ব্যবস্থা বিষয়ে কবিরত্ন মহাশায় যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, ভাহা ক্রমে আলোচিত হুইতেছে।

কবিরত্ন মহাশায়ের প্রথম আপত্তি এই ;—

"মন্তাদিবচন নিদর্শন করিয়া বছবিবাছ রহিত করা লিখিরা-ছেন; তাহাতে যদাপি শাস্তাবলম্বন করিতে হয়, তবে শাস্ত্রের যথার্থ রাখান করিয়া ব্যবস্থা দিতে হয়। শাস্তার্থ গোপন করিয়া ভ্রান্তিতেই বা অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়া ব্যবস্থা দেওয়া উচিত নছে, পাপ হয়। মন্তাদিবচন যে নিদর্শন দেখাইয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা যথার্থ বোধ হইতেছে না।

मनूत्रका यथा,

গুরুণার্মতঃ স্নাত্তা স্থাবিধি। উদ্বহেত দ্বিজো ভার্যাৎ স্বরণাং লক্ষণাহিতাম্॥

এই বচনে একচেগ্যনিস্তর আক্ষণাদি দিছে ওকর অনুষ্ঠিক্রমে অবভূগ আন করিয়া বিধিক্রমে সমাবর্তন করিয়া স্লক্ষণা সংগ্রিক্তা বিবাহ করিবে। স্বর্ণালক্ষণাদিতা এই চুই শন্ধ প্রশস্তাভিপ্রায়, নতুবা হীনলক্ষণা ক্রায়ে বিবাহ সম্ভব হয় না। তাহাই
শারে বলিয়াছেন এবং পারবচনে প্রশাস্তাশন্ধ সার্থক হয় না।
ভদ্দনং যথা

স্বর্ণাত্যে দ্বিঙ্গাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি। কামতস্ত্র প্রয়ভানামিমাঃ স্থাঃ ক্রমশোবরাঃ॥ শ্দৈব ভার্য্যা শৃদ্রত্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মতে। তে চ স্বাচিব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বাচাগ্রজন্মনঃ॥

এই বচনদ্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, দ্বিজাতির পক্ষে অগ্রে স্বর্ণাবিবাছই বিছিত বিবাছই এই অবধারণ ব্যাখ্যার অসবর্ণা-বিবাছ অগ্রে বিধি নছে। যদি এই অর্থ হয়, তবে প্রশস্তা শক্ষো-পাদানের প্রয়োজন কি। সবর্ণাব দ্বিজাতীনামণ্রে স্থাদ্যারকর্মাণি, এই পাঠে তদর্থ সিদ্ধি হয়। অভএব ও অর্থ যথার্থ নছে। যথার্থ ব্যাখ্যা এই, দ্বিজাতীনামণ্রে দারকর্মণি স্বর্ণা স্ত্রী প্রশস্তা স্থাহ অসবর্ণা তু অংগ্রে দারকর্মণি অপ্রশস্তা ন তু প্রতিষিদ্ধা দ্বিজা-তীনাং স্বর্ণাস্বর্ণাবিবাছম্ম সামান্ত্রতা বিধের ক্ষামাণ্ডাছ। ব্রাহ্মণ ক্ষাত্রির বৈশ্যের ব্রক্ষার্যাশ্রমানন্তর গাছস্বাশ্রমকরণে প্রথমতঃ স্বর্ণা কন্যা বিবাছে প্রশস্তা, অসবর্ণা কন্তা অপ্রশস্তা কিন্তু নিষিদ্ধা নছে; যে ছেতু স্বর্ণাস্বর্ণে সামান্ত্রতা বিবাছবিধান আছে; প্রশস্তা-পদগ্রেছণে এই অর্থ ও তাৎপর্য্য ক্ষানাইরাছেন' (১)।

ধর্মশাস্ত্রব্যবদায়ী হইলে, কবিরত্ব মহাশার, এবংবিধ অসঙ্গত আক্ষালন পূর্ব্বক, ঈদৃশ অদৃষ্টচর ও অঞ্জতপূর্ব্ব ব্যবস্থা প্রচার করিতেন, এরূপ বোধ হয় না। ধর্মশাস্ত্রে দৃষ্টি নাই, বহুদর্শন নাই; স্কৃতরাং, মনুবচনের অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারেন নাই; এজন্মই তিনি আমার অবলম্বিত চিরপ্রচলিত যথার্থ ব্যাখ্যাকে অযথার্থ ব্যাখ্যা বলিরা, অবলম্বিত ক্রিমে নির্দেশ করিয়াছেন।

নবর্ণাত্রে বিজাতীনাৎ প্রশস্তা দারকর্মণি। বিজাতিদিলের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা প্রশস্তা।

এই মনুবচনে প্রশস্তাপদ প্রযুক্ত আছে। প্রশস্তশন অনেক স্থলে "উৎকৃষ্ট" এই অর্থে ব্যবহাত হইয়া থাকে; এই অর্থকেই এ শব্দের ব্যবহা করিয়াছেন, যুখন

<sup>(</sup>২) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্য, ৮ পুখা।

দিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্তা প্রশস্তা বলিয়া নির্দেশ আছে, তথন অসবর্ণা কন্তা অপ্রশস্তা, নিবিদ্ধা নছে। কিন্তু, এই ব্যবস্থা মনুবচনের অর্থ দ্বারাও সমর্থিত নহে, এবং অন্তান্তা ঋষি-বাক্যেরও সম্পূর্ণ বিৰুদ্ধ। মনুবচনের অর্থ এই, "দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা প্রশস্তা অর্থাৎ বিহিতা"। সবর্ণা কন্যার বিধান দ্বারা অসবর্ণা কন্যার নিষেধ অর্থ বশতঃ সিদ্ধ হইতেছে। প্রশস্তশন্দের এই অর্থ অসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ নছে;

অস্পিপ্তা চ যা মাতুর্দগোতা চ যা পিতৃঃ। সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্মণি দৈগুনে॥৩।৫।

যে কৰা। মাতঃ ও পিতার জনপিতা ও জনগোরা, তাদুশী কন্যা বিজাতিদিগের বিবাহে প্রশাস্তা।

এই মনুবচনে অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা কন্যা বিবাহে প্রশস্তা বলিয়া নির্দেশ আছে। এ স্থলে, প্রশস্তাপদের অর্থ বিহিতা; অর্থাৎ অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা কন্যা বিবাহে বিহিতা। এই বিধান দ্বারা সপিণ্ডা ও সগোত্রা কন্যার বিবাহনিধে অর্থ বশতঃ সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু কবিরত্ব মহাশরের মত অনুসারে, এই ব্যবস্থা হইতে পারে, যথন অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা কন্যা বিবাহে প্রশস্তা বলিয়া নির্দেশ আছে, তখন সপিণ্ডা ও সগোত্রা কন্যা বিবাহে অপ্রশস্তা, নিষিদ্ধা নহে; অর্থাৎ সপিণ্ডা ও সগোত্রা কন্যা বিবাহে দেঘে নাই। এরপ ব্যবস্থা যে কোনও ক্রমে অন্ধিয়ার নহে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

্ কিঞ্চ, প্রথম বিবাহে অসবর্ণানিবের কেবল অর্থ বশস্থ নিদ্ধ নছে; শাস্ত্রে তাদৃশ বিবাহের প্রত্যক্ষ নিষেবও লক্ষিত ছইতেছে। যথা,

ক্ষত্রবিট্শূত্রকন্যাস্ত ন বিবাহা দ্বিঙ্গাতিভিঃ। বিবাহা ভ্রাহ্মণী পশ্চাদ্বিবাহাঃ কচিদেব ভূ:(২)॥

<sup>(</sup>२) बीव्रमिरकामग्रभु उ'कका ७ भूवां १ रहन ।

দিদাতিরা ক লিম বৈশ্য শুক্তকরা বিবাহ করিবেক না; তাহারা বাজনী অগাৎ সবর্গা বিবাহ করিবেক; পশ্চাৎ, অর্থাৎ অব্যে সবর্গা বিবাহ করিয়া, স্থলবিশেষে ক্ষত্রিয়াদি কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেক।

দেখ, এ স্থলে অত্যে সবর্ণাবিবাছবিধি ও অসবর্ণাবিবাছনিষেধ স্পাটা-করে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর,

অলাভে কন্যায়াঃ স্নাতকত্ত্রতং চরেৎ অপিবা ক্ষত্রি-য়ায়াং পুত্রমুৎপাদয়েৎ বৈশ্যায়াং বা শৃদ্রায়াঞ্চে-ত্যেকে (৩)।

সজাতীয়া কন্যার অপ্রাপ্তি ঘটিলে, স্থাতকরতের অনুষ্ঠান অথবা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিবেক। কেহ কেহ শুদ্রকন্যাবিবা– হেরও অসুমতি দিয়া থাকেন।

এই শাস্ত্রে সজাতীয়া কন্যার অপ্রাপ্তিস্থলে ক্ষত্রিয়াদিকন্যাবিবাহ বিহিত হওয়াতে, সজাতীয়া কন্যার প্রাপ্তি সম্ভবিলে প্রথমে অসবর্ণা-বিবাহনিকের নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে। এজন্যই নন্দপণ্ডিত.

অথ ব্রাহ্মণস্থ বর্ণানুক্রমেণ চতক্রো ভার্য্যা ভবন্তি ।২৪।১।
বর্ণানুক্রমে ব্রাহ্মণের চারি ভার্য্যা হইমা থাকে।

এই বিস্ণুবচনের ব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন,

"তেন বাদ্ধণক্ত বাদ্ধণীবিবাহঃ প্রথমং ততঃ ক্তি-য়াদিবিবাহঃ অন্যথা রাজন্যাপূর্ব্যাদিনিমিভপ্রায়-ক্তিভপ্রসঙ্কঃ" (৪)।

ষ্কতএন, ৰান্ধণের বান্ধণী বিবাহ প্রথম কর্ত্তব্য; তৎপরে ক্ষত্রিয়াদি কন্যাবিবাহ ; নতুবা, রাজন্যাপূর্ব্বীপ্রভৃতিনিমিত্ত প্রায়দিতে ঘটে।

<sup>(</sup>२) भवामत् अवा अ बीव्रसिट्यामग्रह् देशवीनमिव्यन ।

<sup>(</sup>८ दम्भवदेवक्याची।

রাজ্যাপূর্নীপ্রভৃতি নিমিত্ত প্রায়শ্চিত এই,

ত্রান্ধণো রাজনাপৃকী দানশরাত্রং চরিত্বা নিবিশেৎ তাকৈবোপগচ্ছেৎ বৈশ্যাপৃকী তওক্তছুং শ্ত্রাপৃকী কুছুাতিক্তছুম্ (৫)।

যে বাক্ষণ রাজন্যাপুর্কী ক্ষর্থাৎ প্রথমে ক্ষ্তিমকন্য বিবাহ করে, সে দ্ব দশরাত্রতারপ প্রায়ন্তিত করিয়া, সবণার পাণিএল পুরুত, তাহারই সহিত সহবাস করিবেক; বৈশাণপুরুষী হইলে ক্ষরণাৎ প্রথমে বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিলে তথাক্কু, শুদ্রাপুরী হইলে ক্ষাৎ প্রথমে শুদ্রকন্যা বিবাহ করিলে কৃষ্ট্রাতিকৃষ্ট্র প্রায়ন্তিত করিবেক।

দেখ, প্রথমে অসবর্ণা বিবাহ করিলে, শান্ত্রকারেরা, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্বার সবর্ণাবিবাহ ও সবর্ণারই সহিত সহবাস করিবার স্পান্ট বিধি দিয়াছেন। অতএব, প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ অপ্রশস্ত, নিধিদ্ধা নহে; কবিরত্র মহাশায়ের এই ব্যবস্থা কোনও অংশে শান্তালুমত বা ভ্যায়ালু-গত বলিরা পরিগৃহীত হইতে পারে না।

দ্বিজ্ঞাতিদিগের পক্ষে প্রথমে অসবর্ণাবিবাছ অপ্রশস্ত, নিষিদ্ধ নছে; এই ব্যবস্থা প্রদান করিয়া, দৃষ্টাস্ত দ্বারা উহার সমর্থন করিবার নিমিত্ত, কবিরত্ব মহাশয় কহিতেছেন,

"উদাহরণও আছে। অগস্তা মুনি জনকছ্ছিতা লোপামুদ্রাকে প্রথমেই বিবাছ করেন; ঋষাশৃল মুনি দশরথের ঔরস কলা প্রথমেই বিবাছ করেন। যদি অবিধি হইত তবে বেদবছির্ভূত কথা মহর্ষিরা করিতেন না। এবং জৈগীধব্য ঋষি ছিমালয়ের একপ্রা নামে কলা প্রথমেই বিবাছ করেন। দেবল ঋষি দ্বিপ্রা নামে কলাকে বিবাছ করেন। হিমালয় প্রত্ত ত্র শ্বণ নছে। অভএব অসবর্গা প্রথম বিবাহে প্রশৃত্তা নহে নিষ্কাণ্ড নছে। শ্বন্তিয়-

<sup>(</sup>e) প্রায়নিচন্ত্রিবেকগৃত লাভ;তপ্রচন।

## ্ছবিবাহ।

জ্বাতিও প্রথনে নার্থাবিবাছ করিরাছেন। যথাতি সালা ভক্তের কল্পা দেবজানীকে বিবাছ করেন " (৬)।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যখন শাস্ত্রে স্পাট ও প্রত্যক্ষ নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে, তথন কোনও কোনও মহর্ষি প্রথমে অসবর্ণা বিবাহ করিয়া-ছিলেন, অভএব ভাদশ বিবাহ নিষিদ্ধ নহে, এরপ অনুমানসিদ্ধ ব্যবস্থা প্রান্থ হইতে পারে না। সে বাহা হউক, কবিরত্ন মহাশায়ের উল্লিখিত একটি উদাহরণ দেখিয়া, আমি চমৎকৃত হইয়াছি। সেই উদাহরণ এই: "যযাতি রাজা শুক্রের কন্তা দেবজানীকে বিবাহ করেন"। যথাতি রাজা ক্ষত্রিয়, শুক্রাচার্য্য ত্রাহ্মণ; যথাতি ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণকত্মা বিবাহ করিয়াছিলেন। কি আশ্চর্য্য! কবিরত্ন মহাশয়ের মতে এ বিবাহও নিষিদ্ধ ও অবৈধ নহে। ইছা, বোধ করি, এ দেশের সর্ম্মাধারণ লোকে অবগত আছেন, বিবাহ দ্বিষ অনুলোম বিবাহ ও প্রতিলোম বিবাহ। উৎক্লট বর্ণ নিক্লট বর্ণের কন্সা বিবাহ করিলে, ঐ বিবাহকে অনুলোম বিবাহ, আর, নিরুষ্ট বর্ণ উৎরুষ্ট বর্ণের ক্যা বিবাহ করিলে, ঐ বিবাহকে প্রতিলোম বিবাহ বলে। স্থল-বিশেষে অনুলোম বিবাহ শান্তবিহিত; সকল স্থলেই প্রতিলোম বিবাহ সর্বতোভাবে শান্ত্রনিষিত্র।

১। নারদ কহিয়াছেন.

আনুলোমোন বর্ণানাং যজ্জনা স বিধিঃ স্থিতঃ। প্রাতিলোমোন যজ্জনা স জেরো বর্ণসঙ্করঃ (৭)॥

ত্রাক্ষণাদিবর্ণের জানুলোম ক্রমে যে জন্ম, তাহাই বিধি বলিয়া পরিগণিত; প্রতিলোম ক্রমে যে জন্ম তাহাকে বর্ণসন্ধর বলে।

২। ব্যাস কহিয়াছেন,

<sup>(</sup>w) বছবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণ্য, ১০ পুঙা I

<sup>(</sup>१) बांद्रमनःहिछा, यामभ विवामशम।

অধ্যাত্ত্রমারান্ত্র জাতঃ শুদ্রাধ্যঃ স্মৃতঃ (৮)।

ি নিকৃষ্ট বৰ্ণ হইতে উৎকৃষ্টবৰ্ণার গ্রন্ধাত সন্তান শুদ্ধ অংপেকাও অধন।

। বিষ্ণু কহিয়াছেন.

সমানবর্ণাস্থ পুভাঃ সমানবর্ণা ভবন্তি। ১৮: ১।

অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ। ১৬। ২।

প্রতিলোমাস্থ আয়ানিগহিতাঃ। ১৬। ৩। (৯)

স্বৰ্গাগ্ৰন্ধজাত পুজোৱা স্বৰ্ণ আৰ্থাৎ পিড়জাতি প্ৰাপ্ত হয় । ১। অনুলোমনিধানে অসৰণাগ্ৰন্ধজাত পুজোৱা মাড়বৰ্ণ আৰ্থাৎ মাড়-কাতি প্ৰাপ্ত হয় । ২। প্ৰতিলোমনিধানে অসৰণাগ্ৰন্ধতাত পুজোৱা আহ্যিবিগ্ৰিতি অৰ্থাৎ ভাল সমাজে হেয় হয় ।

৪। গোভম কহিয়াছেন,

প্রতিলোধান্ত ধর্মহীনাঃ (১০)।

্পতিলোমজের ধর্মাধীন, কাগাং আনতিবিহিত ও কাজিবিহিত ধর্মোকানপিকারী।

৫। দেবল কহিয়াছেন,

তেষাং স্বৰ্ণজাঃ শ্ৰেষ্ঠান্তেভ্যো>স্বৰ্গলুলোমজাঃ। অনুৱালা বহিব্ৰাঃ প্ৰথিতাঃ প্ৰতিলোমজাঃ (১১)॥

নানাবিধ পুজের মধ্যে স্বর্ণজের। শেষ্ঠ , জানুলোমজের। স্বর্ণজ্জিপেকা নিকৃষ্ট, ভাহার। জান্তরাল জার্থাৎ পিড্রর্ণও মাতৃবর্ণের মধ্যবন্তী: আর প্রতিলোমজের। বহির্ণ আর্থাৎ বর্ণধর্মবৃতিভূত বলিয়া পরিগণিত।

<sup>্</sup>চ) ব্যাসসংহিতঃ, প্রথম অধ্যায় ।

<sup>(</sup>৯) বিফুসংহিতা।

<sup>(</sup>১০) পোত্মসংক্তিঃ, চতুর্থ অধ্যায়।

<sup>(</sup>১১) প্রাশ্রভাষ্য বিতীয় অধ্যায়ধ্ত।

छ। यामद्राधार्या कश्रिकाट्टन,

প্রতিলোমঙ্গাস্তু বর্ণবাহৃত্বাৎ পতিতা অধমাঃ (১২)।

প্রতিলোমজের। বর্ণধর্মবহিষ্কৃত, অতএব পতিত ও অবম।

৭। জামুতবাহন কহিয়াছেন,

প্রতিলোমপরিণয়নং সর্বটেগব ন কার্য্যম্ (১৩)।

প্রতিলোমবিবাই কদাচ করিবেক না ।

দেখা, নারদপ্রাস্থাত প্রতিলোম বিবাহকে স্পান্টাক্তরে অবৈধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। করিরত্ব মহাশরের উদাস্থাত যথাতিদেবজানী বিবাহ প্রতিলোম বিবাহ যে সর্ববিভাগের শাস্ত্রবিগাহিত ও থর্মবিহিছুতি কর্মা, করিরত্ব মহাশরের সে বোধ নাই; এজন্ম তিনি, "গাজিরজাতিও প্রথম অসবর্গা বিবাহ করিয়াছেন", এই ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়া, তাহার প্রামাণ্যের নিমিত্ত, যথাতিদেব-জানীবিবাহ উদাহলণস্থলে বিস্তুত্ব করিয়াছেন।

কবিরর মহশেয়, ঋষিদিণের প্রাথমিক অসবণাবিবাহের কভিপয় উনাহরণ প্রদেশন করিয়া, লিখিয়াছেন, "যদি অবিধি হইত তবে বেদবহিছুতি কর্ম মহনিরা করিতেন না"। ইহার তাৎপর্য্য এই, মহনিরা শাস্ত্রশারদশী ও পরম ধার্মিক ছিলেন; স্কুতরাং, তাঁহারা অবৈধ আচরণে প্রায়ন্ত হইবেন, ইহা সন্থব নহে। যখন, তাঁহারা প্রথমে অসবণা বিবাহ করিয়াছেন, তখন তাহা কোনও ক্রমে অবৈধ নহে। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, মহর্মিরা বা অন্যান্য মহং ব্যক্তিরা অবৈধ কর্ম করিতে পারেন না, অথবা করেন নাই, ইহা নির্বছেন্নি অবোধ ও অনভিজ্ঞের কথা। যখন ধর্মশান্তে প্রথমে অসবণ্যিবাহন

<sup>(</sup>১২) পরাশরভাষ্য, দিতীয় অধ্যায় ৷

<sup>(</sup>६७) नामधीय ।

সাপূর্ণ নিষিদ্ধ দৃষ্ট ইইভেছে, এবং যখন প্রভিলোম বিবাছ সর্ক্তেলি ভাবে শাস্ত্রবহিত্বত ও বন্ধবিসাছিত ব্যবহার বলিয়া পরিগণিত ইইয়াছে, তখন কোনও কোনও ঋষি প্রাথমে অসবণা বিবাছ, জ্বাবা কোনও রাজা প্রভিলোম বিবাহ করিয়াছিলেন, অভএব ভাছা অবৈধ নতে, যাহার ধর্মশাস্ত্রে সামান্তরণ দৃষ্টি ও অবিকার আছে, ভালুশ বাজিও কদাচ ঈদুশ অসক্ষত নির্দেশ করিতে পারেন না।

বেধায়ন কহিয়াছেন,

অরুরভন্ত যদেবৈমু নিভিগদরুঠিতম্। নারুঠেয়ং মরুবৈয়ন্তত্ত্তং কথ সমান্তরেৎ (১৪)॥

েলবগণ 13 মুনিগণ গে সভল কর্ম ক্রিণাছেন, মাছে।ও গছেজ ভৌহাকর'ক্তিবান্তে, তাছারা শাক্ষোক কর্মই ক্রিকে।

ইহা দারা তথ্য প্রতিপন্ন হইতেছে, দেবত্যা ও মুনিরা একণ আনক কথা করিয়াছেন, যে তাহা মনুযোর পাক্ষে কোনও মাদে কাইব্য নাছে ; এজন্য মনুষোর পাক্ষে শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠানই ব্যবস্থাপিত ঘইয়াছে ;

অাগস্থ কহিয়াছেন,

দুকৌ: ধর্মবা : ক্রমঃ সালমঞ্জ মহতাম্ ।২।১৩।৮। তেলাং তেলোধিশেমের প্রভাষায়ে ন বিল্লেন ৷২।১।১৩।৯ ত স্থীক্ষা প্রযুঞ্জনিঃ মীনতাবঃঃ । ২ । ১৩ । ১৩ ।

্তিম লোক্সিলিরে সেমালি**জ্যন ও জ্মবৈদ আ**চ্চিত দেখিতে পাওয়া যায়। ভাঁগোরা জেজায়ান, ভাগোগে ভাঁগোনের জাঙ্গায় নাই। সাধারণ লোকে, ভানাবানি ভানাবানী তিইয়া চলিলে, ক্সভালে উংল-স্মাহয়।

হিহা দারা স্পাট প্রতিশন্ন হইতেছে, পূর্ম্বিদালীন মহৎ লেকে অকৈদ আ্বিবেশ দুমিত হইতেন। তবে তাঁহোৱা তেজাঁয়ান্ ছিলেন, এজন্য আঁবেধ আচরণ নিবন্ধন প্রত্যবায়প্রস্ত হইতেন না। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, "যদি অবিধি হইত তবে বেদবহিত্তি কর্ম্ম মহর্ষিরা করিতেন না", কবিরত্ন মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতে পারে কি না। যদি মহর্ষিরা অবৈধ কর্মের অনুষ্ঠান না করিতেন, তবে "মুনিগণ যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা কর্ত্তব্য নহে", বৌধারন নিজে মহর্ষি হইয়া এরপ নিষেধ করিলেন কেন; আর, মহর্ষি আপস্তম্বই বা, মহৎ লোকের অবৈধ আচরণ নির্দেশ পূর্বক, "তদ্দর্শনে তদনুবর্তী হইয়া চলিলে, এককালে উৎসন্ধ হয়", এরপ দোষকীর্ত্তন করিলেন কেন।

কবিরত্ন মহাশয়ের দ্বিতীয় আপত্তি এই ;—

"তর্হি কিং সর্কা অসবর্ণ। অত্যে দারকর্মণি তুল্যং দ্বিজ্বাতীনাম-প্রশস্তা ইত্যত আহ

কামতস্তু প্রব্রভানামিমাঃ স্থাঃ ক্রমশোবরাঃ।

বিজাতির সকল অসবর্ণা প্রথম বিবাহে তুলা অপ্রশস্তা নহে কিন্তু কামতঃ অর্থাৎ ইচ্ছাক্রমে প্রথম বিবাহে প্ররত দিলাতির এই ক্রমে শ্রেষ্ঠ। বৈশ্যের শ্রুমা স্ত্রী অপেক্ষা বৈশ্যা স্ত্রী শ্রেষ্ঠা। ক্ষান্তিরের শ্রুমা অপেক্ষা বৈশ্যা বিশ্যা অপেক্ষা ক্রিয়া অপেক্ষা ক্রিয়া অপেক্ষা ক্রিয়া অপেক্ষা ক্রিয়া অপেক্ষা ব্যামান্ত বিশ্যা বিশ্যা অপেক্ষা ব্যামান্ত বিশ্বা বিশ্বা বিশ্বাহ এমন নহে' (১৫)।

কবিরত্ব মহাশার ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ী নহেন; স্কৃতরাং মনুবচনেব প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ অবগত নহেন। জীমূতবাহনপ্রণীত দায়জাগ, মাধবাচার্য্যপ্রণীত পরাশরভাষ্য, মিত্রমিশ্রপ্রণীত বীর-মিত্রোদয়, বিশ্বেশ্বর ভউপ্রণীত মদনপারিজ্ঞাত প্রভৃতি এস্কে দৃষ্টি

<sup>(</sup>১৫) বছবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনিগ্র, ১১ পৃ**ঠ**া ৷

থাকিলে, বচনের প্রকৃত পঠে জানিতে পারিতেন এবং তাহা হইলে. বচনের প্রকৃত অর্থও অবগত হইতে পারিতেন। মনুবচনের যে ব্যাখ্যা লিথিয়াছেন, তাহা তাঁছার সম্পূর্ণ কপোলকম্পিত: আর, বচনে "কামতঃ এই শব্দের প্রয়োগ থকাতে যে কাম্য বিবাহ এমন নহে", এই যে তাৎপর্যাব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণ কপোলকম্পিত। তর্কবাচম্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিছেদে এই বিষয় সবিষয়র আলোচত হইয়াছে (১৬); ঐ অংশে নেত্রসঞ্চারণ করিলে, কবিরত্র মহাশ্য় মনুবচনের প্রকৃত পাঠও প্রকৃত অর্থ অবগত হইতে পারিবেন।

কবিরত্ন মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই ;—

"সমত স্থাপনাৰ্থে অপর এক অশুস্ত কণা লিখিয়াছেন বিবাহ ত্রিবিধ নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য। নিতা বিবাহ কি প্রকার বুঝিতে পারিলাম না" (১৭)।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ধর্মশাস্ত্রে দৃষ্টি ও অধিকার নাই ; এজন্ম, কবিরত্ন মহাশয় নিত্য বিবাহ কি প্রকার তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

"নিত্যকর্মজ্ঞাপনার্থে ধাছা লিখিয়াছেন। যথা
নিতাং সদা যাবদায়ুন কদাচিদতিক্রনেং।
. উপেত্যাতিক্রমে দোৰজ্ঞতেরত্যাগ্রোদনাং।
কলাজ্ঞতেবীপ্রায়া চ তন্নিতামিতি কীর্ত্তিতম্ ॥ ইতি
সে সকল নিত্যাদিপদপ্রয়োগ্র বিবাহবিধানবচনে দেখি না (১৮)।"

ধর্শান্ত্র দৃষ্টি ও অধিকার থাকিলে, কবিরত্ন মহাশার দেখিতে পাইতেন, ভাঁহার উল্লিখিত কারিকার নিত্যত্বসাধক যে আটটি ছেতু

<sup>(</sup>२६) बहे भूखरकत २२० शृक्षी इहेटड २०४ शृक्षा अध्यक्ष (मथ।

<sup>(</sup>১৭) বছবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়, ১৫ পৃষ্ঠা।

<sup>(</sup>১৮) বছবিৰাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণাদ, ১৫ পৃষ্ঠা।

নিরূপিত হইরাছে, তন্মধ্যে ফলশ্রুতিবিরহরূপ হেতু যাবতীর বিবাহ-বিধানবচনে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, (১৯)।

"তবে দোষশ্রুতি প্রযুক্ত নিতা বলিবেন, তাহাই দোষশ্রুবণের বচন দর্শিত হইরাছে, যথা অনাশ্রমী ন ভিষ্ঠেতু দিনমেকমপি দ্বিজ ইত্যাদি কিন্তু সে বচনে দোষশ্রুতি নাই কারণ সে
বচনে প্রায়শ্চিতীরতে এই পদপ্রবাগা আছে তাহার অর্থ প্রায়শ্চিতীবাচরতি প্রায়শ্চিত্তবান্ পুরুবের স্থার আচরণ করিছেছেন এ অর্থে প্রায়শ্চিত্তাই দোষ শ্ববি বলেন নাই যদি
দোষ হুইত তবে প্রায়শ্চিত্তং স্মাচ্ত্রেৎ এই বিধি করিয়া
লিখিতেন্" (২০)।

জনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতু দিনমেকম্পি দ্বিজঃ। আশ্রমেণ বিনা তিষ্টন্ ''প্রায়শ্চিতীয়তে'' হি সং॥

দিদি অৰ্থাৎ ৰাজণ, ক্ষেতিয়ে, বৈশ্য এই তিন বৰ্ণ আখনবিহীন হইয়া এক দিনও থাকিবেক না; বিনা আখনে অৰস্থিত হইলে পাতকপ্ৰস্থান

এই দক্ষবচনে যে "প্রায়শ্চিত্তীয়তে" এই পদ আছে, তাহার অর্থ "প্রায়শ্চিত্তার্ছ দোষভাগী হয়," অর্থাৎ এ রূপ দোষ জন্মে যে তহজ্ঞ প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। অতএব, উপরি দশ্ভি বচনব্যাখ্যাতে ঐ পদের অর্থ "পাতকএন্ত হয়" ইহা লিখিত হইয়াছে। বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্তার্ছ দোষভাগী হয়, এ কথা বলাতে, আশ্রমের অনবলম্বনে স্পান্ত দোষশ্রুতি লক্ষিত হইতেছে; স্মৃতরাং আশ্রমাবলম্বন নিত্য কর্মা। কিন্তু, কবিরত্ন মহাশ্যের মতে "প্রায়শ্চিত্তীয়তে" এই পদ প্রায়শ্চিত্তার্ছ দোষবোধক নহে; "প্রায়শ্চিত্তী ইব আচরতি, প্রায়শ্চিত্রবান্ পুরুবের ন্যায় আচরণ করিতেছেন;"

<sup>(</sup>१२) वह भूखाः व ५७४, ५७३, ११०, ५१८, ५१८ पृक्षा (मभ ।

<sup>(</sup>২০) বছবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনিশ্ম, ১৬ পৃঞ্চা।

উছির বিবেচনায় ইছাই "প্রায়শ্চিতীয়তে" এই পদের অর্থ: 'প্রায়শ্চিত্তাই দোবভাগী হয়'' এরপ অর্থ অভিপ্রেড হইলে, মহর্ষি ''প্রারশ্চিত্তং সমাচ্যেং'' 'প্রায়শ্চিত্ত করিবেক'' এরপ লিখিতেন। শুনিতে পাই, ভর্কবাচম্পতি মহশেয়ের স্থার, কবিরত্ন মহশিয়েরও ব্যক্রেণ শাত্রে বিলক্ষণ বিস্তা আছে ; এজন্ত, ভাঁহরে ন্যায়, ইনিও, ব্যাকরণের সহায়তা লইয়া, ধর্মশান্ত্রের গ্রীবাভঙ্গে প্রবৃত হইয়াছেন। প্রথমতঃ, প্রায়শ্চিতার্হ দোবভাগী পুকবের ন্যায় আচরণ করে, এ কথা বলিলে দোষশ্রুতি সিদ্ধ হয় না, এরপ নহে। যেরপ কর্ম করিলে প্রায়-শিচত করিতে হয়, যে ব্যক্তি সেরূপ কর্ম করে, ভাহাকে প্রায়ণ্ডিত:ছ দোহভাগী বলে ; কোনও ব্যক্তি এরণ কর্ম করিয়াছে যে ভজ্জিতা দে প্রায়শ্চিত্রই লোবভাগীর তুল্য হইয়াছে; এরূপ নির্দেশ করিলে, সে ব্যক্তির পক্ষে দোৰশ্রতি নিদ্ধ হয় না, বোধ করি, ভাহা কবিরত্ব মহশের ভিন্ন অন্যের বুদ্ধিপথে আসিতে পারে না। দ্বিভায়তঃ, প্রচলিত ব্যাকরণের নির্মান্ত্র ঐ হইরা, বিবেচনা করিতে গোলে, যদিই "প্রায়শ্চিতীয়তে" এই পদ দ্বারা "প্রায়শ্চিতার্ছ দোবভাগীর তুল্য" এরূপ অর্থই প্রতিপন্ন হয় ছউক; কিন্তু ঋষিরা, স্চয়াচর, ''প্রায়শ্চিত্তার্ছ দোবভাগী হয়'' এই অর্থেই এই পদের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন , যথা,

১। অকুর্বন্ বিহিতং কর্ম নিন্দিতঞ্চ সমাচরন্।
প্রসজংশেচ জিরারে গ্রুপ্রার্শিচ তারতে নরঃ॥১১:৪৪। (২১)
বিহিত কর্ম ত্যাগ ও নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান করিলে, এবং
ই ক্রিয় সেবার অতিশয় আসক্ত হইলে, মনুষ্য "প্রায়শিচতীয়তে"।

্র স্থলে কবিরত্ব মহাশয় কি "প্রায়শ্চিতীয়তে" এই পদের "প্রার-শ্চিতার্হ দোষভাগী হয়" এরূপ অর্থ বলিবেন না। যে ব্যক্তি বিহিত

<sup>(</sup>१५) मनुमः हिछ।

কর্ম ত্যাগ করে ও নিবিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠানে রত হয়, সে প্রায়-শিচত্তার্হ দোবভাগী অর্থাৎ তজ্জন্ম তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, ইহা, বোব করি, কবিরত্ন মহাশয়কে অগত্যা স্থীকার করিতে হইতেছে; কারণ, বিহিত্তর্জন ও নিবিদ্ধসেবন এই ছুই কথাতেই যাবতীয় পাপ-জনক কর্মা অন্তর্ভুত রহিয়াছে।

২। শূক্রাং শয়নমারোপ্য ত্রান্ধণো যাত্যধোগতিম্। প্রায়শ্চিতীয়তে চাপি বিধিদৃষ্টেন কর্মণা (২২)॥

রাক্ষণ শূদ্রা বিবাহ করিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়; এবং শাক্ষোক বিধি অনুসারে, 'প্রায়শ্চিতীয়তে''।

৩। যস্ত পত্ন্যা সমং রাগামৈথুনং কামতশ্চরেৎ। তদ্বতং তম্ম লুপ্যেত প্রায়শ্চিতীয়তে দ্বিজঃ (২৩)॥

যে দিজ, বানপ্রস্থ অবস্থায়, রাগও কাম বশতঃ জাসিয়োগ মরে, তাহার বতলোপ হয়, সে ব্যক্তি "প্রায়শিক্তীয়তে"।

এই হুই স্থলেও, বোধ করি, কবিরত্ন মহাশারকে স্বীকার করিতে হুইন্ডেছে, "প্রায়শ্চিত্তীরতে" এই পদ "প্রায়শ্চিত্তার্হ দোষভাগী হয়," এই অর্থে প্রযুক্ত হুইয়াছে। বোধ হয়, ইহাতেও কবিরত্ন মহাশারের পরিভোষ জন্মিবেক না; এজন্য, এ বিষয়ে স্পাইতর প্রমাণান্তর প্রদর্শিত হুইতেছে।

অনাশ্রমী সংবৎসরং প্রাজাপতাং রুচ্ছুং চরিত্ব। আশ্রমমূপেরাৎ দ্বিতীয়ে ইতিরুচ্ছুং তৃতীয়ে রুচ্ছু ।তি- , রুচ্ছু ম্ অভ উর্দ্ধং চান্দ্রারণম্ (২৪)।

<sup>(</sup>२२) बहांखांत्र. कानुमामनभक्त, ८१ काश्रास ।

<sup>(</sup>২৩) পরাশরভাষ্যধৃত কুর্মপুরাণ।

<sup>(</sup>২৪) মিডাক্ষর: প্রায়শ্চিভাধ্যারধৃত হারীভবচন।

যে ব্যক্তিসংবৎসরকাল আশ্রমবিহীন হইয়া থাকে, সে প্রাক্ষাপত্য কৃচ্ছু প্রায়শ্চিত করিয়া, আশ্রম অবলম্বন করিবেক; দিতীয় বৎসর অতিকৃচ্ছু, তৃতীয় বৎসরে কৃদ্ধাতিকৃচ্ছ, তৎগরে চাল্লায়ণ করিবেক।

এই শাস্ত্রে এক বৎসর, তুই বংসর, তিন বংসর, অথবা তদপেকা অধিক কাল বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে, পৃথক্ পৃথক্ প্রায়শিচন্ত, ও প্রায়ন্চিতের পর আশ্রমাবলম্বন, অতি স্পর্টান্দরে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে; স্বত্রাং আশ্রমবিহীন ব্যক্তি প্রায়শ্চিতার্ছ দোষভাগী হয়, নে বিষয়ে সংশয় বা আপত্তি করিবার আর পথ থাকিতেছে না। অতএব, যদিও কবিরত্ব মহাশয়ের অধীত ব্যাকরণ অনুসারে অন্যবিধ অর্থ প্রতিপন্ন হয়; কিন্তু, ছারীতবচনের সহিত একবাকাতা করিয়া, দক্ষবচনস্থিত "প্রায়শ্চিনীয়তে" এই পদের "প্রায়শ্চিতার্ছ দোষভাগী হয়", এই অর্থই স্বীকার করিতে হইতেছে। বস্তুতঃ, ঐ পদের ঐ অর্থই প্রক্লত অর্থ। বৈয়াকরণকেশরী কবিরত্ন মহাশায়ের ধর্মশাস্ত্রে দৃষ্টি নাই, বহুদর্শন নাই, ভত্তুনির্ণয়ে প্রকৃতি নাই, কেবল কুতর্ক অবলম্বন পূর্বাক প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রতিবাদ করাই প্রক্লত উদ্দেশ্য; এই সমস্ত কারণে প্রকৃত অর্থও অপ্রকৃত বলিয়া প্রতীয়মান চ্ইয়াছে। যাছা ছউক, এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে, পাপস্পর্শ হয় কি না, এবং দেই পাপ বিমোচনের নিমিত্ত, প্রায়শ্চিত করা আবশ্যক কি না; আর, অপক্ষপাত ছাদরে বিচার করিয়া বলুন, "বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে প্রায়শ্চিতীয়তে" এ স্থলে "প্রায়শ্চিতার্ছ দোব ঋবি বলেন নাই", এই তাৎপর্যাব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতামূলক, কবিরত্ব মহাশয়ের ইহা স্বীকার করা উচিত্র কি না।

"এই শাস্ত্রার্থপ্রযুক্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে অনেক ব্রাহ্মণ, ক্ষজিয়,
 বিশ্যেরা সমাবর্ত্তন করিয়াও বিবাহ না করিয়া স্থাতক হইয়া
 থাকিতেন তাহার নিদর্শন পরাশর ও ব্যাস ঋষাণ্লের পিতা

বিবাহ করেন নাই এবং ব্যাসপুত্র শুকের চারি পুত্র হরি রুফ্ট প্রত্বার বাহারাও বিবাহ করেন নাই ঐ পর্যান্ত বশিষ্ঠবংশ সমাপ্ত এবং যুগিন্তির যুবরাজ হইরা বহুদিন পরে জতুগৃহদাহে পলায়ন করিরা চতুর্দশ বর্ষ পরে ডৌপদীকে বিবাহ করেন এই সকল অনাত্রনে দোবাভাব দেখিতেছি যদি দোষ থাকিত তবে সে সকল মহাত্ম। ধার্মিক লোকে বিবাহ না করিরা কালক্ষেপণ করিতেন নাই (২৫)।

আশ্রম অবলম্বন না করিলে দোব হয় না, দক্ষবচনের এই অর্থ স্থির করিয়া, অবলম্বিত অর্থের প্রামাণ্যার্থে, কবিরত্ব মহাশ্র, যে সকল খবি ও রাজা বিবাহ করেন নাই, তমাধ্যে কতকগুলির নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন; এবং কহিয়াছেন, "এই সকল অনার্ভানে দোবাভাব দেখিতেছি, যদি দোৰ থাকিত ভবে দে সকল মহাত্মা ধার্ম্মিক লোকে বিবাহ না করিয়া কালক্ষেপণ করিতেন না"। ইতি পূর্বে দর্শিত হইয়াছে, কবিরত্ন মহাশার, দক্ষবচনের ব্যাখ্যা করিয়া, বিনা আপ্রমে অবস্থিত হইলে দোৰ নাই, এই যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভান্তিমূলক। তৎপূর্বে ইহাও দর্শিত হইয়াছে, পূর্বকালীন মহৎ লোকে অবৈধ আচরণে দূষিত হইতেন, তবে তাঁহারা তেজীয়ান্ ছিলেন, এজন্ম অবৈধ আচরণ নিবন্ধন প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেন না। অতএব, যখন পূর্মদর্শিত শাস্ত্রসমূহ দ্বারা ইছা নির্মিবাদে প্রতিপাদিত हरेटिह रा जान्यमिविहीन हरेशा थाका जीवन उ शांककजनक कर्म ; তখন, প্রর্মকালীন কোনও কোনও মহৎ লোকের আচার দর্শনে, আশ্রমের অনবলয়নে দোষস্পর্শ হয় না, এরপ সিদ্ধান্ত করা স্থীয় অন-ভিজ্ঞতার পরিচয়প্রনান মাত্র। বোধ হয়, কবিরত্ন মহাশয়, কথকদিগের মুখে পৌরাণিক কথা শুনিয়া, যে সংক্ষার করিয়া রাখিয়াছেন; দেই

<sup>(</sup>२०) वद्यविवाङ्बाह्णांबाह्जिनियंग्र, ३७ पृथा।

সংস্কারের বশবর্তী হইয়াই, এই অন্তুত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বে ব্যক্তি নিজে শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁহার মুখ হইতে এরণ অপূর্ম সিদ্ধান্তবাক্য নির্গত হওয়া সম্ভব নহে। কোন ও সম্পন্ন ব্যক্তির বাটীতে মহাভারতের कथी इरेग़ाहिल। कथी मगार्थ इरेवात किथिए काल शतहरे, दातित কর্ত্তা জানিতে পারিলেন, তাঁহার গৃহিণী ও পুত্রবধ্ব ব্যতিচারদোরে দূবিতা হইয়াছেন। তিনি সাতিশয় কুপিত হইয়া, তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে, গৃহিণী উত্তর দিলেন, আমি কুন্ত্রী ঠাকুরাণীর, পুত্রবধু উত্তর দিলেন, আমি ক্রোপদী ঠাকুরাণীর, দৃষ্টাস্ত দেখিয়া চলিয়াছি। যদি বহুপুৰুষসম্ভাগে দোষ থাকিত, তাহা হইলে ঐ ছুই পুণাশীলা প্ৰাতঃ-স্মরণীয়া রাজমহিনী তাহা করিতেন না। তাঁহারা প্রত্যেকে পঞ্চ পুরুষে উপগতা হইয়াছিলেন; আমরা তাহার অতিরিক্ত করি নাই। বাটীর কর্ত্তা, গৃহিণী ও পুদ্রবধ্র উত্তরবাক্য প্রবণ করিয়া, যেমন আপ্যায়িত হইয়াছিলেন; আমরাও, কবিরত্ন মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তবাক্য শ্রবণ করিয়া, ভদনুরূপ আপ্যায়িত হইয়াছি। শান্ত দেথিয়া, ভাষার অর্থগ্রহ ও তাৎপর্য্যনির্ণয় করিয়া, মীমাংশা করা স্বভন্ত ; আর, শান্তে কোন বিষয়ে কি বিধি ও কি নিষেধ আছে তাহা না জানিয়া, প্রাণের কাহিনী শুনিয়া, তদ্মুদারে মীমাংসা করা স্বতস্ত্র।

''তাহাতেও যদি দোষশ্রুতি বদেন তবে সে অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেনিত্যাদি বচন সাগ্রিক দিজের প্রকরণে নির্গ্লি দিজ বিষয় নহে যদি এক্ষণে ঐ বচন নির্গ্লি বিষয় কেহ লিথিয়া ধাকেন তিনি ঐ ঋষির মূলসংহিতা না দেখিয়া লিখিয়াছেন'' (২৬)।

যদি কেছ উল্লিখিত দক্ষবচনকে নির্নিপ্লিজবিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিয়া স্থাকেন, তিনি খবির মূলনংহিতা দেখেন নাই; কবিরত্ন মহাশয় কি ] স্থাহনে উদৃশ অসঙ্গত নির্দেশ করিলেন, বলিতে পারা যায় না ১,

<sup>(</sup>२७) वहविविद्यादिणावादिणानिर्गं, ১७ १७।।

তিনি নিজে মূলসংহিতা দেখিয়া ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন, তাহার কোনও লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে না; কারণ, মূলসংহিতার এরপ কিছুই উপলব্ধ হইতেছে না যে, ঐ বচনকে নিরগ্নিছিজবিষর বলিয়া ব্যবস্থা করিলে, স্থারানুগত হইতে পারে না। কবিরত্ন মহাশয় কি প্রমাণ অবলম্বন করিয়া ওরপ লিখিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করা উচিত ও আবশ্যক ছিল। কলকথা এই, দক্ষসংহিতায় আশ্রম বিষয়ে যে ব্যবস্থা আছে, তাহা সর্ম্বাধারণ ছিজাতির পক্ষে; তাহাতে সাগ্নিক ও নিরগ্নি বলিয়া কোনও বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন আশ্রমের অনবলম্বনে দোষশ্রুতি সিদ্ধ হইতেছে, তখন ঐ বচন উতর পক্ষেই সমভাবে ব্যবস্থাপিত হওয়া উচিত ও আবশারক। যথা,

১। স্বীকরোতি যদা বেদং চরেদ্বেদত্রতানি চ।
 ত্রন্ধচারী ভবেতাবদূর্দ্ধং স্নাতো ভবেদ্গৃহী॥

যত দিন বেদাধ্যয়ন ও আসুষঙ্গিক ব্রতাচরণ করে, তত দিন বন্ধচারী, তৎপরে সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থ হয়।

২। দ্বিবিধো ব্রহ্মচারী তু স্মতঃ শাস্ত্রে মনীষিভিঃ। উপকুর্ববাণকস্থান্যো দ্বিতীয়ো নৈর্ম্চিকঃ স্মৃতঃ॥

পণ্ডিতের। শাক্ষে দিবিধ রক্ষচারী নির্দেশ করিয়াছেন, প্রথম উপকুর্বাণ, দিতীয় নৈটিক।

৩। যো গৃহাশ্রমমাস্থায় ত্রন্সচারী ভবেৎ পুনঃ। ন যতির্ন বনস্থশ্চ সর্বাশ্রমবিবর্জিতঃ॥

যে ব্যক্তি গৃহস্থান্ত অবলয়ন করিয়া পুনরায় ব্রহ্মারী হয়, যতি অথবা বানপ্রায় নাজ্য, সে সকল আশ্রমে ব্রক্তি।

৪। অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেভু দিনমেকমিপ দিজঃ।
 আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চভীয়তে হি সং॥

ৰিজ আআমবিহীন হটগা এক দিনও ধাকিবেক না, বিনা আআমনে অবস্থিত হটলে, পাতকগ্ৰস্থা।

- ৫। জপে হোমে তথা দানে স্বাধ্যায়ে চ রতস্ত যাং।
  নামো তৎকলমাপ্নোতি কুর্বাণে ইপ্যাশ্রমচাতঃ॥
  আশ্রমচাত ইইল জপ, হোম, দান, অথবা বেদাধ্যমন করিলে
  ফলভাগী হয় না।
- ৬। এতেবামানুলোম্যং স্থাৎ প্রাতিলোম্যং ন বিচাতে। প্রাতিলোম্যেন যো যাতি ন তন্মাৎ পাপকুত্মঃ॥

এই সকল আলামের অবলয়ন অনুলোম ক্রমে বিহিত, প্রতিবোম ক্রমে নতে; যে প্রতিলোম ক্রমে চলে, তাহা অপেক্ষা অধিক পাপায়া আরু নাই।

।। মেখলাজিনদণ্ডেন ব্রদ্ধারী তুলক্ষ্যতে।
 গৃহস্থা নেবযজ্ঞান্যৈ ধলোয়া বনাপ্রিতঃ॥
 বিনণ্ডেন যতিকৈচব লক্ষণানি পৃথক্ পৃথক্।
 যিস্যতল্লক্ষণং নাস্তি প্রায়শ্চিতী ন চাপ্রমী (২৭)॥

মেখলা, অজিন ও দও বক্ষচারীর লক্ষণ; দেবযজ্ঞ প্রভৃতি গৃহকের লক্ষণ; নখলোমপ্রভৃতি বানপ্রকের লক্ষণ; ত্রিদও যতির লক্ষণ; এক এক আশ্রমের এই সকল পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ; যাহার এ লক্ষণ নাই, সে ব্যক্তি প্রায়দিভতী ও আশ্রমজ্ঞী।

আশ্রম বিষয়ে মছর্ষি দক্ষ ধে সকল বিধি ও নিষেধ কীর্ত্তন করিয়াছেন,
কুস সমুদয় প্রদর্শিত হইল। তিনি এ বিষয়ে ইহার অতিরিক্ষ কিছুই
বলেন নাই। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই কয়
কুচনে যে ব্যবস্থা আছে, তাহা সর্বসাধারণ ছিজাতির পক্ষে সম ভাবে
বর্ত্তিতে পারে না, মূলসংহিতায় এরপ কোনও কথা লক্ষিত হুইতেছে

<sup>(</sup>२1) मक्तरहिए।, धार्थम काशाहर

কি না; দক্ষোক্ত আশ্রমব্যবস্থা সাগ্নিক দ্বিজাতির পক্ষে, নিরগ্নি দ্বিজাতির পক্ষে নহে, এই ব্যবস্থা কবিরত্ব মহাশ্যের কপোলকম্পিত কি না; আর, "যদি এক্ষণে ঐ বচন নিরগ্নিবিষয় কেহ লিথিয়া থাকেন তিনি ঐ ঋবির মূলসংহিতা না দেখিয়া লিথিয়াছেন", ভদীয় এতাদৃশ উদ্ধৃত নির্দেশ নিতান্ত নির্মূল অথবা নিতান্ত অনভিক্রতা-মূলক বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত কি না।

"সাগ্লিক ব্যক্তির স্ত্রীর যদি পূর্বে মৃত্যু হয় তবে তাহার সেই
স্ত্রীকে ঐ অগ্লিহোত্ত সহিত্যুঁসেই অগ্লিতে দাহন করিতে হয় তবে
তিনি তখন অগ্লিহোত্ত রহিত হইয়া ক্ষণমাত্র থাকিবেন না কারণ
নিত্যক্রিরা লোপ হয় অতএব দ্বিতীয় বিবাহ করিয়া অগ্লিগ্রহণ
করিবেন এক দিবসও অনাশ্রমী গাকিবেন না এই অভিপ্রায়ে ঐ
বচন লিখিয়াছেন। যদি নির্গ্লিবিষয়েও বলেন তবে দিনমেকং
ন তিঠেৎ ইহা সঙ্গত হয় না কারণ নির্গ্লি দ্বিজের দশাহ দাদশাহ পক্ষাশেচি। অশোচ মধ্যে দ্বিতীয় বিবাহ কি প্রকারে
বিধি হইতে পারে কারণ দিনমেকং ন তিঠেতু এই বচন নির্গ্লির
পাক্ষে সঙ্গত হয় না সাগ্লিক পক্ষে উত্তম সাগ্লিক অভিপ্রায়ে এই
বচন কারণ অগ্লিবেদ উত্তরান্বিত দ্বিজের সভ্যংশীচ অতএব
ক্লিম্মকং ন তিঠেতু এই বচন সঙ্গত হয় কারণ সেই বেদাগ্লি
যুক্ত ব্যক্তি সেই জ্রীকে দাহন করিয়া স্মান করিলে শুদ্ধ হয়
পারে বিবাহ করিতে পারে প্রমাণ পরাশ্র সংহিত্যর বচন।

একাহাচছুধ্যতে বিপ্রো যো>গ্লিবেদ্দমন্বিতঃ। ত্রাহাৎ কেবলবেদস্ত দ্বিহীনো দর্শভিদিনৈঃ'' (২৮)

যে দ্বিজ, বৈবাহিক অগ্নিরক্ষা করিয়া, প্রতিদিন ভাষাতে বধানিয়মে হোম করে এবং মৃত্যু ছইলে সেই অগ্নিতে যাহার দাহ হয়, ভাষাকে . সাগ্নিক বলে; আর যে ব্যক্তির ভাষা না ঘটে, ভাষাকে নিরগ্নি

<sup>(</sup>२४) वद्यविवांक्त्रांशिकातिकातिका, ३१ पृथा।

বলে; অর্থাৎ যাহার বৈবাহিক অগ্নি রক্ষিত থাকে, সে সাগ্নিক; আর, যাহার বৈবাহিক অগ্নিরক্ষিত না থাকে, সে নিরগ্নি। বিবাহ-কালে যে অগ্নির স্থাপন করিয়া বিবাহের হোম অর্থাৎ কুশণ্ডিকা করে, ভাহার নাম বৈবাহিক অগ্নি। সচরাচর, বিবাহের হোম করিবার নিমিত্ত, মূতন অগ্নির স্থাপন করে; কিন্তু কোনও কোনও পরিবারের ইংতি এই, পুত্র জন্মিলে, অরণি মন্থন পূর্ম্বক অগ্নি উৎপন্ন করিয়া, সেই অগ্নিতে অন্তব্য হোম করে, এবং সেই অগ্নি রক্ষা করিয়া ভাছাতেই দেই পুত্রের চ্ডাকরণ, উপনয়ন, পাণি**এহণ নিমিত্তক ছোমকার্যা** সম্পাদিত হয়। যাহার জন্মকালীন অগ্নিতেই জাতকণ্ম অগ্রি অন্তোটিক্রিয়া পর্যান্ত নির্বাহ হয়, দেই প্রকৃত সাগ্নিক বলিয়া পরিণণিত। বেদ্বিহিত অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণনাম প্রভৃতি হোম মাগ্নি-কের পক্ষে অরুল্লভ্যনীয় নিত্যকর্ম। সর্বাসাধারণের পক্ষে ব্যবস্থা আছে, জননাশ্চে ও মরণাশ্চে ঘটিলে, 'আলাণ দশ দিন, ক্ষত্রিয় ভাদশ मिन, दिशा शक्षतम निम भारताङ कर्त्यत अनुष्ठीत अनिकाती কিন্তু, সাগ্নিকের পক্ষে সন্তাশোচ, একাহাশোচ প্রভৃতি অশৌচসক্ষোচের বিশেষ ব্যবস্থা আছে; ভদনুসারে কোনও সাগ্রিক স্থান করিয়া দেই দিনেই, কোনও সাগ্নিক দ্বিতীয় দিনে, ইত্যাদি প্রকারে বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কতিপয় কার্য্য করিতে পারে; ভদ্তির অন্ত অন্ত শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠানে অধিকারী হয় না; অর্থাৎ অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কভিণায় বেদবিহিত কর্মের অনুবোরে, কেবল ভত্তং কর্ম্বের অনুষ্ঠানকালে শুচি হয়, ভত্তং কর্ম সমাপ্ত ইইলেই পুনরার সে ব্যক্তি অশুচি হয়; স্কুতরাং, শাজ্রোক্ত অস্থান্ত কর্ম করিতে পারে না। যথা,

১। প্রত্যুহেরাগ্নিযু ক্রিরাঃ। ৫। ৮৪। (২৯)

<sup>(</sup>२৯) मनुमर्शहर्छ।

অশৌচকালে অগ্নিক্রিয়ার অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি হোমকার্য্যের ব্যাঘাত করিবেক না।

২। বৈতানৌপাসনাঃ কার্যাঃ ক্রিয়াশ্চ জ্রুতিচোদনাৎ
। ৩। ১৭। (৩০)

বেদবিধান বশতঃ, অশৌচকালে বৈতান অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি হোম এবং ঔপাদন অর্থাৎ দায়ংকালে ও প্রাতঃকালে কর্ত্ব্য হোম ক্রিবেক।

৩। অগ্নিহোত্রার্থৎ স্নানোপস্পর্শনাৎ শুচিঃ (৩১)।

অগ্নিহোত্রের অনুরোধে, স্থান ও আচমন করিয়া শুচি হয়।

৪। উভয়ত্ত দশাহানি সপিগুানামশৌচকয়।
 স্বানোপস্পর্শনাভ্যাসাদগ্লিহোত্রার্থয়হঁতি (৩২)

উভয়ত্র অর্থাৎ জননে ও মরণে সপিওদিগের দশাহ অংশীচ; কিন্তু মান ও আচমন করিয়া অগ্নিহোত্তে অধিকারী হয়।

৫। স্মার্ত্তকর্মপরিত্যাগো রাহেবরন্যত্র স্ততকে।
শোতে কর্মণি তৎকালং স্নাতঃ শুদ্ধিন বাপুরাৎ(৩৩)॥
এহণ ব্যতিরিক্ত অশৌচ ঘটিলে, স্কৃতিনিহিত কর্ম পরিত্যাগ
করিবেক; কিন্তু বেদ্বিহিত কর্মের অনুরোধে স্থান করিয়া তৎকালমাত্র প্রচি হইবেক।

৬। অগ্নিহোত্রাদিহোমার্থং শুদ্ধিন্তাৎকালিকী স্মৃতা।
 পঞ্চযজ্ঞান্ন কুর্বীত স্বশুদ্ধঃ পুনরেব সঃ(৩৪)॥

<sup>(</sup>৩०) যাজ্যবল্জাসংহিতা।

<sup>(</sup>৩১) মম্বর্শ কাবলীখত শঞ্চলিখিতবচন ৷ ৫ ৷ ৮৪ ৷

<sup>(</sup>৩২) শুদ্ধিতন্ত্রগত জাবালবচন;

<sup>(</sup>७३) मिलाक्सतीव्यामिन्छलाधाममुख देवत्राज्ञशामकान ।

<sup>(</sup>৩৪) পরাশরভাষ্যগৃত গোভিলবচন।

জাগ্নিহোত্র প্রভৃতি হোমকার্য্যের জানুরোধে, তাৎকালিক শুদ্ধি হয়; অর্থাৎ জাগ্নিহোত্রাদি করিতে যত সময় লাগে, তাবৎ কাল মাত্র শুচি হয়। কিন্তু পঞ্চ যজ্ঞ করিবেক না; কারণ, সে ব্যক্তি পুনরায় অশুচি হয়।

৭। সূতকে কর্মণাং ত্যাগঃ সন্ধ্যাদীনাং বিধীয়তে। হোমঃ শ্রোতে তৃ কর্তব্যঃ শুক্ষান্দেনাপি বা ফলৈঃ (ং৫)॥ অশৌচকালে সক্ষাবন্দন প্রভৃতি কর্মা পরিভ্যাগ করিবেক। কিন্তু শুক্ত অন অগবা কল দারা শ্রোড অগ্নিতে হোম করিবেক।

৮। হোমস্তত্র তৃ কর্ত্তব্যঃ শুক্ষান্নেন ফলেন বা। প্রথযজ্ঞবিধানস্ত ন কার্যাং মৃত্যুক্তমনোঃ॥ ৪৪॥ (৩১)

(৩৫) কাড্যায়নীয় কর্মপ্রদীপ, ত্রয়োবিংশ থও। সক্যাবন্দনভালে বিদেশৰ বিধি আছে। ধ্রা,

স্তকে মৃতকে চৈব সন্ধ্যাকর্ম সমাচরেৎ। মনসোচ্চারয়ন্ মন্থান্ প্রাণায়ামমূতে দিজঃ (১)॥

জননাশৌচ ও মরণাশৌচ ঘটিলে, বিজ্ञ মনে মন্ত্রে চারণ পুর্বক, প্রাণায়াম ব্যভিরেকে, সন্থাবন্দন করিবেক। এজন্য মাধবাচার্য্য, বাক্য হারা মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সন্থাবন্দন করাই নিষিদ্ধ বলিয়া, ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা,

"যতু জাবালেনোক্তম্

সন্ধাং পঞ্চ মহাযজ্ঞান নৈত্যকং স্মৃতিকর্ম চ।
তথ্যধ্যে হাপয়েদেব অশৌচান্তে তু তৎক্রিরা॥
তথাচিকসন্ধ্যাভিপ্রায়ম্য (২)

''সন্ধ্যা, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, স্মৃতিবিহিত নিত্য কর্ম অন্যোচকালে পরি-ত্যাগ করিবেক; অন্যোচান্তের পর তত্তৎ কর্ম করিবেক''। জাবাল-কৃত এই নিষেধ, বাক্য দারা মন্দ্রোচ্চারণ পূর্মক সন্ধ্যাবন্দন করিবেক না, এই অভিপ্রায়ে প্রদর্শিত হট্যাছে।

(७७) मःवर्डमःहिजा।

<sup>(</sup>১) পরাশরভাষ্য ভূডীয়াধ্যায়ধৃত পুলন্ত্যৰচন।

<sup>(</sup>२) পরাশরভাষ্য, তৃতীয় অধ্যায়।

মরণাগোঁচ ও জননাগোঁচ ঘটিলে, শুক্ষ অন্ন অথবা কল ছারা লোমকার্য্য করিবেক, কিন্তু পঞ্চ যজের অনুষ্ঠান করিবেক না।

৯। পঞ্চয়ক্তবিধানস্ত ন কুর্য্যান্মৃতজন্মনোঃ। হোমং ওত্র প্রকৃষ্ণীত শুক্ষান্নেন ফলেন বা (৩৭)॥

মরণাশৌচ ও জননাশৌচ ঘটিলে, পঞ্চাতের অনুষ্ঠান করিবেক না; কিন্তু, শুক্ষ আই অর্থবা কল দারা হোমকার্য্য করিবেক।

১০। নিত্যানি নিবর্ত্তেরন্ বৈতানবর্জ্জম্ (৩৮)।

অংশীচকালে বৈভান অর্থাৎ বেদবিহিত অগ্নিহোত্র প্রভৃতি ভিন্ন যাবতীয় নিত্য কর্মা রহিত হইবেক।

এই সকল শাস্ত্র দ্বারা স্পান্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, সাগ্নিক দ্বিজের পক্ষে যে অশোচসঙ্কোচের ব্যবস্থা আছে, তাহা কেবল বেদবিহিত অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কভিপয় কর্মের জন্ম; সেই সকল কর্ম করিতে যত সময় লাগে, তাবৎ কাল মাত্র শুভৃতি অশোচের নিয়মিত কাল অতীত না হইলে, এককালে অশোচ হইতে মুক্ত হয় না; এজন্ম ঐ সময়ে পঞ্চয়ত, সন্ধ্যাবন্দন প্রভৃতি প্রত্যহকর্ত্ব্য নিত্য কর্মের অনুষ্ঠানও নিয়মিত কাল থিভৃতি প্রত্যহকর্ত্ব্য নিত্য কর্মের অনুষ্ঠানও নিয়মিত কাল থিভৃতি প্রত্যহকর্ত্ব্য নিত্য কর্মের অনুষ্ঠানও নিয়মিত হইয়াছে; এবং, এই জন্মই, স্মার্ত্ত ভটাচার্য্য রয়ুনন্দন, অশোচন সঙ্কোচের বিচার করিয়া, ঐরপ ব্যবস্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। যথা,

''তস্মাৎ সগুণানাং তত্তৎকর্মণ্যেবাশৌচসক্ষোচঃ সর্ব্বাশৌচনির্ভিস্ত দশাহাদ্যদ্ধমিতি হারলতামিতা-ক্ষরারত্নাকরাত্ব্যক্তং সাধীয়ঃ (৩৯)।

<sup>(</sup>७१) खाजिमर्ड्छ। ।

<sup>(</sup>৩৮) মিতাক্ষরা প্রায়ন্ডিভাব্যার ও মধর্মসুক্রাবলীগৃত গৈদীনসিবচন।

<sup>(</sup>၁৯) खिष्डब्, मधनामारणोड्अक्त्र।

অত্তর, সশুণ দিগের (৪০) তত্তৎ কর্মেই আশেচনছোচ, সর্ক একারে অশেচিনিবৃত্তি দশাহাদির পর; হারলভা, মিতাক্ষরা, রত্নাকর এক্তি গ্রন্থে এই যে ব্যবস্থা অবধারিত হইয়াছে, তাহাই এশস্তু ।

এইরপ স্পান্ট ও প্রভিক্ষ শাস্ত্র, এবং এইরপ চিরপ্রচলিত সর্বসন্মত ব্যবস্থা সম্ব্রেও, কবিরত্ব মহাশায় ব্যবস্থা করিয়াছেন, সন্তণ দিক্ষের সর্ব্ধ বিষয়ে সন্তঃশোচ; অশোচ ঘটলে, স্থান করিবা মাত্র, তিনি, এককালে অশোচ হইতে মুক্ত হইয়া, সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠানে অধিকারী হয়েন; অন্য অন্য কর্মের কথা দূরে পাকুক, ব্যবস্থাপক কবিরাজ মহাশায় বিবাহ পর্য্যস্ত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু, যে অবস্থায় শাস্ত্রকারেরা সন্তর্গের পক্ষে অবশ্যকর্ত্বিয় সন্ধ্যাবন্দন, পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি নিত্য কর্মের নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, সে অবস্থায় বিবাহ করা কত দূর সঙ্গত, ভাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কবিরত্ব মহাশায়, স্মাবলম্বিত ব্যবস্থার প্রমাণস্করপ, নিম্বদর্শিত পরাশারবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,

একাহাৎ শুধ্যতে ''বিপ্রো'' যো>গ্লিবেদসময়িতঃ। ত্রাহাৎ কেবলবেদস্ত দ্বিহীনো দশভিদিনিঃ (৪১)॥

যে "বিপ্র'' অগ্নিযুক্ত ও বেদযুক্ত, সে এক দিনে শুদ্ধ হয়; যে কেবল বেদযুক্ত সে তিন দিনে শুদ্ধ হয়; আর, যে বিহীন আধাৎ উভয়ে বিজ্ঞাত, সে দশ দিনে শুদ্ধ হয়।

<sup>(80)</sup> याँश्वा विमाध्यस्त, अधिदशक्त अञ्चि कर्स मर्थानियम क्रिय भारतन, डाँशमिशक मस्रव, आत माँश्वा छाश करदन ना, डाँशमिशक निर्स्य वरल। मस्रवन्त्र शरक कर्माविष्णस्य अप्योक्तमक्ष्रीरहत् व्यवस्थ आहि ; निर्सर्यन्त्र शरक छाश नाहे।

<sup>(85)</sup> পরাশর্দংহিতা, তুতীয় অধ্যায়।

এই বচন অবলম্বন করিয়া, কবিরত্ব মহাশয় সন্তঃশোচের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু এই বচনে, সগুণের পক্ষে, একাহাশোচ ও ত্রাহাশোচের
ব্যবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, সন্তঃশোচবিধানের কোনও চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে
না। বোধ করি তিনি, বচনস্থিত একাহ শব্দের অর্থগ্রহ করিতে না
পারিয়া, সন্তঃশোচি ও একাহাশোচি এ উভয়কে এক পদার্থ স্থির
করিয়া, সন্তঃশোচের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু, সন্তঃশোচি ও একাহাশোচি এ উভয় সর্ব্ধতোভাবে বিভিন্ন পদার্থ। অশোচ ঘটিলে, বে
স্থলে স্থান ও আচমন করিলেই শুচি হয়, তথায় সন্তঃশোচিশন ; আয়,
বে স্থলে এক দিন অর্থাৎ অহোরাত্র অশুচি থাকিয়া, পর দিন স্থান
ও আচমন করিয়া শুচি হয়, তথায় একাহশন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
বচনে একাহশন আছে, সন্তঃশোচিশন নাই। দক্ষ্যংহিতায় দৃষ্টি
থাকিলে, কবিরত্ব মহাশয় ঈদৃশ অদ্যটচর, অঞ্চতপূর্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, এরূপ বোধ হয় না। যথা,

সদাঃশৌচং তথৈকাহন্ত্যহশ্চত্রহস্তথা।
বড় দশদাদশাহঞ্চ পক্ষো মাসস্তথৈব চ॥
মরণান্তং তথা চান্যৎ পক্ষাস্ত দশ স্তকে।
উপন্যাসক্রমেণেব বক্ষ্যাম্যহমশেষতঃ॥
আহার্থতো বিজ্ঞানাতি বেদমক্ষৈঃ সমহিত্য়।
সকপ্পং সরহস্যঞ্জ ক্রিয়াবাংশ্চের স্তক্ষ্য॥
একাহাৎ শুধ্যতে বিপ্রো যোষ্ট্রবেদসমন্তিঃ।
হীনে হীনতরে চাপি ব্যহশ্চত্রহস্তথা।
তথা হীনতমে চাপি বড়হঃ পরিকীর্তিতঃ॥
জাতিবিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বিশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শুদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥

ব্যাধিতস্য কদ্যাস্ত ঋণগ্রস্তস্ত সর্বদা।
ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্ত ত্রীজিতস্ত বিশেষতঃ।
ব্যসনাসক্তচিভস্ত পরাধীনস্ত নিত্যশঃ।
স্থাধ্যায়ত্রতহীনস্ত ভস্মান্তং স্তকং ভবেৎ।
নাস্তকং কদাচিৎ স্থান্যাবজ্জীবস্ত স্তক্ম্॥
এবং গুণবিশেষেণ স্তকং সমুনাস্কত্ম্ (৪২)॥

১ সদ্যঃশৌচ, ২ একাছাশৌচ, ও ত্র্যুগৌচ, ৪ চতুর্গুলৌচ, सङ्हारमोठ, ७ मगाङारमोठ, १ सामगाङ्गारमोठ, ৮ शक्रममाङारमोठ. ৯ মাস্তেশীচ, ১০ মর্ণান্তাশৌচ, অংশৌচ বিষয়ে এই দশ গক্ষ ব্যব-স্থাপিত আছে। উপন্যাস ক্রমে, অর্থাৎ যাতার পর যাতা নিদ্দিট वरेवारक जनग्मारत, जनमञ्जय अनिर्मिष वरेराजरक । ১-- स्य ताकि সকম্প, সরহ্সা, সাঙ্গ বেদের অভ্যাস ও অর্থগ্রহ্ করিয়াছে, সে ताकि गनि कियादान इस, छाश्रंत मनाः त्नो । २-- त्य बाक्षन অग्नियुक ও বেদযুক হয়, দে একাছে खध হয়। ৩--৪-৫--यांशात्रा अश्वि ७ (तरम शीन, शीनअत, शीनअत, छाशात्रा मधाक्रास िन नितन, চারি দিনে, ছয় দিনে শুদ্ধ হয়। ৬- যে ব্যক্তি জাতিবিথা অৰ্থাৎ ৰাক্ষণকুলে জনাগ্ৰহণ মাত্ৰ করিখাছে, কিন্তু যথা नियरम कर्डवा करमात अनुष्ठीन करत्र ना, तम मनारह खम्र इस । १---**जानुम क**ित्र वाममारि खष इग्र। ৮—जानुम रेवमा शक्समारिक खब इस । ৯-- गुज এक बारन खब इस । ১०-- स्य तांकि छित्रदांगी, कुशन, मर्कना आन्धाय, क्रियांशीन, मूर्य, खीवनीषुठ, रामनामक, সতত প্রাধীন, বেদাধ্যমনবিহীন, তাহার মরণাভ অংশাচ; মে राङ এक मिल्नत करना अ ख कि नग्न, स्म यां ब्रह्मीयन कास्ति। खरनत न्यानिधिका अनुमादत अरमोटहत्र व्यवका निर्मित इहेता।

্রকণে নকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, সন্তঃশোচ ও একাছাশোচ এই ছুই এক পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কি না। মহর্ষি ব্রুক অশোচের দশ পক্ষ গণনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে সন্তঃশোচ প্রথম শুক্ক, একাহাশোচ দ্বিতীয় পক্ষ; যে ব্যক্তি সাক্ষ বেদে সম্পূর্ণ ক্লভবিস্ত ও ক্রিয়াবান্, তাহার পক্ষে সন্তাংশোচ, আর যে ব্যক্তি অগ্নিযুক্ত ও বেদযুক্ত, তাহার পক্ষে একাহাশোচ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

অতঃপর, ক্রিরত্ন মহাশায়কে অগত্যা স্বীকার করিতে ছইতেছে, সদ্যাংশীচ ও একাহাশোচ এক পদার্থ নহে; স্কুতরাং, দক্ষসংহিতার স্থায়, পরাশরবচনে অগ্নিযুক্ত ও বেদযুক্ত ত্রান্ধণের পক্ষে যে একাহা-শৌচের বিধি আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া, "অগ্নিবেদ উভয়ান্বিত দ্বিজের সদ্যাংশীচ," এই ব্যবস্থা প্রচার করা নিতান্ত অনভিজ্ঞের কর্ম ছইয়াছে। ক্রিরত্ন মহাশয়, ঐ বচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া,

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতু দিনমেকমপি ''দ্বিজঃ''।

" षिक " আলমবিহীন হইয়া এক দিনও থাকিবেক ন।। এই দক্ষবচনের ব্যাখ্যা করিতে উত্তত হইয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা অনুসারে, পরাশরবচনে সাগ্নিক ছিজের পক্ষে সভাংশীচ বিহিত হইয়াছে; আর দক্ষবচনে বিনা আশ্রমে এক দিনও থাকিতে নিবেধ আছে; স্থতরাং, দ্রীবিয়োগ হইলে, তাদুশ দ্বিজ স্ত্রীর দাহান্তে স্নান ও আচমন করিয়া, শুচি ছইয়া, দেই দিনেই বিবাছ করিতে পারে। কিন্তু উপরি ভাগে যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে, তাঁহার অবলম্বিত পরাশারবচন একাছাশোচিবিধায়ক, সম্ভাগেশাচিবিধায়ক নছে; সত্তঃ-শোচবিধায়ক না হইলে, উভয় বচনের একবাক্যভা কোনও ক্রমে সম্ভবিতে পারে না। আর, কবিরত্ন মহাশয়ের ইহাও অনুধাবন করিয়া দেখা আবশ্যক ছিল, দক্ষবচনে দ্বিজ্ঞান প্রযুক্ত আছে; দ্বিজ্ঞান ত্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের বাচক; স্মৃতরাং, দক্ষবচর্নে ত্রিবিধ দিজের পক্ষে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু, পরাশরবচনে বিপ্রশব্দ প্রযুক্ত আছে; বিপ্রশব্দ ত্রান্ধণমাত্রবাচক; স্কুতরাং 🥍 পরাশরবচনে কেবল ভাদ্ধণের পক্ষে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, ত্রিবিধ ष्टिष्कत भटक वावष्टा क्षमख इस नाहे ; अक्रुक्च ७, अहे दूरे वहत्नत अक-

বাক্যতা ঘটিতে পারে না। আরে, সাগ্নিক বিশেষের পক্ষে সম্ভঃশে∤চের ব্যবস্থা আছে, বথার্থ বটে; কিন্তু সেই সাগ্নিক দিজ, স্ত্রীর দাহান্তে স্নান ও আচমন করিয়া শুচি হুইয়া, সেই দিনেই বিবাছ করিতে পারে, কবিরত্ন মহাশারের এ ব্যবস্থা অভ্যন্ত বিস্ময়কর; কারণ, অশ্রেচিনক্ষোচন্যবস্থার উদ্দেশ্য এই যে, শান্তকারেরা যে मकल कर्ष्यंत नाम निर्फ्ल कतिया मछाः लोटनत विवि नियाद्या, कवल ভত্তং কর্মের জন্মই সে ব্যক্তি ভত্তং কালে শুচি হয়, ভত্তং কর্ম সমাপ্ত **इरेटनरे, श्रुनद्रांत अर्थिह रहा ; (म मधार मक्तावन्त्रन, श्रक्ष्यकानूर्वान** প্রভৃতি নিত্য কর্ম্মেরও বাধ হইয়া পাকে; এ অবস্থায় দারপরিগ্রছ বিধিনিদ্ধ, ইহা কোনও মতে সম্ভবিতে পারে না। ফলকথা এই, কবিরত্ন মহাশার, ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; অশৌচসক্লোচের উদ্দেশ্য কি, তাহা জানেন না, দক্ষবচন ও পরাশরবচনের অর্থ ও তাৎপর্যা কি, তাহা জানেন না; এজন্মই এরপ অসমত ও অঞ্জত-পূর্বে ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন। যাছার যে শান্ত্রে বোর ও অধিকার না থাকে, নিভাস্ত অর্ব্যাচীন না হইলে, সে ব্যক্তি সাহস করিয়া মে শান্ত্রের মীমাংসায় ছস্তক্ষেপ করে না। কবিরত্ব মহাশয়, প্রাচীন ও বহুদৰ্শী হইয়া, কি বিবেচনায় অনধীত অনমুশীপিত ধর্মশান্তের মীমাংসার হস্তক্ষেপ করিলেন, বুঝিতে পারা যার না। যাছা ছউক, কবিরত্ন মহাশয়ের অদ্ভুত ব্যবস্থার উপযুক্ত দৃষ্টাস্তস্করণ যে একটি সামাত্ত উপাধ্যান স্মৃতিপথে আরু হইল, তাহা এ স্থলে উদ্ভূত না করিয়া, ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না।

'ধার যে শাস্ত্র কিঞ্চিয়াত ও অধীত নয় সে শাস্ত্রেতে তাছার ঔপদেশ

ত্রোছ করিবেক না ইছার কথা। এক রাজার নিকটে বিপ্রাভাষ নামে

কৈ বৈছ্য থাকে সে চিকিৎসাতে উত্তম তাছার পঞ্চবপ্রাপ্ত ছইলে পর

ঐ রাজা রামকুমার নামে তৎপুত্রকে তাছার পিতৃপদে স্থাপিত করিলেন।

ঐ ভিষ্পুত্র রামকুমার বাাকরণ সাহিত্য কিঞ্চিৎ পড়িয়া ব্যুৎপর ছিল

কিন্তু বৈজ্ঞকাদি শাস্ত্র কিঞ্চিন্মাত্রও পঠিত ছিল না রাজ্ঞানুপ্রহৈতে স্বাপিঃ
পদাভিষিক্ত হওরাতে রোগিরা চিকিৎসার্থে তাহার সন্নিধিতে যাওঃ
তাসা করিতে লাগিল। পরে এক দিবস এক নেত্রগোগী ঐ রামকুমা
বৈজ্ঞপুলের নিকটে আসিরা কহিল হে বৈজ্ঞপুল আনি অক্ষিপীড়াও
তাতিশার পীড়িত আছি দেখ আমাকে এমন কোন ঔষধ দেও যাহাও
তামার নহনব্যাদি শীত্র উপশম পার। ক্য়ানেত্রের এই বাক্য প্রবণ
করিলা ঐ চিকিৎসকন্তত অতিবড় এক পুস্তক আনিলা খুলিবামাত্র এক
বচনার্দ্ধ দেখিতে পাইল সে বচনার্দ্ধ এই

## ''নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণে ছিত্বা কটিং দহেৎ।''

ইহার অর্থ নেত্ররোগ হইলে নেত্ররোগির কর্ণদ্বর ছেদন করিয়া লৌহ তপ্ত করিয়া তাহার কটিতে দান দিবে এই বচনার্দ্ধ পাইয়া ঐ ভিষক্নন্দন নেত্ররোগিকে কহিল হে ক্য়াক্ষ এই প্রতীকারে তোমার ব্যাধির শীত্র শান্তি হইবে যেহেতুক গ্রন্থ মুকুলিত করামাত্রেই এ ব্যাধির ঔষধের প্রমাণ পাওয়া গোল এ বড় স্থলক্ষণ। রোগী কহিল সে কি ঔষধ ভিষক্সন্তান কহিল তুমি শীত্র বাটি গিয়া এই প্রয়োগ কর তীক্ষ্ণ-ধার শাণিত এক ক্ষুর আনিয়া স্থকীয় দ্বই কর্ণ কাটিয়া সন্তপ্ত লৌহেতে দ্বই পাছাতে দ্বই দাগ দেও তবে তোমার চক্ষুঃপীড়া আশু শান্ত হইবে ইহা শুনিয়া ঐ লোচনরোগী আর্ত্তাপ্রযুক্ত কিঞ্চিমাত্র বিবেচনা না. করিয়া তাহাই করিল।

আনস্তর রোগী এক পীড়োপশমনার্থ চেন্টাতে অধিক পীড়ান্বরে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ঐ বৈছের নিকটে পুনর্বার গেল ও তাহাকে কহিল ছে বৈছপুত্র নেত্রের জ্বালা যেমন তেমনি পাছার জ্বালায় মরি। বৈছপুত্র কহিল ভাই কি করিবে রোগ হইলে সহিষ্ণুতা করিতে হর আমি শাস্ত্রামুসারে ভোমাকে ঔষধ দিয়াছি আতৃর হইলে কি হবে "নহি মুখং, হুঃখৈর্মিনা লভ্যতে"। এইরূপে রোগী ও বৈছেতে কথোপকথন হইতেছে পু ইতিমধ্যে অত্যন্তম এক চিকিৎসক তথার আসিরা উপস্থিত হইল। ঐ নমসহোদর রামকুমার নামে মুর্খ বৈছাতনরের পারব্যাহি পাণ্ডিভ্যপ্রস্কুল সাহসের বিশেষ অবগত ছইয়া কছিল গুরে বালীক সর্ব্ধনাশ করিয়াছিদ্
এ রোগীটাকে খুন করিলি এ বচনার্দ্ধ অশ্ব চিকিৎসার মনুষ্যপর নয়।
দেশ কাল পাত্র অবস্থা ভেলে চিকিৎসার বিশেষ আছে ভোর প্রকরণ
জ্ঞান নাই এ শাস্ত্র ভোরে পড়া নয় কুরুংপত্তিমাত্র বলে অপঠিত শাস্ত্রের
ব্যবস্থা দিস্ যা যা উত্তম গুরুর স্থানে বৈল্পক শাস্ত্রের অধায়ন কর "সক্ষেতবিল্পা গুরুবজুগম্যা" ইছা কি তুই কখন শুনিস্ নাই। এইরূপে ঐ
চিকিৎসকবৎসকে পবিত্র ভর্ৎসন করিয়া ঐ ক্লিমাক্ষ রোগিকে যথাশাস্ত্র
ভবধ প্রদান করিয়া নীরোগ করিল" (৪৩)।

শীযুত রামকুমার কবিরাজের ব্যবস্থা, আর শ্রীযুত গঙ্গাধর কবিরাজের ব্যবস্থা এ উভয়ের অনেক অংশে দোদাদৃশ্য আছে কি না, সকলে অনুধাবন করিয়া দেখিবেন।

কবিরত্ন মহাশয়ের চতুর্থ আপত্তি এই,

"নৈষ্ঠিক ব্ৰহ্মচারীর বিবাছই নাই" (৪৪)।

এ আপতির উদ্দেশ্য এই, নৈষ্ঠিক ব্রন্ধচারী, বিবাহ না করিয়া, যাবজ্জীবন ব্রন্ধচর্যা অবলম্বন পূর্বাক, কাল যাপন করেন। বিবাহ ও গৃহস্থাশ্রম নিত্য হইলে, নিত্য কর্ম্বোর ইচ্ছাক্তত পরিত্যাগ জন্ম, তিনি প্রভাবায়গ্রস্ত হইতেন। অভএব, বিবাহ নিত্য নহে। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, নৈষ্ঠিক ব্রন্ধচারী দারপরিগ্রহ করেন না, এই হেতুতে বিবাহের বা গৃহস্থাশ্রমের নিতাত্ব ব্যাঘাত হয় না, ইহা তর্কবাচম্পতিপ্রকরণে আলোচিত হইয়াছে (৪৫)। কবিরত্ব মহাশয়ের সম্বোধার্যে প্রমাণান্তর উল্লিখিত হইতেছে।

যদ্যৈতানি স্থগুপানি জিহ্বোপ**ন্থো**দরং করঃ। সন্ন্যাসসময়ং কৃত্বা ত্রান্মণো ত্রন্মচর্য্যয়া।

<sup>(</sup>৪৩) প্রবোধচল্লিকা, ছিডীয় স্তবক, তৃতীয় কুন্তুম।

<sup>(</sup>৪৪) বছৰিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ম, ১৯ পৃষ্ঠা।

<sup>(</sup>८८) बहे भूखरबब्र २४२, ३४०, २४८ भूको सम्ब

তিমিন্নেৰ নয়েৎ কালমাচাৰ্য্যে যাবদায়ুষম্ ।
তদভাবে চ তৎপুত্তে তচ্ছিষ্যে বাথ তৎকুলে।
ন বিবাহো ন সন্ন্যাসো নৈষ্ঠিকস্থ বিধীয়তে॥
ইমং যো বিধিমান্থায় ত্যজেদ্দেহমতন্ত্ৰিতঃ।
নেহ ভূয়ো২পি জায়েত ব্ৰহ্মচানী দুঢ়ব্ৰতঃ (৪৬)॥

যে ব্যক্তির জিল্লা, উপস্থ, উদর ও কর সুরক্ষিত অর্থাৎ বিষযানুরাণে বিচলিত না হয়, তাদুশ বাদ্ধণ, বক্ষচর্য্য অবলয়ন পূর্ব্বক,
সর্বাজাগী হইয়া, সেই গুরুর নিকটেই যাবজ্জীবন কালযাপন করিবেক; গুরুর অভাবে গুরুপুলের নিকট, তদভাবে তদীয় শিষ্য
অথবা তৎকুলোৎপম ব্যক্তির নিকট। নৈটিক বক্ষচারীর বিবাহ ও
সম্যাস বিহিত নহে। যে দুঘ্বত বক্ষচারী, অবহিত ও অনলম ইইয়া,
এই বিধি অবলম্বন পূর্বক, দেহত্যাণ করে, তাহার পুনর্জনা হয় না।

এই শাস্ত্রে নৈষ্ঠিক ত্রন্ধচারীর বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। সামান্ত-শাস্ত্র অনুসারে, ত্রন্ধচর্য্য সমাপনের পর, গুরুর অনুমতি লইয়া, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ ও দারপরিগ্রহ করিতে হয়। বিশেষশাস্ত্র অনুসারে, ইচ্চা ও কমতা হইলে, যাবজ্জীবন ত্রন্ধচর্য্য করিতে পারে। যথা,

যক্ত প্রমাদেতদা মতোত্তি ত্যাচরেৎ।
স নৈষ্ঠিকো অক্ষাচারী অক্ষাযুজ্যমাপুরাৎ (৪৭)॥
বে ব্যক্তি, উপনয়ন অবধি মৃত্তুকাল পর্যন্ত, এই বতের অর্থাৎ বন্ধচর্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে নৈষ্টিক বন্ধচারী; সে বন্ধনাযুক্ত্য প্রাপ্ত হয়।

ত্রন্ধার্য্য সমাপনের পর বিবাহের বিধি প্রদন্ত হইয়াছে। নৈষ্ঠিক ত্রন্ধারীর ত্রন্ধার্য্য সমাপ্ত হয় না, স্কৃতরাং বিবাহে অধিকার জন্মে নার্থিবিবাহ করিলে, ত্রতভঙ্গ হয়, এ জন্মই নৈষ্ঠিক ত্রন্ধারীর পক্ষেবিবাহ নিষিদ্ধা দৃষ্ট হইতেছে। এমন স্থলে, নৈষ্ঠিক ত্রন্ধারী বিশ্

<sup>(8</sup>७) हात्रीजमः विजा, कृषीप्र व्यथाया ।

<sup>(</sup>৪৭) ব্যাসসংহিতা, প্রথম অধ্যায়।

করনে না বলিয়া, বিবাহের নিত্যত্ব ব্যাঘাত ছইতে পারে না। শাস্ত্র-কারেরা অবিরক্ত ব্যক্তির পক্ষেই গৃহস্থাশ্রমের ও গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশফুলক বিবাহের নিত্যত্বব্যক্ষা করিয়াছেন। তর্কবাচল্গতিপ্রকরণের
তৃতীর পরিচ্ছেদ, আদ্যোপান্ত, বিবাহের নিত্যত্ব, নৈমিতিকত্ব, ও
কাম্যত্ব সংস্থাপনে নিযোজিত ছইয়াছে। কবিরত্ব মহাশ্রম, আলস্ত্র ত্যাগ করিয়া, ঐ পরিচ্ছেদে দৃষ্টিবিন্তাদ করিলে, বিবাহের নিত্যত্ব দিদ্ধ হয় কি না, ভাহার সবিশেষ অবগত ছইতে পারিবেন।

কবিরত্ব মহাশরের পঞ্চম আপত্তি এই.

"অসবণাবিবাছ যদি ছিজাতিদিণের পুরের বিধিই নাই এই ব্যাখ্যা করেন তবে বিফ্লুক বচন সঙ্গত হয় না। বিফ্লুবচন কিঞ্ছিৎ লিখিয়াছেন শেষ গোপন করিয়া রাখিয়াছেন ইছা কি উচিচ। শাস্তের ব্যার্থ ব্যাখ্যা করিতে হয়।

বিফুবচন যুগা

সবর্ণাস্ক বহুভার্য্যাস্ক বিদ্যাদাস্থ জ্যেষ্ঠর। মহ ধর্মং কুর্য্যাৎ ।

এই প্রয়স্ত লিখিয়া শেষ লিখেন নাই। শেষটুক লিখিলেও ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় না। উহার শেষ এই।

মিশ্রাস্ক চ কনিষ্ঠয়াপি সর্বায়া। সর্বাভাবে ক্ষনন্ত-রুয়েবাপদি চা নত্বেব দ্বিজঃ শূদ্রা। দ্বিজ্ঞ ভাষ্যা শূদ্রা তু ধর্মার্থে ন ভবেৎ কচিৎ। রভার্থমেব সা ভক্ষ রাগান্ধশ্য প্রকীর্ত্তিতা ইতি॥

এই বিষ্ণুবচনে। মিশ্রাস্থ চ কনিষ্ঠরাপি সবর্ণরা। এই লিখাতে ব্রাহ্মণের অত্যে বিবাহ ক্ষজিরা অথব। বৈশ্যা হইতে পারে পরে সবর্ণ। বিবাহ হইতে পারে। তাহা হইলে মিশ্রবর্ণ বস্তৃভার্যা। হয় কিন্তু ক্ষজিয়া জ্যেষ্ঠ। তবে কি ব্রাহ্মণ ক্ষজিয়ার সহিত ধর্মা-চরণ ক্রিবে। এবং ক্ষজিয়ের অগ্রত্রী বৈশ্বা পরে ক্ষজিয়া তাছার জ্যেষ্ঠা বৈশ্বার সহিত কি ধর্মাচরণ করিবে। তাহাতেই কহিরাছেন মিশ্রাস্থ কনিষ্ঠয়াপি সবর্ণয়া—। সবর্ণা কনিষ্ঠা জ্রীর সহিতেই ধর্মাচরণ করিবে" (৪৮)।

কবিরত্ন মহাশয়ের উল্লিখিত বিষ্ণুবচন যে অভিপ্রায়ে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তৎপ্রদর্শনার্থ প্রথম পুস্তকের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে;—

"কোনও কোনও মুনিবচনে এক ব্যক্তির বছ স্ত্রী বিদ্যমান থাকা নির্দিষ্ট আছে, তদ্বর্শনে কেছ কেছ কছিয়া থাকেন, যথন শাস্ত্রে এক ব্যক্তির যুগপৎ বহু স্ত্রী বিদ্যমান থাকার স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তথন যদৃচ্ছাপ্রেব্ত বহুবিবাছ শাস্ত্রকার-দিগের অনুমোদিও কার্যা নহে, ইহা কিরপে পরিগৃহীত হইতে পারে । তাঁহাদের অভিপ্রেত শাস্ত্র সকল এই,—

১। সবর্ণাস্থ বহুভার্য্যাস্থ বিদ্যমানাস্থ জ্যেষ্ঠয়া সহ ধর্ম।
 কার্যাং কারয়েং।

সজাতীয়া বহু ভার্য্যা বিদ্যমান থাকিলে, জ্যেষ্ঠার সহিত ধর্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেক'' (৪৯)।

এইরপে বহুভার্য্যাপরিএহের প্রমাণভূত কতিপয় বচন প্রদর্শন করিয়া লিখিয়াছিলাম,

"এই সকল বচনে এরপ কিছুই নির্দ্দিন্ত নাই যে তদ্বারা শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ব্যতিরেকে পুক্ষের ইচ্ছাধীন বহু বিবাহ প্রতিপর হইতে পারে। প্রথম বচনে (কবিরত্ন মহাশরের উল্লিখিত বিষ্ণুবচনে) এক ব্যক্তির বহুভার্যা বিভ্যমান থাকার উল্লেখ আছে; কিন্তু ঐ বহুভার্যাবিবাহ অধিবেদনের নির্দ্দিন্ত নিমিত্ত-নিবন্ধন নহে, তাহার কোনও হেতু লক্ষিত হইতেছে না" (৫০)।

বিষ্ণু প্রথম বচনে ব্যবস্থা করিয়াছেন, যদি কোনও ব্যক্তির স্বর্ণা বহু

<sup>(</sup>৪৮) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়, ২০ পৃথা।

<sup>(</sup>৪৯) বহুৰিবাহ্বিচার, প্রথম পুত্তক, ১০ পৃষ্ঠা ৷

<sup>(</sup>eo) बद्दिवांहित होत, ध्यंथम भूखक, ১১ पृक्षे।

ভার্য্যা থাকে, সে জ্যেষ্ঠা ভার্য্যার সহিত ধর্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেক ; অনস্তুর, দ্বিতীয় বচনে ব্যবস্থা করিয়াছেন, যদি সবর্ণা অসবর্ণা বহু ভার্য্যা থাকে, তাহা ছইলে, সবর্ণা অসবর্ণা অপেকা বয়ংকনিষ্ঠা ছইলেও, তাহারই সহিত ধর্মকার্য্য করিবেক। যথা,

মিপ্রাস্থ চ কনিষ্ঠয়াপি স্বর্ণয়।।

সবর্ণা অসবর্ণা বহু ভার্য্যা বিদ্যুমান প্রাকিলে, সর্বণা বয়ঃকনিষ্ঠা হুইলেও, ডাহার্ই সহিত ধর্মকার্য্য করিবেক।

এ স্থলে দৃষ্ট হইতেছে, সবর্ণা অপেক্ষা অসবর্ণা বয়োক্ষ্যেষ্ঠা; ওদ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে, সবর্ণার পূর্বের অসবর্ণার পাণিএছেণ সম্পন্ন হইরাছে; স্তরাং, প্রথম বিবাহে অসবর্ণা নিষিদ্ধা নহে, ইহা সিদ্ধ হইতেছে। এই স্থির করিয়া, কবিরত্ন মহাশম লিখিয়াছেন, আমি বিঞ্বচনের শেব অংশ গোপন পূর্বেক, পূর্বে অংশের অযথার্থ ব্যাখ্যা করিয়া, লোককে প্রভারণা করিয়াছি। এ স্থলে ব্যক্তব্য এই যে, সবর্ণা অসবর্ণা বহু ভার্য্যা সমবায়ে সবর্ণা জী বয়য়কনিষ্ঠা হওয়া তিন প্রকারে ঘটিতে পারে; প্রথম, অথম অসবর্ণা বিবাহ করিয়া পরে সবর্ণাবিবাহ; দ্বিতীয়, প্রথমে সবর্ণাবিবাহ, তৎপরে অসবর্ণাবিবাহ, অনম্বর পূর্বেপরিণীতা সবর্ণার মৃত্যু হইলে, পুনরায় সবর্ণাবিবাহ; তৃতীয়, প্রথমে অতি অম্পবয়ন্ধা সবর্ণাবিবাহ, তৎপরেই অধিকরয়না অসবর্ণাবিবাহ (৫১)। ইতঃপূর্বের নির্বিবাদে

<sup>(</sup>৫১) ঈদৃশ বিবাহের উদাহরণ নিডান্ত দুস্পাপ্য নহে। ইদানীন্তন কুলীন কায়স্থদিগের মধ্যে এরপ বিবাহের প্রণাণী প্রচলিড আছে। কখনও কখনও, কুলকর্মানুরোধে, কুলীন কায়স্থ প্রথমে আদি অস্পবয়কা কুলীন কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া ওৎপরে আধিকবয়কা মৌলিককন্যার সহিত বিবাহ দিয়া থাকেন। পূর্কান কালীন রাজণের পক্ষে প্রথমে অসবর্গা বিবাহ ঘেরপ নিষিদ্ধ ছিল; ইদানীন্তন কুলীন কায়স্থের পক্ষে প্রথমে মৌলিককন্যা বিবাহ সেইরপ নিষ্দ্র।

প্রতিপাদিত হইয়াছে, প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ সর্বতোভাবে শাস্ত্র-বিহুত্ত ও ধর্মবিগহিত কর্ম। অত এব, যখন প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ সর্বতোভাবে বিধিবিকদ্ধ কর্ম বলিয়া স্থিরীক্ষত আছে, এবং যখন বিষ্ণুবচনে বয়ঃকনিষ্ঠা সবর্ণার উল্লেখ অন্য ছই প্রকারে সম্পূর্ণ সম্ভব হইতেছে, তথন ঐ উল্লেখ মাত্র অবলম্বন করিয়া, প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ নিষিদ্ধ নহে, এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত ভাহার সংশ্রনাই।

কবিরত্ন মহাশার স্বীয় বিচারপুস্তকের শান্ত্রীয় অংশ সমাপন করিয়া উপসংহার করিতেছেন,

"এই সকল শাস্ত্রদৃষ্টিতে আমার বুদ্ধিসিদ্ধ বহুবিবাহ শাস্ত্র– সিদ্ধ অশাস্ত্রিক নহে। তবে যদি বহুবিবাছ রহিতের বাসনা সিদ্ধ করিতে হয় তবে শাস্ত্রাবলঘন ত্যাগ করুন। শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা না করিয়া, মূর্থদিগকে বুঝাইয়া শাস্ত্রসমত কর্ম বলিয়া প্রকাশ করার আবশুক কি (৫২)"।

"এই সকল শাস্ত্রদৃষ্টিতে আমার বুদ্ধিসিদ্ধ বহুবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ আশাস্ত্রিক নহে"।—কবিরত্ব মহাশয়, ধর্মশাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইরা, বুদ্ধির ধেরপ পরিচর দিয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বে সবিস্তর দর্শিত হুইরাছে। অতএব, বহুবিবাছ শাস্ত্রসিদ্ধ আশাস্ত্রিক নহে ইহা, তাহার বুদ্ধিসিদ্ধ, তদীয় এই নির্দেশ কত দূর আদরণীর হওরা উচিত, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।—"তবে যদি বহুবিবাহ রহিতের বাসনা সিদ্ধ করিতে হয় তবে শাস্ত্রাবলম্বন ত্যাগ করুন"।
—যিনি কোনও কালে ধর্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেন নাই?, স্ক্তরাং, ঋবিবাক্যের অর্থবোধে ও তাৎপর্য্যগ্রহে সম্পূর্ণ অসমর্থ ; তাদৃশ ব্যক্তির মুখে সদৃশ উপদেশবাক্য প্রবণ করিলে, শরীর পূর্ণী কিত হয়। অনস্থনাঃ ও অনন্যকর্মা হইয়া, জীবনের অবশিষ্ট ভাই

<sup>(</sup>৫২) বছবিবাহ্রাহিত্যারাহিত্যনিণ্য, ২৬ পৃঞ্চা

্ধর্মশান্তের অনুশীলনে অভিবাহিত করিলেও, ভাঁহার ঈদৃশ উপদেশ ় দিবার অধিকার জন্মিবেক কি না, সন্দেহ স্থল , এমন স্থলে, অর্থগ্রছ ব্যতিরেকে হুই চারিটি বচন অবলম্বন করিয়া, ধর্মশান্তের পারদশী হইয়াছি এই ভাবিয়া, "শাস্ত্রাবলম্বন পরিত্যাগ ককন," অম্লানমূখে এতাদৃশ উপদেশ দিতে উদ্ভাত হওয়া সাতিশয় আশ্চর্যোর ও নিরতিশয় কৌতু-কের বিষয় বলিতে হইবেক।—"শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা বা করিয়া ব্যাখ্যান্তর করিয়া মুর্থদিগকে বুঝাইয়া শাস্ত্রসন্মত কর্ম বলিয়া প্রকাশ করার আবশ্যক কি"।—যদি এরপ রাজাজ্ঞা প্রচারিত থাকিত, শ্রীযুত গঙ্গাধর রায় কবিরত্ব যে স্মৃতিবচনের যে অর্থ যথার্থ বা অষধার্থ বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন; অস্তাবদি, দ্বিকক্তি না করিয়া, জ বচনের জ অর্থ যথার্থ বা অয়থার্থ বলিয়া, ভারতবর্ষবাদী লোক-निर्गरक भिरत्नावादी कतिएं इस्टिक, जाहा इस्टिन, जामि य नकन ব্যাখ্যা লিখিয়াছি, সে সমস্ত যথার্থ নছে, তদীয় এই সিদ্ধান্ত নির্বিবাদে অশ্বীক্ত হইতে পারিত। কিন্তু, সোভাগ্য ক্রেমে, **দেরপ** রা**জাজ্ঞা** প্রচারিত নাই; স্থতরাং, অকুতোভয়ে নির্দ্ধেশ করিতেছি, আমি, শাস্ত্রের অ্যথার্থ ব্যাখ্যা লিখিয়া, লোককে প্রভারণা করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাই নাই। পুর্বেষ নির্দেশ করিয়াছি এবং একণেও নির্দেশ করিতেছি, কবিরাজ মহাশয় ধর্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, চিকিৎসা বিষয়ে কিব্লপ বলিভে পারি না, কিন্তু ধর্মশান্ত বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র নাডীজ্ঞান নাই; এজনাই, নিভাস্ত নির্বিবেক ছইয়া, এরূপ গর্বিত বাক্যে এরূপ উদ্ধৃত, এরূপ অসমত, নির্দেশ ক্রিয়াছেন। আর,—"মূর্থদিগকে বুঝাইয়া",—ভদীয় এই লিখন ছারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, বিষয়ী লোক মাত্রেই মূর্খ, দেই মূর্খদিগের চাণ্ ধূলিপ্রকেপ করিবার নিমিত্ত, আমি ষদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বছবিবাহকাও ন্ত্রহিভূতি কর্ম বলিয়া অলীক অশান্ত্রীয় ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছি। রত্ন মহাশয়ের মত কতকগুলি লোক আছেন; তাঁছারা বিষয়ী

লোকদিগকে মূর্থ স্থির করিয়া রাধিয়াছেন; কারণ, বিষয়া লোক সংক্ষৃত ভাষা জানেন না। তাঁহাদের মতে সংক্ষৃতভাষার ব্যাকরণ না পড়িলে, লোক পণ্ডিত বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না, তাদৃশ লোক, অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও বিস্তাবিশারদ বলিয়া সর্বত্ত প্রতিষ্ঠিত হইলেও, তাঁহাদের নিকট মূর্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। পক্ষাস্তরে, যে সকল মহাপুরুষ, সংক্ষৃতভাষার ব্যাকরণ পাঠ ও অন্যান্য শাস্ত্র স্পর্শ করিয়া, বিস্তার অভিমানে জগংকে তৃণ জ্ঞান করেন, বিষয়ী লোকে তাদৃশ পণ্ডিতাভিমানী দিগকে মূর্থের চূড়ামণি ও নির্বোধের শিরোমণি বলিয়া ব্যবস্থা স্থির করিয়া রাথিয়াছেন। এ স্থলে, কোন পক্ষ ন্যায়বাদী, তাহার মীমাংসা করিবার প্রয়েজন নাই।

## উপসংহার

শ্রীযুত তারানাথ ভর্কবাচম্পতি প্রভৃতি প্রতিবাদী মহাশয়েরা, যদৃক্তাপ্রায়ত্ত বহুবিবাহকাণ্ডের শান্ত্রীয়তাপক্ষ সমর্থন করিবার নিমিত্ত, যে সমস্ত শান্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সে সমুদ্র সবিস্তর আলোচিত হইল। যদৃচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছাবিবাহ করা কোনও ক্রেমে শাস্ত্রকারদিশের অভিপ্রেত নহে, ইহা যাহাতে দেশস্কু সর্ব্যসাধারণ লোকের হৃদ্যক্ষম হয়, এই আলোচনাকার্য্য দেই রূপে নির্ব্বাহিত করি-বার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছি; কিন্তু, কত দূর ক্লতকার্য্য ছইয়াছি বলিতে পারি না। তবে, এক কথা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারা যায়, ঈদৃশ বিষয়ে হস্তকেপ করিয়া, যদ্ধপ যত্ন ও যদ্ধপ পরিশ্রম করা উচিত ও আবশ্যক, সাধ্যাভুসারে সে বিষয়ে ক্রটি করি নাই। যে সকল মহাশয়েরা, কেতুহলাবিষ্ট হইয়া, অথবা আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া, পরিশ্রাম স্বীকার পূর্ব্বক, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে, এই পুস্তক আদ্যোপান্ত অবলোকন করিবেন, আমার যত্ন ও পরিপ্রম किय़९ व्यश्तमे अकम रहेग्राह, व्यथवा मर्साश्तमह विकन रहेग्राह, তাঁহারা তাহার বিচার ও মীমাংসা করিতে পারিবেন। আমি এই **মাত্র বলিতে পারি, পূর্ব্বে যদৃচ্ছাপ্রায়ন্ত বছবিবাছকাও শান্ত্রবহির্ভূত** ও ধর্মবিগছিত ব্যবহার বলিয়া আমার যে সংস্কার জন্মিয়াছিল, দাতিশয় অভিনিবেশ সহকারে, বিবাহ সংক্রাস্ত শাল্তসমূহের সবিশেষ অনুশীলন করাতে, দেই সংস্কার সর্বভোভাবে দৃট্টভুত হইরাছে। ক্ষাগত কিছু কাল এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া, আমার এত দূর পর্যান্ত বিশাস জন্মিয়াছে যে, যদৃচ্ছাপ্রয়ন্ত বহুবিবাছকাও শান্তাসিদ্ধ

ব্যবহার, ইহা কেছ প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, এরূপ নির্দেশ করিতে ভয়, সংশয়, বা সঙ্কোচ উপস্থিত হইতেছে না। ফলতঃ আমার সামান্য বুদ্ধিতে, যত দূর শাস্ত্রের অর্থবোধ ও তাৎপর্যাগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তদনুসারে, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাও শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার বলিয়া সমর্থিত হওয়া সম্ভব নহে।

যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমত ও অনু-মোদিত কার্য্য, ইহা প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইলে, যে কেবল ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে স্থীয় অনভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় এরূপ নহে নিরপরাধ শান্ত্রকারদিগকেও নিভান্ত নুশংস ও নিভান্ত নির্বিবেক বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাও যে যার পর নাই লজ্জাকর, মূণাকর, ও অনর্থকর ব্যবহার, ভাহা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন নাই। আমার বোধে, বে সকল মহাত্মার জগতের হিতের নিমিত্ত, শাস্ত্রপ্রথারন করিয়াছেন, তাঁহারা তাদৃশ ধর্মবিহিভূতি লোকবিগার্ছিত বিষয়ে অনুমতিপ্রদান বা অনুমোদন প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, ইছা মনে করিলে মছাপাতক জন্মে। বস্তুতঃ, মানবন্ধাতির হিতাহিত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিবার নিমিত, যে শাল্তের সৃষ্টি হইয়াছে, যদৃচ্ছাপ্রারত বহুবিবাছরণ পিশাচব্যবহার সেই শান্তের বিধি অনুযায়ী কার্য্য, ইহা কোনও মতে সম্ভব হইতে পারে না। কলতঃ, যাঁহারা একবারে ম্যায় অম্যায় বোষশূত্য, সদসদ্বিচারশক্তিবর্জিত এবং সম্ভব অসম্ভব ও সঙ্গত অসকত বিবেচনা বিষয়ে বছিৰ্মুখ নছেন, ধর্মশান্তে অধিকার থাকিলে এবং তত্ত্বনির্ণয়পক লক্ষ্য ছইলে, তাদৃশ ব্যক্তিরা, যদৃচ্ছাক্রমে যত हैका दिवाह कता भाखानूत्यानिङ कार्या, नेन्भ वावन् थाता थात्र ছইতে পারেন, এরূপ বোধ হয় না।

শান্তে দ্বিবিধ মাত্র অবিবেদন অনুমত ও অনুমোদিত দৃষ্ট হই-তেছে; প্রথম ধর্মার্থ অবিবেদন, দ্বিতীয় কামার্থ অবিবেদন। পূর্বি

পরিণীতা পত্নী বন্ধ্যা, ব্যভিচারিণী, স্কুরাপারিণী, চিররোগিণী প্রভৃতি স্থির ছইলে, শাস্ত্রকারেরা পুরুষের পক্ষে পুনরায় দারপরিত্রছের অনুমতি দিয়াছেন। দেই অনুমতির অনুবর্তী ছইয়া, পুরুষ যে দারপরিএছ করে. উহার নাম ধর্মার্থ অধিবেদন। পুত্রলাত ও ধর্মকার্য্যসাধন গৃহস্থা-শ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য। জ্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি দোষ ঘটলে, ঐ হুই প্রধান উদ্দেশ্যের সমাধান হয় না। ঐ ছুই প্রধান উদ্দেশ্য সমাহিত না হইলে, গৃহস্থ ব্যক্তিকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়। এজনা, শাস্ত্রকারেরা তাদৃশ স্থলে অধিবেদনের অমুমতি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আর, পূর্ব্বপরিণীতা পত্নীর সহযোগে রতিকামনা পূর্ণ না रुरेल, धनवान् कामूक शूक्रावत शत्क, भाखकारतता अमवर्गाशतिधारहत অনুমোদন করিয়াছেন। দেই অনুমোদনের অনুবর্তী হইয়া, কেবল কামোপশ্যনবাদনায়, কায়ুক পুৰুষ অনুলোম ক্ৰমে বৰ্ণাস্তুরে যে দার-পরিএছ করে, উহার নাম কামার্থ অধিবেদন। নিবিষ্ট চিতে, শান্তের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, স্পান্ট প্র তীয়মান হয়. শান্তোক্ত নিমিত ঘটনা ব্যতিরেকে, পূর্ব্বপরিণীতা পত্নীকে অপদক্ষ বা অপমানিত করা শাস্ত্রকারদিগের অভিমত বা অভিপ্রেত নছে। কামোপশমনের নিমিত্ত নিতান্ত আবশ্যক হইলে, তাঁহারা কায়ুক পুরুষের পক্ষে অসবর্ণা পরিগ্রহের অনুমোদন করিয়াছেন বটে; किञ्ज, शृद्धशिवगीन मवर्गा महनिष्गीत मरसायमण्यापन ও मण्डि-লাভ ব্যতিরেকে, তাদৃশ অধিবেদনে অধিকার বিধান করেন নাই; স্মৃতরাং, কামার্থ অধিবেদনের পথ এক প্রকার কল্প করিয়া রাখিয়াছেন, বলিতে হইবেক; কারণ, পূর্ব্বপরিণীতা সহধর্মণী সমুষ্ট চিত্তে স্বামীর দারাস্তরপরিত্রহে সম্মতি দিবেন, ইহা কোনও मएं मख्य नहरं, जात, यनिर कान अर्थला छिनी मस्पर्धिनी, অর্পাতে চরিভার্থ হইয়া, ভাদৃশ সম্মতি প্রদান করেন, এবং উদীসারে তাঁহার স্বামী অসবর্ণা বিবাহ করিলে, উত্তর কালে ডল্লিবন্ধন

তাঁছার ক্লেশ, অস্ত্থ, বা অস্ত্রিধা ঘটে, সে তাঁছার নিজের দোষ। আর, যদি পূর্ব্বপরিণীতা স্বর্ণা সহধর্মিণীর সম্মতিনিরপেক্ষ হইরা, অর্থবা এক বারেই শান্তীয় বিধি ও শাস্তীয় নিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া, ৰথেচ্চারী ধার্মিক মহাপুরুবেরা স্বেচ্ছাধীন বিবাহ করিতে আরম্ভ করেন, এবং ধর্মশাস্তানভিজ্ঞ সর্বজ্ঞ মহাপুক্ষেরা তাদৃশ অবৈধ বিবাহকে বৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তজ্জন্য লোকহিতৈষী নিরীহ শাস্ত্রকারেরা কোনও অংশে অপরাধী হইতে পারেন না। তাঁছারা পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা সহধর্মণীকে ধর্মপত্নী, আর কামোপশ্মনের নিমিত্ত অনন্তরপরিণীতা অসবর্ণা ভার্য্যাকে কামপত্নী শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্র অনুসারে, ধর্মপত্নী গৃহস্থকর্ভব্য যাবভীয় লৌকিক বা পারলোকিক বিষয়ে সহাধিকারিণী; কামপত্নী কেবল কামোপশ্মনের উপযোগিনী; স্থতরাং, শাস্ত্রকারেরা কামপত্নীকে উপপত্নীবিশেষ বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। কলতঃ, অসবর্ণা কামপত্নী, কোনও অংশে, সবর্ণা ধর্মপত্নীর প্রতিদ্বন্দিনী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, তাঁহারা তাহার পথ রাখেন নাই। এ স্থলে ইছাও উল্লেখ করা আবশ্যক, কামুক পুরুষ, কেবল কামোপ-শমনের নিমিত্ত, দারাস্তর পরিএছ করিতে পারে, এ বিষয়ে ধর্মশাস্ত্র-প্রবর্ত্তকদিণের ঐকমত্য নাই। মছর্ষি আপস্তম্ব, অসন্দিশ্ধ বাক্যে, পুত্রবতী ও ধর্মকার্য্যোপযোগিনী পত্নী সত্ত্বে একবারে দারাস্তর পরিতাছ নিষেধ করিয়া রাথিয়াছেন। কেবল কামোপশামনের নিমিত পুৰুষ পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, ভদীয় ধর্মস্তত্তে ভাছার কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, যে দ্বিবিধ অধিবেদন উল্লিখিত হইল, এভদ্বাতিরিক্ত স্থলে, শান্ত্র অনুসারে, পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা সহধর্মিণীর জীবদ্দশার, পুনরার দারপরিগ্রহ করিবার অধিকার নাই। যিনি যত ইচ্ছা বিজ্ঞা কৰুন, যিনি যত ইচ্ছা পাণ্ডিডাপ্রকাশ করুন, যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাছ করা শাস্ত্রকারদিণের অনুমত বা অনুমোদিত কার্য্য, ইছা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইবার নছে। শাস্ত্রের অর্থ না বুঝিয়া, অথবা বিপরীত অর্থ বুঝিয়া, কিংবা অভিপ্রেতিদিন্ধির নিমিত্ত স্বেজ্ঞানুরূপ অর্থান্তর কম্পনা করিয়া, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, যদ্ভাপ্ররত বহুবিবাছ-কাও বৈব বলিয়া ব্যবস্থা প্রচার করিলে, নিরপরাধ শাস্ত্রকারদিগুকে নরকে নিশিপ্ত করা হয়।

এই স্থলে, সমাজস্থ সর্বসাধারণ লোককে সন্তাষণ করিয়া, কিছু আবেদন করিবার নিভান্ত বাসনা ছিল; কিন্তু, শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ অস্ত্রুতার আভিশয্য বশতঃ, যথোপুযুক্ত প্রকারে তৎ-সম্পাদন অসাধ্য বিবেচনা করিয়া, সাভিশয় ক্ষুদ্ধ হৃদরে, সে বাসনায় বিস্তর্জন দিয়া, নিভান্ত অনিচ্ছা পূর্বাক, বিরত হইতে হইল।

এইশ্রচন্দ্রণা

কলিকাতা ১লা চৈত্র। সংবৎ ১৯২৯।

| बानाबाकांब है जि   | ना <b>हे</b> (बड़ी |
|--------------------|--------------------|
| कुरिक अभागा        |                    |
| न'दशद्य मध्या।**** | *********          |
| পাৰগ্ৰহণের ভাবিৰ   |                    |

## পরিশিষ্ট

এই পুস্তকের ১৩৮ পৃষ্ঠার নিম্ননির্দ্ধিট বচন, সবর্ণা ষম্ম যা ভার্য্যা ধর্মপত্নী হি সা স্মৃতা। অসবর্ণা ভূ যা ভার্য্যা কামপত্নী হি সা স্মৃতা॥ এবং ১৭৫ পৃষ্ঠার নিম্ননির্দ্ধিট বচন সকল,

অদারক্ত গতির্নান্ত সর্ব্বান্তক্তাফলাঃ ক্রিয়াঃ।
সুরার্চ্চনং মহাযক্তং হীনভার্য্যো বিবর্জ্জয়েৎ॥
একচক্রো রথো যদ্ধদেকপক্ষো যথা খগঃ।
অভার্য্যোইপি নরন্তদ্বদযোগ্যঃ সর্ব্বকর্মসু॥
ভার্য্যাহীনে ক্রিয়া নান্তি ভার্য্যাহীনে কুতঃ সুখম্।
ভার্য্যাহীনে গৃহং কন্ত তন্মাদ্রার্যাং সমাশ্রমেৎ॥
সর্বব্বেনাপি দেবেশি কর্ত্ব্যো দারসংগ্রহঃ॥

মৎস্যস্থক মহাতন্ত্রের একরিংশ পটল হইতে উদ্ধৃত হইরাছে। কিন্তু কলিকাতার কতিপয় স্থানে ও ক্ষনগরের রাজবাটীতে যে পুস্তক আছে, তাহাতে প্রথম ৩৪ পটল নাই। তদ্দর্শনে বোধ হইতেছে, এ প্রদেশে মৎস্যস্থক তন্ত্রের যে সকল পুস্তক আছে, সমুদায়ই আদিথতিত। যদি কেহ, কেত্হলপরতন্ত্র হইয়া, মূলপুস্তকে এই সকল করের অনুসন্ধান করেন, এতদ্দেশীয় পুস্তকে একত্রিংশ পটর্লের মসম্ভাব বশতঃ, তিনি তাহা দেখিতে পাইবেন না; এবং হয় ত মনে করিবেন, এই সকল বচন অমূলক, আমি বচন রচনা করিয়া প্রমাণরূপে প্রদর্শিত করিয়াছি। বাঁহাদের মনে সেরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইবেক, তাহারা, স্থানান্তর বা দেশাস্তর হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া, সন্দেই

ভঙ্গনের চেন্টা করিবেন, তদ্রূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না
এক্ষয়, নির্দেশ করিতেছি, অধুনা লোকান্তরবাদী খড়দহনিবা:
প্রাণক্ষক বিশ্বাদ মহোদয়ের আদেশে প্রাণতোষণী নামে বে প্রা
সঙ্কলিত ও প্রচারিত হইয়াছে, অনুসন্ধানকারী মহাশয়েরা,
গ্রহের ৪৫ পত্রের ১ পৃষ্ঠায় এই সকল বচন প্রমাণরপে পরিগৃহী।
ইইয়াছে, দেখিতে পাইবেন। এ অঞ্চলে মূলপৃস্তকের অসন্তা
স্থলে, উল্লিখিত বচনসমূহের অমূলকত্বশঙ্কাপরিহারের ইহা অপেক
বিশিক্টতর উপায়ান্তর প্রদর্শিত হইতে পারে না। এ কলে ইহাও
উল্লেখ করা আবশ্যক, প্রাণতোষণীতে বেরুপু, পাঠ ধৃত হইয়াছে
তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিলে, আমার পুস্তকে প্রথম বচনো
পূর্বার্দ্ধে পাঠের কিছু বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবেক; কিন্তু, ঐ বৈলক্ষণা
অতি সামান্ত, তজ্জন্য অর্থের কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটিতে পারে না।
বিশেষতঃ, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমার ধৃত পাঠই অধিকতর
সঙ্গত ও সন্তব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যথা,

প্রাণতোবণীপ্ত পাঠ।

সবর্ণা ব্রাহ্মণী যা তু ধর্মপত্নী চ সা স্মৃতা। অসবর্ণা চ যা ভার্য্যা কামপত্নী তু সা স্মৃতা॥

আমার প্রত পাঠ।

সবর্ণা ষদ্য যা ভার্য্যা ধর্মপত্নী হি দা স্মৃতা। অসবর্ণা তু যা ভার্য্যা কামপত্নী হি দা স্মৃতা।



PRINTED BY PITAMBARA VALORITATIONAL AT THE SANSKRIT PRESS.

62, ANHERST STREET, 1879.

